

### বিক্রমপূর্বের হীতহাস।

### ত্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ গুপ্ত প্ৰণীত

বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত, অধ্যাপক,
শ্রীষুক্তে অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ কৃত
ভূমিকার সহিত,

---:0:---

#### কলিকাতা।

৬৫ নং কণেন্ত স্থীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ধ এর পুত্তকালয় হইতে শ্রীদেবেক্স নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তক প্রকাশিত।

मन ১৩১৬ मृशि।

সর্ববস্থ সংরক্ষিত

২৫ নং রায়বাগান খ্রীট ভারত মিহির বজে,

ত্রীমতেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুক্তিত।



# डेरमर्ग। 1416

ধাঁহার মৃত্যুতে দমগ্র সংদার আমার নিকট ভীষণ অন্ধকারময় বোধ হইতেছে,

বিনি আমার একটা নগণা ক্ষুদ্র কবিতা পাঠেও কত না আনন্দ প্রকাশ করিতেন

এবং

যাঁহার আদেশেই মাতৃভূমির এ প্রাচীন ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হই

—(
আমার সেই সরল হৃদয়, উদরে ও পরোপকারী

স্বর্গীর পিতৃদেব

৺মহেন্দ্র চন্দ্র গুণ্য-নামে মাহভূমির এ পুণ্য ইতিহাস উৎস্ফট করিয়া

কুতাৰ্থ হইলাম।

## ভূমিকা।

প্রীতিভালন বন্ধবর শ্রীযুক্ত বোগেলনাথ শুশু "বিজ্ঞাপুরের ইতিহাস" লিখিয়া আমায় জাহার ভূমিকা লিখিতে অন্ধুরোধ করেন। প্রছের ভূমিকা অপরের ছারা লেখান বোধ হয়, মাইকেল মধ্যুদদের এছাবলী প্রথম-প্রকাশের সময় (১৮৭৪ খৃষ্টান্কে) আরম্ভ হয় । তাহার পর দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী প্রকাশের সময় বঙ্কিম বাবু ভূমিকা লেখেন। ভালার পর প্রথা এইরূপ দীড়ায় যে, কোন মৃত কবির গ্রন্থপ্রকাশকালে প্রকাশক কোন খাৰ্যতনামা লেখককে দিয়া ভূমিকাদি লেখাইয়া লইভেম ৷ শেষে যথন প্রদান্ত্রা প্রাথকী মানকুমারী দাসীর গ্রন্থের পরিচর পূজাণাদ পঞ্জিত ভারাকুমার কবিরত্ব মহাশর লিখিরা পুত্তকের অকীভূত করিরা মিলেন, তথন হইতে ইহা একটি রীভিতে গণ্য হইল। অনেকেই আপন হইতে শ্রেষ্ঠ-ভর ব্যক্তিহারা অরচনার পরিচর পত্র স্বীর এন্থের বক্ষে আঁটিয়া দিরা পাঠকের হাতে তুলিরা দিতে লাগিলৈন। বোগেছ বাবুর অন্ধরোধ আমি অক্ষমতা প্রবুক্ত অনেক দিন পর্বাস্ত রক্ষা করিতে পারি নাই, কিছ অবশেৰে আমাকে নানা কারণে ৰাধ্য হুইয়া এ কার্ব্যে প্রাবৃত্ত হুইডেই ठठेन १

বোগেন্দ্র বাবু নিজে তাঁহার এছকে সামাগণের সমূথে অবতারিত করিতে হইলে, কি বলিয়া করিতেন, তাহা আমি জানি না। বিক্রম পরের ছার বাকালার প্রাচীন গোরব-ভূমির ইতিহান-প্রিয়তা, ফেশজজি এবং ঐতিহানিক-তথ্য সংগ্রহের কৌনল এবং পটুতা সমান্ত বুবিতে পারিবেন, তাহা আবার পক্ষে একটা সমজার বিষয়। আমি উটাহার

প্রান্থের সমালোচক নহি। তাঁহার রচনার প্রশংসা করিতে বা তাঁহার রচনার ভূল দেখাইতে আমার অধিকার নাই অথচ তাঁহারই প্রস্থাকে পাঠকের নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিতে হইবে! পাঠকেরা বুঞ্জিতে পারিতেছেন, আমাকে কি কঠিন কার্য্য নিম্পন্ন করিতে হইবে।

একটা আক্ষেপবাণী—আমাদের ইতিহাদ নাই—এই কথাটা দেশে এতটা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে,—ইহা স্বীকার করিতে আমরা এতটা অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছি বে, আজকালকার এই শিক্ষার স্থলত দিনে, এই উদ্ভতর শিক্ষার প্রজাবের দিনে ঐ আক্ষেপের পশ্চাতে যে একটা তীব্র-লজ্জা লুক্কারিত আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলেও অত্তব করি না বা সেলজ্জা নিবারণের কল্পনাও করি না । ইতিহাদ নাই বলিয়া ক্ষুর হইতে বেশ শিখিয়াছি, কিন্তু লজ্জিত হইয়া উহার জ্ঞালা অত্যুত্তব করিতে শিখি নাই। যতদিন না এই লজ্জাটুকু—এই লজ্জার জ্ঞালাটুকু আমাদের অভ্যন্ত হইবে, ততদিন আমাদের দ্বারা ইতিহাসের অভাব মোচনের কোন চেষ্টাও ইইবে না। ইতিহাদ ছিল না,—কেন ? আমাদের দোবে। এখনও ইতিহাদ হইতেছে,না,—কেন ? আমরা লিখিতেছি না। আমরা ইতিহাদকে আদর করিতে জ্ঞানি না। তাই প্রতিদিন ইতিহাসের উপযুক্ত উপকরণ চোণের সাম্নে দৃষ্টিপথ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে,—আমরা কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেছি না। স্থতরাং ইতিহাদ নাই—কেন ?—আমরা লিখি না, সেই জ্ঞাই নাই।

বিক্রমপুরের ইতিহাস অর্থে—ঢাকা-জেলা সম্বন্ধীর গভমেণ্টের কতকগুলি রিপোর্ট ও প্রস্তুতত্ত্ব বিভাগের কতকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের ক্ষরণা-মাত্র নহে। আজ যে ইতিহাসথানির ভূমিকার ভার লইরাছি, সৌভাগ্যক্রমে এখানিও সেরূপ নহে।

আমাদের দেশের এক একটা জেলার ইতিহাস, এক একটা প্রাদেশিক ইতিহাসের সমান। বাঁহারা কিছুমাত্র ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, বালাণার ইতিহাসে বিক্রমপুরের স্থান কোথায় ? কিংবদন্তী অনুদারে বিক্রমপুরের কথা, আমরা যত প্রাচীন কাল হইতে জানিতে পারি, তাহা হইতে ইহার ইতিহাস আরম্ভ করা অপেকা অপরের লিখিত-পঠিত বিবরণে কত প্রাচীন কাল হইতে উহা জানিতে পারা যায়,—তাহার একটা বিবরণ নিমে দেওয়া হইল:

প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে বিক্রমপুরের নাম পাওয়া যায় না।
ইহার বিশেষ কারণ এই যে, বিক্রমপুর প্রাচীন নাম নহে। পুর্বের
বিক্রমপুর সমতট নামে প্রধাত ছিল। সেন-রাজগণের সময়ে এই
সমতট 'বিক্রমপুর' আখ্যায় অভিহিত হয়। যোগেক্রবাবু তাঁহার
পুত্তকে এসম্বন্ধে যথেইই আলোচনা করিয়াছেন। ফাহিয়েনের সময়
সমতট সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। ফাহিয়েন বলেন, সমতটের পরিধি
০০০০ লি এবং ইহার রাজধানী ২০লি বিস্তৃত্ত, এখানে ৩০টারও অধিক
বৌদ্ধমঠ ছিল এবং এগুলিতে দ্বিসম্প্রাধিক বৌদ্ধ স্থবির বাস করিতেন।
সমতটে একশত দেবমন্দির ছিল। এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা
থাকিত। তবে, দিগম্বর-নিপ্রস্থের সংখ্যাই কিছু বেশী। ফার্শুসন
সমতট বলিতে বর্ত্তমান ঢাকা-র্জেলা বুঝিয়াছেন (Op. C. P. 242)।

ইৎ-চিঙের মতে সমতট পূর্ব্বভারতে অবস্থিত (Hsi yu-Chin, Ch. 2, and Chavannes, Memoires, P. 128 and note). ওরাটার্টের মতে ইহা ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পূর্ব্বভারে অবস্থিত ছিল।

এই শেষোক্ত মতটীই সমীচীন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, বঙ্গ (১) পুঞ্জ বর্দ্ধন (২), গৌড় (৩), স্বন্ধ (৪), রাচ় (৫), বরেক্স (৬), তামলিপ্ত (৭),

<sup>(</sup>১) সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গের উল্লেখ সম্বন্ধে খ্রীনিধিলনাথ রাহসম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিব্লে' (১৬১৪ কার্তিক ও অথহাহাণ )—লানাহ ''প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে বঙ্গের উল্লেখ" নামক প্রবন্ধ ক্রন্তব্য।

<sup>(</sup>২) পুত, পৌত, পুত ক, পৌত ক, ও পৌতি ক—এই কর্মী নাব প্রাচীন সাহিত্যে

- ও সমতটের (৮) উল্লেখ দেখিতে পাওরা বায়। উৎকীর্থ নিসিতে নিম্ন শিবিত করটী ভালে বজের উল্লেখ আছে।
- (ক) ১। "আলোকর মহারাজ জর জীবেতি বাদিতিঃ। জংগবংগ-কলিংগালৈ রাজভিঃ। সেবাতে চবঃ।·····" Hampe

পাওয়া বায়। মহাভাব্য-৪।২।৫২ : রামারণ কিছিলাাকাও, অধ্যায় ৪০, লোক ২৩ : व्याति हरे. (इकि १२। ৰছাভাৱত---भाषिणक्, sosievee; ssoits; sense i म्हानक, seleo : ७०/२२ : १२/३६, ७८/३५ : ४४/३६ : १३/३६ ! की बनर्स, ७३। ३६-६४: ३६.७। कर्मभर्ता. ४.३३ : २२।२,३८। वन्त्रक्त, १)१२। त्यांनित्रक्, हार २०२१। अनुनाः, ७१)१। ইবিবংশ ১০১।১। হবিবংশপর্ব্ধ ৩১ ৩৪-৪২। ভবিবাপর্ব্ব, ৪৬।৫৬ ; ৯১।১ ; ৯২।১,৭ ; ৯৩।১,৬ ; ৯৭।২৫ ; ১০১।১, ২-১৮। विकुलका, ७८।३६ : १३।३-१७-४। वृहदम्परहिंखा, ६१०० ; ३१३६ : २०१२६ : २२१६४ : ३४१७ ; ६११६, ४० : २३११ 1 विकृश्वान, शक्->व। शंक्ष्यभूवान, ८६,३७; ७४।३९-४। বায়ুপুরাপ, ১৯।৯৮৫। ভাগবভপুরাণ, ১০।৩৬,১-২৩। मनक्यांत्र विल्-छेड्यां म ७, १९: ১२४-১२७ [ निर्गत मागत मःख्या ]। ভারতনা টাশান্ত--> গ ২২। (७) लोह-मन-कारामर्ग, शतिराष्ट्रम ১।८०,८२,८८,७७,८८,७८: वर्गतिछ--१म (माक ।

বামলের কাব্যালভার প্রে ৯,১০; রুজটের কাব্যালভার, অধ্যায় ২।৪।০; সরবভী-কঠাভরণ, ২।২৮,৩১; সোমরেবস্থরির বশস্তিলকন্—আর্থাস ও, পৃ: ৪৬৬ [মির্ণরসাগর প্রেসনং]; ক্ষেন্সের বৃহৎক্ষানম্ভারী সুবক ১৬, আধ্যান্তিকা ৬৮, মোক ৫৫০ পৃ: ৫৮৬; নোকেন্সের

Inscription of Krishnaraya, Dated Sak 1430. Epigraphia Indica, Vol. I. P. 369.

২। 'আংগেনাপি কলিংগেন বংগেন চ পবৈশ্বপতি....."

মদেংভিত্যাপনিদ্রং সমধিগতমহাশৈল-শুক্কলিকং সাতত্বং বভমজঃ সহ করোন্ডোর্যা ভজারুসভং..."

Unamanjari plates of Achyutaraya-Saka-Samvat 1462-Epi : Ind : Vol. iii. P. 153.

01 ''ना के क्रांक-क्रवर्क-क्रांक (क्रां (१) ग-बिन (क्र)-বেছি দেশক্রিমনো..."-Kelawadi Inscription of the time of Someswar I. A. D. 1053-Epi. Ind.

क्यानितिरनागत, तक्क ३८, छत्रक ७, ब्रांक ७: विन खुम्स विक्वांक कांदा ७।१३; मुतातित अनर्धतायव ११३६% शूः ७३०।

(8) रुक्त--महाखाया, 8 २ १९२।

ৰহাভাৱত---

व्याप्तिशर्व, २०८। १७,१६ : ১১७,२৯।

मलाभक्त. २१,२) : ७०।३७,२६।

কর্ণপর্ব্য ৮।১৯।

ছরিবংশ--

र्श्विवः भगका. ७३।७८, ४२। ভবিবাপৰ্ব, এ৬,৪৯।

उच्याम, अध्य ।

(e) atp (७) वरत्रस J. A. S. B. 1905.

(৭) তামালিহা

उद्देश।

(৮) সুৰ্ভট

- 8। "দূরাদংগ-কলিল-বংগ-মগধক্ষোলতথ......" Gadag inscrition of Vira Vallela II, Saka Samvat 1114. Epi. Ind.
- ৫। "ৰংগ-অংগ-মগধ-মালৰ বেংগিসে ( সৈ ) রচ্ছিতো ....."
  Nilgund Inscription of the time of Amogha Varsha.
  I. A. D. 866. Epi.: Ind.
- ৬। "বো বংগরাজরাজাগ্রীবিশ্রামদচিব: শুচি:—Bhuvanesvar inscriptions. Epi.: Ind.:
- ৭) "ব্লাল্টেশমূ—" South Indian Inscriptioun Vol. I. Nos. 67&68, P. 99—Two Tirumalai Tamil Rock inscriptions of the 12th Year of the reign of Para Kesari Varman alias the Lord the Glorious Rajendra Chola [1] and Govinda Chandra.

সেন-রাজগংশের লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন, মাধ্ব সেন প্রভৃতির তামফলকে বিক্রমপুরের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

- (খ) পুঞু বা পৌঞুবর্জনকে উৎকীর্ণ অফুশাসনে ভুক্তি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইহা 'বিষয়,' 'মগুল' ও 'গ্রামে' বিভক্ত ছিল। পাল ও সেন-রাজাদের তাম্রশাসনে পুঞুবিভাগের নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া বার:—
  - ১। 'মহস্তাপ্রকাশ-বিষয়' ও 'ব্যান্ত চটি মঞ্জ।'
  - ২। 'স্থালিক্ট-বিষয়' ও 'আন্ত্ৰবণ্ডিকা মণ্ডল।'
  - ৩। 'কোটিবর্ষ-বিষয়' 'হলাবর্ত্তমগুল, 'গোকলিকামগুল।'

কোটবর্ধ — পুনর্জবা নদীর দক্ষিণভীরস্থ একটা নগর। একটা অস্থ-শাসন অমুসারে বঙ্গ ও বিক্রমপুর 'ভাগ'কে পুঞু বর্জনের অস্কর্ভুক্ত করিরা বঙ্বা হইরাছে (Journal, Asiatic Society of Bengal, 1896, p. 13, I. 42.)

- (গ) মগধরাজ আদিত্যদেনের অপ্ সৃষ্ঠ গুজ্ঞাপরি যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতেই সর্ব্ধ প্রথমে 'গৌড়-নামের উল্লেখ আছে। বানি, রাধনপুর প্রভৃতি স্থানের লিপিতে গৌড়ের উল্লেখ আছে। 'গৌড়েখর' এই আখাা সর্ব্ধপ্রথম গুরুব মিশ্রের বুদল স্তম্ভ লিপিতে পাওয়া যায়। এই লিপিতে 'দেবপালকে' গৌড়েখর বলা ইইয়াছে। \* তৎপরে বিদেশীর প্রতিহাসিক গ্রন্থকারগণের রচনা মধ্যেও আমরা বিক্রমপুরের যে সকল উল্লেখ পাইয়াছি তাহারও একটা নির্দেশ করা যাইতে পারে।
- ১। Jao De Barros তাঁহার "Da Asia" নামক পর্জুগীজ পুদ্ধকে (Decade IV. Pt.II) বঙ্গের উর্রেখ করিয়াছেন (পৃ: ৪৫৩)। ইহাতে তিনি প্রসঙ্গত: বিক্রমপুরেরও উর্রেখ করেন। এই প্রস্থে প্রীয় পঞ্চদশ শতান্ধীতে বন্ধদেশ, বিক্রমপুরের বাঙ্গাণীদিগকে বীর ও সাহদী বিলিয় বিরুত করিয়াছেন। শ্রীপুরের উন্নতিশীল বাণিজ্যের কথা, অধিবাদীদিগের অহকার ও স্পর্জার কথা, স্থন্দর অটালিকার কথা, বিরুদ্ধির প্রভৃতির কথা এই প্রস্থের করেক পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে। বিশেষত: এই প্রস্থে যে একথানি বাঙ্গালার মানচিত্র আছে, তাহা ইইতে

<sup>\*</sup> Karhad and Deoli plates of Krisna III (Ep. Indica V. 193, line 20 and Ep. Ind. IV. 283, line 22); The Bilhari stone incription (Ep. Ind. I., 256); Bhuvanesvara stone inscription of Brahmesvara temple (I. A. S. B. VII, 5584); Kahla plate of the Kalacuri Sodhadeva (Ep. Ind. VII. 89); Nagpur stone inscription of the Malava ruler Naravarmadeva (Ep. Ind. II, 186); Bhuvanesvara stone inscription of Vasudeva Temple (Ep. Ind. VI. 205); Govindapur stone inscription of Gangadhara (Ep. Ind. II, 337); Deopara stone inscription of Vijayasena Ep, Ind. I. 339); Pithapam pillar inscription of Prithvisvara (Ep. Ind. IV, 40.)—

ব্যারদের সমকাশীন বন্ধের বিভিন্ন অংশের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই মানচিত্রধানি ১০৫০ শুষ্টাক্ষে প্রস্তুত।

২। ১৫৯৯ খুটাকে Nicolas Pimenta ঠাহার "Relatio Historica de Rebus in India Orientali" নামক গ্রান্থ বিক্রম-পুরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রস্থে বিক্রমপুরের প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওরা যায়। এই ক্রেস্থটি পাদরী নমজন ভূইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পিনেন্টা বলেন যে ছাদশ ভৌমিক্সিগের মধ্যে নয়জন মুসলমান ছিলেন। ইছার ব্যন্থে কেদার রায়ের নাম ও কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওরা যায়। কেম্বার রায় যে প্রপুরের অধীয়র ছিলেন, এই প্রস্থে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইনি বলেন, কেম্বার রায়ের লোকদিগকে এক্রন ক্লুল রাজা (সম্ভবতঃ পর্কুগীজ) শ্বৃত্ব ধর্মের দীক্ষিত করে।
কেদার রায় যে চাঁল রায়ের পুলু নয় তাহা এই গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়। ইহার বর্ণনা হইতে ব্বিতে পারা যায় যে তাহার সময়ে বিক্রমপুর প্রপুর ও তৎ সম্মুখবর্হা সনদাপ্ত সম্মুজ্বালী দেশ ছিল।

০। ১৬১০ খুটান্থে Peirre Du Jarricaর "Histoire des Indes Orintales" (IV-Partie) নামক পুস্তকে ছাদশ ভৌমিকদিগের একটা বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহা হইতে জ্বানা যার যে, যোড়শ শতাক্ষীর শেষ ভাগে প্র্ইছাদিগের ক্ষমতা অভ্যন্ত প্রবেশ ছিল। ইহাদের মধ্যে তিনজন হিন্দু ও নয়জন মুসগমান। হিন্দুগণ প্রীপ্র, চ্যাণ্ডিকান ও বাকলার অধীয়র ছিলেন। স্কার্গতেজের বিবরণে লিখিত আছে বে তিনি ওড়েন্থাইডে ও রবিবারে প্রীপুরে ধর্মপ্রচার করেন। প্রীপুর বন্ধর ছইতে ৬লীগ বা ৯ ক্রোশ অন্তরে সনদ্বীপ অবস্থিত। প্রকৃতি ইহাকে ক্রমপ স্থরক্ষিত করিয়া রাখিরাছে যে এখানকার অধিবাদীদিগের অজ্ঞাতে ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভে কেহ সমর্থ হর না। সনদ্বীশে পর্যাণ্ড পরিমাণে লবণ উৎপদ্ধ হইত এবং লবণের ব্যবসালে ইহা ক্ষমতে শ্রেষ্ঠ ছিল।

পর্জু গীজেরা ইহা অধিকার করিবে বৃক্তি পারিয়া কেলার রার জাহাদিগকে স্বীয় স্বন্ধ প্রদান করেন। ১৬০২ গ্রীষ্টান্দে কেলার রারের অধীন
একজন নির্ভীক সেনাপতি কার্ভালো, পুরস্কারক্তরপ এই সন্দীপের
কারিকার প্রাপ্ত হয়। এই প্রন্থে বিক্রমপুরে প্রীপ্রন্থে প্রচার
একটা ক্তু বিবরণও প্রান্থ হয় ইয়াছে; ভঙ্কির বিক্রমপুরে গ্রীষ্টবর্ম প্রচার
ও কেলাবাসীদের আর্থিক অবস্থা ও বিদ্যাবৃদ্ধির পরিচার এই প্রছ্মে পাওরা
যায়।

- 8। এতদ্বিদ্ধা De Fariay Souza বিক্রমপুর সক্ষরে স্পষ্টত: কোন কথা না লিখিলেও তাঁহার Portuguese Assia নামকপ্রক্তে বিক্রম-পুর সবদ্ধে কতকগুলি বিশেষ জ্ঞাতক্য ভৌসোলিক বিষয় স্থির করিতে পারা বার।
- ধ। ফার্ণাণ্ডেলের বিবরণে ভূঁইয়াদিগের একটা বিস্তৃত বিবরণ
   প্রদন্ত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনা হইতে বাদসাদ দিয়া লইলে ভৌদিকদের
   একটা ছোট বিবরণ সংগ্রহ করা বাইতে পারে।
- ৬। Raph Fich এর গ্রন্থ Hurton Ryley প্রকাশ করেন। টাঁড়া, খ্রীপুর-সোণার গাঁ প্রভৃতি স্থানের কার্পাস বন্ধ ও রেশনের ফিচ্ বহু প্রশংসা করিয়াছেন।
- ৭। ১৬২৫ গ্রীষ্টাব্দে Purchas শ্রান্তর দান Pilgrimes (BK. V. Part IV) নামক প্রস্থের ছুএক স্থানে বিক্রমপ্রের নাম মাত্র করিয়াছেন। ইহাতে লিখিত আছে যে, পর্জ্বগ্নীজ নৌবাহিনী বিধবন্ত হইলে পর, নৌবাহিনীর অধিনেতা যথাসর্বাহ শ্রীপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং তিনি স্বয়ং শ্রীপুরাধিণতি কেদার রারের আশ্রেরে শ্রীপুরে বাস করিতে লাগিলেন। মানসিংহ শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া মোগলসামাজ্যাধীন করেন এবং কেদার রারের বিক্লছে নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। মানসিংহ ও কেদার রায় সম্বন্ধে ইহাতে অনেক করা

আছে। প্রীপুরের বাণিজ্যাদির বিবরণ বিষয়ে এ গ্রন্থ কতক উপকরণ প্রাদান করিতে পাবে।

৮। Mandelso যদিও কথন বান্ধালা দেশে আসেন নাই বা বান্ধালা দেশ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না, তপাপি তিনি ঢাকা ও ' টাঁডার নাম করিতে ছাডেন নাই।

তম্ভিন্ন নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে বিক্রমপুর সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়—

- J. Taylor—A sketch of the Topography and statistics of Dacca, 1840.
- A descriptive and historical account of the cotton manufacture of Dacca in Bengal. By a former resident of Dacca.
- 3. Hunter's Statistical Account of Dacca.
- 4. Hamilton's Hindustan.
- 5. Notes on the Antiquities of Dacca by Aulad Hasan.
- 6. Stewart's History of Bengal.
- 7. Riaz-us-Salatin.
- 8. Mratin's "Eastern India"
- Gastrell's report of the districts of Jessore, Farrid.
   pure and Bakergange,
- Io. Wilford's Ancient Geography of India Asiatic Researches, vol XIV.
- 11. Dalton's Ethnology of Bengal.
- 12. Beveridge's District of Bakargunge.
- 13. Elliot's History of India, vol VI.

- 14. F. E. Pargiter's Ancient Countries in Eastern India, J. A. S. B. 1897, part I (pp. 85-112)
- 15. H. Blochman's Geographical and Historicai notes on the Burdwan and Presidency Divisions, Bengal, Appendix to the statistical account of Bengal vol I
- 16. Contributions to the Geography and history of Bengal, part I. J. A. S. B, 1873, pt. I. pp 299-310, part II, 1874; part III. 1875.
- Notes on Akbar's Subhas, J. R. A. S. 1896, p 83-136—John Beames.
- Notes on the Geography of old Bengal—1008. May pp 269-298.

এদিকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ অনেক বালালী ঐতিহাসিকও
বিক্রমপুর সম্বন্ধে অনেক নাড়াচাড়া যে না করিরাছেন, তাহা নহে।
যে কয়জন বালালী লেখক বিক্রমপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিরাছেন
তন্মধ্যে জন কয়েকের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রথমতঃ প্রীযুক্ত কৈলাসচক্র সিংহ মহাশরের লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে চারিটী প্রবন্ধেশ উল্লেখ
প্রয়োজন;—

| ভারতী    | <b>১</b> २৮१ | કલ્હ જુ: |                                 |
|----------|--------------|----------|---------------------------------|
| , D      | 2655         | পৌষ      | সেনরাজগণ                        |
| , u      | <b>२२</b> ३५ | চৈত্ৰ    | বান্ধালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস |
| <u> </u> | 2002         | বৈশাখ    | বঙ্গের আদি গৌরব শীলভন্ত।        |
| Sı       |              |          | 9.                              |

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের বারভূঞা শীর্ষক কয়টী প্রবন্ধের মধ্যে নব্যভারতে (১০০৮ অগ্রহায়ণ) ও 'জাফ্বী'তে (১০১৫ বৈশাখ) প্রকাশিত ফুইটী প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিথিলনাথ রার মহাশর 'সাহিত্য' ও 'ঐতিহাসিক চিত্রে' তিনটি প্রবন্ধে বিক্রমপুরের বংকিঞ্চিৎ আলোচনা করিছেন।

### [ সাহিত্য ১৩১৯ আছিন টাদরার ও কেদার রার ১৩১৪ কার্তিক হিরিদীদহা

ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৪ বৈশাখ কেদার রার ]

পঙ্ত ৺ত্রেলোকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশন্ত্র নব্যভারতে কতকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে ক্রিক্রমপুরের আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্নুভব্যবিদ্ প্রীকুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু মহাশন্ত্র ১৩১৩ সালের ক্রোঠ মাসের 'সাহিত্যে' প্রাচীন বান্ধালা? নামক প্রবন্ধে অনেক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রত্নত্ত্বিল্ ৺আশুতোষ শুপ্ত মহাশয় ১৮৮৯ খৃষ্টান্দের এসিয়াটক সোলাইটির জ্বপালে "রামশাল" সহদ্ধে একটা বিশেষ পাণ্ডিতা-পূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। জ্বপালের সম্পাদক মহাশয়ও এই প্রবদ্ধে অনেক টিয়নী সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রসিক্ষ লাল গুপ্ত মহাশয় ১০১১ সালের ভাদ্রমাদের 'ভারভী'তে 'মহারাজ রাজবল্লভ ও ওাঁহার সমকালকর্তী বলীর হিন্দুসদাল' নামক এক প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি অনেক কথার অবভারণা করেন। ইহাতে তিনি অনেক কথার অবভারণা করেন। তিনি বলেন মহারাজ রাজবল্লভের সময়ে বৈদিক যক্ত-অন্তর্হান পারক্ষী কোন ব্রাহ্মণ সমগ্র বন্ধনে বিদ্যামান না থাকার রাজবল্পভ গোবিন্দদেব চক্রবর্তিনামক স্বীয় বৈদিক প্রোহিতকে কাশীধানে প্রেরণ করেন। গোবিন্দদেবর বৃদ্ধ প্রোহিতকে কাশীধানে প্রেরণ করেন। গোবিন্দদেবর বৃদ্ধ প্রোহিতকে কাশীধানে প্রেরণ আগমন করেন। গোবিন্দদেবর বৃদ্ধ প্রোহিত শ্রীস্কুত চক্রকুমার স্মৃতিভূষণের (বর্তমান বিক্রমপুর, মাঞ্ডরা গ্রাদনিবাসী) নিকট গোবিন্দদেবের সহস্তেলিখিত পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অদ্যাপি বিদ্যামান। পূর্ব্ব বাদ্যালার বেদসম্মত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এই গ্রন্থলিখিত বিধানেই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এতহাতীত বান্ধবপত্রের প্রথমবণ্ডে 'রাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত, ৮ম বণ্ডে সম্বন্ধ-নির্ণয় সমালোচনার, তত্তবাধিনী পত্রিকার এবং ৵কুঞ্জনালভূতি প্রশীত 'হ্বব ৰণিক' নামক প্রছে বিক্রমপুর সম্বন্ধীর কিছু
কিছু বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভৃতি মহাশরের প্রান্থে পূর্ববাদানার
একটা হুন্দর মানচিত্র আছে। উলিখিত প্রবন্ধ বাতীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' নামক একখানি গ্রন্থও ১২৭০ বদাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৯১
দালের চৈত্রমালের ভারতীতে ৫৪০ পূর্চায় এই পুস্তকের নাম উলিখিত
আছে। বিক্রমপুর নিবাসী প্রীযুক্ত অধিকাচরণ ঘোষ এই প্রস্তের
প্রেবেতা। অধিকাবাবুই সর্বপ্রথমে বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রবরেন। ইহার পর আমাদের আলোচ্য এই বিক্রমপুরের ইতিহাস
ক্রিতীয় প্রছ।

এইরূপে বছস্তান হইতে আমরা বিক্রমপুরের অনেক কথা বিক্ষিপ্তভাবে পাইতে পারি, কিন্তু তাহাকেতো আর ইতিহাস বলে না। 🌬ই সকল উপকরণ গুছাইয়া ভাষায় গাঁথিয়া গেলেই যে ইতিহাস হয়. তাহাও নয়। ইহার উপরও যাহা কিছু চাই, তাহাই লেথকের মৌলিকস্ব লেথকের রচনাপটুত্ব এবং ইতিহাস বিষয়ে অবভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ংযোগেব্রবাবু এই ইতিহাসখানিতে তাহার যে পরিচয় দিবার চেষ্টা কিরিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের বিচার্যা। তিনি যে প্রণালীতে বৈ সকল কথা, তথ্য, প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে প্রণালী বা তিনি ুবে সিলাপ্ত করিয়াছেন, সে সিলাপ্ত সর্বত বিশুদ্ধ বা ভ্রমশূভ না ্ষ্ট্রাইতে পারে; কি**ন্তু** তিনি যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন. 🗽 মুকল বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন, যে সকল তথ্য প্রমাণ করিবার চৈষ্টা করিয়াছেন, সে গুলিয়াবা এই ইতিহাস থানি স্থসজ্জিত এবং ্বিথপাঠ্য হইয়াছে। তিনি রামপালকে গৌড়রাজ্যের চিরস্কন (পাল-াজ্জ হইতে সেন-রাজ্জ পর্যাস্ত ) রাজধানীরূপে প্রমাণ করিতে প্ররাস াইয়াছেন, দেন-রাজগণকে বৈদ্য জাতীয় প্রমাণ করিতে বে চেষ্টা াহিয়াছেন, কান্তকুজীয় ব্ৰাহ্মণাগমন স্থানই যে রামণাল, তাহার নির্ণয়ে বে পরিশ্রম স্বীকার করিরাছেন, সেই সমস্ত সফল হইরাছে কি
না, তাহার মীমাংসক আমি নহি। তাহার জন্ত সমালোচক মহাশররা
আছেন। ঐ সকল বিষয়ে আমার হয়তো স্বতন্ত্র মত আছে, কিন্তু তাহা
প্রকাশের জন্ত এখানে কোন অবকাশ আমার নাই। বোগেক্সবাবু
অল্প-বয়সে, অদমা-চেটা, অপরিমিত অধ্যবসার লইরা মাতৃভূমির যে ভূমির
প্রাচীন চিহ্নালির নৈস্গিক পরিবর্ত্ত:ন দশবৎসর একরূপ থাকে না, সেই
ভূমির প্রাচীন ও নবীন ইতিহাস সঙ্কলনে যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন,
আমার আশা, তাহাই আমাদের দেশের অপর স্থীজনের পথ-প্রদর্শক
কইবে।

অনেকে বলিবেন, 'বিক্রমপুর-চাকা' যার কথা বাঁকা-বাঁকা সেই বালালদেশের আবার ইতিহাস, তাহাও আবার লেথ্য এবং "তদপি চ পাঠাং" এর নন করিবার কোন করিবান নাই। আমরা বে বল্প দেশ হইতে আমাদের বর্ত্তমান 'বেলল প্রভিন্ধ-এর' নাম পাইয়াছি, আমরা রাচ, বরেক্র মিথিলা, বগড়ীতে বাস করিয়াও সাধারণতঃ আশনাদিগকে বালালী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, যেথানকার ভাষার মূলস্ত্র লইয়া আমাদের মাড়ভাষায় সাধুভাষায় রূপ হির করিয়া তাহাকে বল্পভাষা বলিয়া নাম দিয়াছি, সে বল্পদেশেকে 'বালাল দেশ' বলিয়া দুরে কেলিয়া দিলে চলিবে না। তাহারই কথা বরং সর্ব্বাপ্তে জানিতে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তবা হওয়া উচিত। সেই বল্পদেশ স্থ্পাচীনকাল হইতে ভারতের ইতিহাসে স্থান পাইয়া আসিতেছে।

অনেকে এই পৃস্তকে বিক্রমপুরের পশুতবর্গের ও কবিরাজবর্গের নাম তালিকা দেখিয়া বিশ্বিত হটবেন; তাবিবেন এ আঙ্কবাড়ীর আক্ষণ-বিদারের ফর্দ্দ নকল করিয়। ছাপিয়া দিবার দার্থকিতা কি ?—আছে। ঐ সকল অগাধপাণ্ডিত্যে পূর্ণ, বঙ্গদেশের গৌরবস্থচক পশ্তিতকুলের নাম ও উাহাদের পবিত্রশ্বতি বাতীত আর আমাদের আছেই বা কি ?—নামগুলি ছাপা হইল। এখন যদি উঁহাদের উত্তর পুরুষদিগের মধ্যে কেই কাহারও বিষয়ণ পাঠাইরা দেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ-সম্বরণে এই ইতিহাদের তাহা সন্মিবতা রক্ষিত হইবে না কি ?—আর ভদ্ভিন্ন, আমাদের যখন কামছাড়া গীত নাই' দেশের এক তৃতীয়াংশ ইতিহাসই যখন আদ্ধা-পঞ্ডিতের ইতিহাস, তখন ভাঁহাদের বিবরণ কে বাদ দিতে পারে ?

প্রাম্য খেলাধুলা, আচার-ব্যবহার পোষাক পরিচছদ এবং যোঘি-দুতাদি সংগ্রহ করিয়া যোগেক্ত বাবু ইতিহাস-রচনার এক বিশেষ পছা নির্দেশ করিয়াছেন।

খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বাঞ্চালা দেশে বৌদ্ধধর্ম আপনার আধি-পত্য বেশ স্থাপন করিয়াছিল। শত শত বৌদ্ধবিহার, সজ্যারান ও চৈতা হটতে বাঙ্গালী-মুখ-নিস্ত বুদ্ধদেবের অমিয় বাণী প্রতাহ মুখরিত হটত। এই সকল স্থানে যে কেবল পণ্ডিতদিগের ধর্ম, শাস্ত্র, ও নীতির আলোচনা হইত তাহা নহে—শরীর-তত্ত্বেরও আলোচনা হইত। বৌদ্ধতিকু ও শ্রমণগণের সহিত হিন্দু পঞ্চিতদিগের তর্ক যুদ্ধে বান্ধাণীরা আপনাদের কুশাগ্রবৃদ্ধি ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচর দিত। অষ্টম শতাক্ষীতে হুইজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বত দেশীয় নুগতি Thisrongdentsan কৰ্তৃক নিমন্ত্ৰিত হইয়া তথায় গমন করেন। গৌড়ৰাসী শান্তরক্ষিত নালন্দার মহাস্থবির ও মগধ-রাজ্ঞের ওক ছিলেন। তিনি তিব্বতে গিয়া আচাৰ্য্য ৰোধিসম্ব আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অশেষ পাণ্ডিতা দর্শনে ও তাঁহার সহযোগী উদয়নবাদী পদ্ম-সম্ভবের অক্লাম্ভ পরিশ্রমে তিব্বতবাসীরা দলে দলে বৌদ্ধদর্ম প্রহণ করিয়াছিল। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বতীয় রাজ্বধর্মে পরিণত হয়। খুষ্টীয় নবম শতাক্ষীতে বাকাণা দেশ হইতে অনেক ৰৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় নৃগতি Ralpuchan কর্ত্তক আহত ও নিমন্ত্রিত হইরা তিব্বত দেশে গমন

করেন। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র সমূহ তিবতীয় ভাষায় অমূবাদ করেন। তিবত দেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগের ছারা যে সাধিত হইয়াছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান নগর-সমূহে শত শত কীর্ত্তি বিদ্যা-মান ছিল, কাল-গতিতে সে সকলের চিহু পর্যান্ত কোন কোন স্থান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে আবার কোন কোন স্থান সেই সকল নিদর্শনের কিয়দংশ বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষা দিতেছে। বিক্রমপুরে অনেক বৌদ্ধ স্ত,প, বিহার ও চৈত্যের ভগাবশেষ এখনও বিদামান আছে—বৌদ্ধ-কীর্ত্তির শত শত নিদর্শন এখনও পথিকের নয়ন পথে পতিত হয়, কিন্তু এগুলিকে কালের কবল হইতে রক্ষা করা নিতাস্ত আবশাক। এই চিহুগুলির অধি-কাংশই প্রবল-স্রোতা পদ্মার কুন্ফিগত হইলেও ইতিহাস বিক্রমপুরের অমতীত গৌরব-কাহিনী চিরকাল বহন করিয়া থাকিবে। ঐ সকল লপ্ত-রত্বের উদ্ধার আমাদের ঐতিহাসিকদিগের কি কর্ত্তব্য নয় ? বিক্রমপুর অবিতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত দীপক্ষর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি। তাঁহার ন্যায় ধীশক্ষিসম্পন্ন মনীধী তথন ভারতবর্ষে ও তিবরতে ছিলনা : তিনি ৯৮০ খুষ্টাব্দে গৌডীয় রাজবংশে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণ শ্ৰীছিল। তিব্বত হইতে সময় সময় বৌদ্ধগণ দীপঙ্করের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছায় বিক্রমপুরে আসিয়া থাকেন। কিন্তু বিক্রমপুরের কোন স্থানটা তাঁহার জন্মস্থান তাঁহারা তাহার মীমাংসা বিষয়ে বড়ই গোলযোগে পড়েন। সম্প্রতি আমাদের যোগেন্দ্র বাবু বজ্রযোগিনীকেই দীপমতের জনান্তান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রভুতত্ত্বিদগণের এবিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ধনে, মানে, পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞান-গোরবে একদিন যে দেশ বাঙ্গালার মুকুটমণি ছিল, যে পুশাপীঠে একদিন বন্ধবীর কেদার রায়ের অপুর্ব্ব রণলীলা ও দেশ-হিতৈ দিতা, পূর্ণবিক সিত হইরা বাদালীর বাছবলের পরিচর প্রদান করিয়াছিল,—যাহার অঙ্কে পাল-বংশীর রাজগণের রাজধানী গৌরব মর রামপাল নগর শোভা পাইত, অতীতের সেই "বিক্রমে বিক্রমপূরে' দকল সম্পদ্ হারাইয়া গৌরবের স্মৃতিমাত্র লইয়া দণ্ডায়মান! বিক্রমপূরের কথা মনে হইলে, এখনও আমাদের কত কথা মনে পড়িয়া অতীতের কত স্থবর্ণময় ছবি নানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়। চাঁদ ও কেদার রায়ের আত্মতাগের লালাভূমি. বলীয় দেন ও পালরাজগণের গৌরবময় সমৃদ্দিশালী রাজধানা,বলাল দীবী, চাঁদ ও কেদার রায়ের মাতার স্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত রাজাবাড়ীর মঠ, বাবা আদমের মন্জিদ, কেদার বাড়ী প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তিয়ান-সমূহ আজিও অতাতের স্মৃতির কতই না গৌরব স্চিত করিয়া দেয়! সমৃদ্দিশালী রাজনগরের সে "নবরত্ব পেঞ্চরত করিয়া দেয়! সমৃদ্দিশালী রাজনগরের সে "নবরত্ব পঞ্চরত করিয়া দেয়! সমৃদ্দিশালী রাজনগরের সে "নবরত্ব পঞ্চরত করিমা দেয়! সমৃদ্দিশালী রাজনগরের সে ভৃতিত সে সোলইবিশিষ্ট, কারুকার্য্যময়ী সোধাবলী একদিন বন্ধদেশে স্থাপত্য কৌশলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিল, কালের কুটিল গতিতে সে সমক্ত প্রার কুম্পিত ত ইইয়াছে।

মেহাম্পদ বন্ধুবর আজ অতীত-শ্বৃতির অপুর্ব্ব লীলাস্থল সেই বিক্রম-পুরের ইতিহাস প্রণয়ন করিরা কেবল বে বন্ধায় ইতিহাস-সকলনে কতকটা সাহাব্য করিলেন, তাহা নহে, বঙ্গের শেষবীর কেদার রায়ের পুত শ্বৃতি-বিজ্ঞাতিত তীর্থস্থানের পরিচয় প্রাদানে বালালীর জাতীয়-জাবন গাইনের পর্য স্থান করিয়া দিলেন। বঙ্গভাষা বলিয়া নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ ও বালালীজাতি এজন্ম উাহার নিক্ট ক্রত্ত্ব।

আশা করি, বন্ধীর পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বান্ধাণীর এই জাতীর ইতিহাদ সমাক্ আদৃত হইবে। এই পুত নির্দ্ধাণ্য গ্রহণে তাঁহারা নবীন গ্রহকারকে আরও ঐতিহাদিক অন্ধুসন্ধান ও রচনার জ্বন্ধ অধিকতর উৎসাহিত করিবেন। আর বাঁহারা অদেশের ইতিহাদ থানিকে ভবিষ্যতে আরও পূর্ণবিষ্যক করিবার জন্ম বিক্রমপুর আঞ্চলের প্রাচীন বংশের বিবরণ, প্রাচীন কিম্বদন্তী সংগ্রহ এবং আন্তান্ত কথার আরও নৃতন নৃতন বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিয়া গ্রন্থকারকে সাহায্য করিবেন তাঁহারাই মন্ত্র দেশের ধন্যবাদ লাভ করিবেন এবং জননী জন্মভূমির প্রতি যথার্থ ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া অদেশের গৌরব আরও বর্দ্ধিত করিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

১৩১৬ দাল। ৩০ এ আশ্বিন। কণিকাতা।

প্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।



### প্রস্থকারের নিবেদন।

সোণার শৈশবে মাও দিদিমার মুখে বর্ধন রামপালের কাছিনী শুনিতাম, সে গছারী বৃত্ত্বের কথা, রামপাল দাঘির কথা, বল্লাল রাজার মুদ্ধ, রাণীদের অগ্নিকুণ্ডে আত্মহারা হইয়া বাইতাম আরও শুনিতে সাধ বাইভ, কিছু ওঁহারা আমার সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারিতেন না; সেই শৈশবেই বিক্রমপুরের অতীত গৌরবের পূণ্য ইতিহাস আমার হাদরে গাঢ়রপে অভিত হইয়া গিরাছিল। তারপর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাদনা জাগরিত হইয়া আমাকে দেশের ইতিহাস রচনার উবৃদ্ধ করে, তাহারি ফলে সাত আটবংসরের পরিশ্রমের পর নানা বাধা বিশ্ব ও শোক-বঞ্বার ভিতর দিয়া এতদিনে বিক্রমপুরের ইতিহাস জন সাধারশের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমার ন্যায় কুল ব্যক্তির পক্ষে বিক্রমপুরের স্থার প্রাচীন ও ইতিহাস-বিধ্যাত প্রসিদ্ধ স্থানের ইতিহাস রচনা করিতে বাওয়া বে ধুইতা, তাহা বুবিয়াও যে কেন আমি এমন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়ছিলাম, তাহার উত্তর দিতে আমি অক্ষম। ছেলে মাকে ভালবাসে, মারের কবা তানতে ও বলিতে তাহার ভাল লাগে, তার শৈশব-স্থলত সরলতাপুর্ব বিক্যানে সে মারের কতই না ওণ বর্ণনা করে এবং তাহাতেই তাহার তৃত্তি হয়; তেমনি আমার মাতৃত্যির প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি মসুদ্ধিদ, প্রতি মঠ, প্রতি দেবালয় ও প্রতি মুন্তিকা কণার মধ্য হইতে বিষক্তননীর সে চেতনামর আহ্বান আমাকে উাহারি ওণগানে বৃদ্ধের প্রেরণ জাগাইয়া দিয়াছিল,—ইহা কেবল তাহারি বিকাশ।

এরপ বিরাট বাাপার আমার ছারা হুচারুরূপে সম্পাদিত হই:
এরপ অন্ধ বিশ্বাস আমার নাই এবং তাহা থাকিতেও পারেনা।
দেশের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন, সে দেশের ইতিহাসালো
করা যে কিরপ ছ্রহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের প
অন্ধাবনা করা অসম্ভব। কাজেই গ্রন্থ মধ্যে বহু ক্রাটি বিচ্যুতি প
লক্ষিত হইবে তাহা আমি বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছি, তবে এ অ
করাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে উদার হৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি সে দি
ধাবিত হইবে না।

প্রথমে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আর্তি' নামক মাহি পত্রিকাতে 'বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত' নামে বিক্রমপুরের ইতিহাসের কতকঃ প্রকাশিত হয়, তৎপরে 'প্রবাসী' 'জাহুবী' 'নব্যভারত' 'স্কুপ্রভাগ 'মানদী', 'ঐতিহাসিক চিত্ৰ' ও 'সাহিত্য' প্ৰভৃতি মাসিক পত্ৰিকাদিতে এতদ সম্পর্কিত বহুপ্রবদ্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সে স্ব প্রবন্ধাদি সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত ও বহু নৃতন নৃতন বিষয় সল্লিবিষ্ট ক্রি বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশ করিলাম। অতি প্রাচীনকাল চুটা বর্ত্তমান সময় পর্যাস্ত বিক্রমপুরের সমগ্র ইতিহাস ব্যাসাধ্য আলোচ করিয়াছি, প্রাচীন কিম্বন্তী সমূহও উপেক্ষা করি নাই। নানা প্রক প্রাক্ততিক বিপ্লব হেডু ও সময়ের পরিবর্ত্তনে বিক্রমপুরের এতঃ পরিবর্ত্তন হইরাছে যে প্রক্রুত প্রাচীন ইতিহাস অনেকস্থলে বর্ধার্থক্ল জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব; দিন দিন ইতিহাসামুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ব ুন্তন ন্তন তথা আবিছত হওয়ায় বহু প্রাচীন সিদ্ধান্ত ভাস্ত ও নবী সিদ্ধান্ত সভ্য বলিরা গৃহীত হওরার ইতিহাসের প্রাকৃত সভ্য এব পর্যান্ত ও সম্পূর্ণরূপে উল্লাটিত হইরাছে বলিয়া মনে করি না। আ ইতিহাসের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভৰপর নহে। কাজেই আমরা যাহ শিপিৰদ্ধ করিয়াছি তাহাই যে অব্রাস্ত সত্য এমন কথা কেমন করিয় ধলিব ? বন্ধ-গৌরব প্রাসিক প্রাত্তর্বিদ্ স্থগীয় রাজা রাজেন্ত্রলাশ মিআ
মহাশ্রের ন্তায় মহৎ ব্যক্তির ঐতিহাদিক দিদ্ধান্তসমূহই যথন দিন দিন
আন্তর্ভাবিরা প্রমাণিত হইতেছে, তথন আমাদের ন্তায় কুল্র ব্যক্তির পক্ষে
কোন কথা জোর করিয়া বলিতে যাওয়া ধুষ্টতা নহে কি ?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ সংকলনে বাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি আন্তরিক ক্বতক্ততা জানাইতেছি। বিক্রমপুরের অধিবাসির্দের মধ্যে বাঁহারা সাহাব্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোরেখ না করিলেও বােধ হয় বিশেষ ক্রটী বলিয়া বিবেচিত ১ইবে না। তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। কেবল নামের তালিকাই দিতে গেলে, তুই তিন পূর্ত্তা ইইয়া পড়িবে। তাহা পাঠে তাঁহাদের প্রতি ক্রতক্ততা প্রকাশ করা অপেক্ষা, পাঠকের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। কাঙ্কেই আমার তাহাতে নিরন্ত হইতে হইল, এবং আমার হদেশী বন্ধুবর্গও সেক্ষ্য আমার অক্রতক্ত ভাবিয়া ক্রম হইবেন তাহাও আমার মনে হয় না।

অতদতিরিক্ত বাঁহার। আমাকে সাহায্য করিরাছেন ওয়ধ্যে বিখ্যাত 'প্রবাদী' ও 'মডার্ব রিভিউর', সম্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যার এম, এ, মহোদরও, মরমনিদংহের ইতিহাদ প্রণেতা, বন্ধুবর প্রযুক্ত কেদারনাথ মন্ত্র্নার এম, আর, এ, এন্, মহোদরের নাম উল্লেখ বোগ্য। শ্রদ্ধাজন রামানন্দ বাবু আমাকে কয়েক খানা হাফটোন্ ব্লক প্রদান করিয়া এবং কেদার বাবু ১৮৭৪ প্রীপ্তান্ধের এদিরাটিক সোসাইটীর ভার্বেল প্রকাশিত রাহাবাড়ীর মঠের একখানা লিখো-চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিরা উপক্রত করিয়াছেন। আর একজন মহান্দ্রার কথাও এখানে উল্লেখ না করিলে আমার পক্ষে অক্রতজ্ঞতা হয়, তিনি ময়মনিসংহ কালীপুরের প্রেশিক ভূমাধিকারী সাহিত্যদেবী বিখ্যাত পর্যাটক শ্রীযুক্ত ধরণীকার লাহিড়া চৌধুরী মহাশর, ইহার স্লেহ-বণ আমার পক্ষে অপরিলোখনীর।

বে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমার স্থার দরিন্তের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব হইত, তিনি আমার সাহায্যার্থ বছ অর্থ বার করিরাও সে সকল গ্রন্থাদি ক্রের করিরা দিলাছিলেন। তাঁহার এ দরা ও স্নেহ আমি জীবনে কথনও ভূলিতে পারিব না।

আৰু বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইল, কিন্তু আমার ছ্দর শোকভারে নত হইলা আসিতেছে। তু'লনের শোক-স্মৃতি আমাকে ব্যথিত করিতেছে, একজন আমার পরন পুল্লাপাদ স্থাগত পিতৃদেব, অপর আমাদের গ্রামবাদী আমার পরম স্নেহভালন স্থাগীর প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমার ছণ্ডাগ্য—পিতৃদেবের জাবিতাবস্থার তাঁহার আদেশে রচিত এই পুণা-ইতিহাস তাঁহার চরণকমনে অর্পণ করিতে পারিলাম নং। আর প্রভাত, সে আমার ছাত্র ও স্থল্য উত্তহাস তাঁহার কতই না আগ্রহ ছিল। এই বিক্রমপুরের ইতিহাসে প্রেসে চাহার কতই না আগ্রহ ছিল। বেদিন বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রেসে দিই, সেদিন তাহার নয়নে যে উজ্জন প্রভ্লাতার বিকাশ দেখিরাছিলাম, মৃত্রিত গ্রন্থানি তাহার হত্তে অর্পণ করিলা আর সেআনন্দ্র শাভ করিতে পারিলাম না। প্রভাত, প্রভাতীতারার মত ভাহার জ্ঞপাণ-বিদ্ধ সরল স্থল্য হার্য বেইলা যৌবনের বসস্ত প্রভাতি সেকালীর স্লার ঝরিলা গিয়াছে! আল ছ'বিন্দু অঞ্চর তীত্র-তাড়নার আমার অন্তরের অন্তর্গুল পর্যান্ত হার্থিত হইতেছে।

বহু ভাষা এবং ইতিহাদবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক ত্রীযুক্ত অমুণাচরণ
বোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এই সামায় পুত্তকের ভূমিকা নিধিবার
ভার লইরা আমার বে ক্লতক্রতা ও স্নেহ-পাশে আবদ্ধ করিরাছেন, তাহা
কাকাশের ভাষা আমার নাই।

বদি প্রস্থ মধ্যে কেছ কোনও অমপ্রমাদ দর্শন করেন, তাহা আল্লাকে আনাইলে ভবিষ্যৎ-সংস্করণে ক্লুডক্সতার সহিত সংশোধন করিরা দিব। দেশের লোকের নিকট আশা। ও উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই বিক্রমপুর কাছিনী ও বিক্রমপুরের পলীবিবরণ লইরা উপস্থিত হইবার বাসনা আছে।

বিক্রমপুরের ইতিহাসকে পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভূক্ত করা হইল। ইতি

গো: মৃগচর—মুন্সীবাড়ী মহেজ-কুটীর—জি: ঢাক। ৩০শে আখিন ১৩:৬।

বিনীত নিবেদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

### সূচীপত্র।

•

#### প্রথম অধ্যায়।

#### প্রাচীন বুগ।

পঠা।

>->3

বৈদিক যুগ—সমুসং হিতা—রাষারণ ও বহাভারত—নবৰ শতানীতে বিক্রমপুর—
সনকাট সাকাট ও সকাট—বিক্রসপুরের প্রাচীনত—বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির
কারণ—দেবংগীর নুপতিগণের সমরে বিক্রমপুর—প্রাচীন সীমা—মারাতিমির চল্রিকা ও বিক্রমপুর—পরগণে বিক্রমপুর—ইট ইভিয়া কোম্পানীর
বিপোর্ট—বর্তনান সীমা।

বিষয়

#### দ্বিতীয় অধ্যার।

#### (वोद्धयुग ।

বৌষর্গ-চল্রগুপ্ত-মহারাক্ষা অশোক-পালবংশীয় নৃপতিস্প-দীপক্ষর শীক্ষান

-বিক্রমপুরে বৌদ্ধর্মের ধ্বংসাবশেষ-দাদশ হস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর

মূর্তি-বিক্রমপুরে বর্মবংশের অভ্যানয়।

>৩--২০

### তৃতীয় অধ্যায়।

#### हिन्दू भागनकात।

সেন রাজাদের কথা—ব্রাহ্মণ প্রক্রের আগবন—সমর গঞ্জারী কৃক্ষ—বিক্রমপুর ও
গৌড়—সেনবংশীয় রাজ্ঞগণের বংশাবলী—ব্রাল সেন ও বিক্রমপুর—ক্রন্ধণ
সেন—বিশ্বরূপ েন ও ওাঁছার প্রচলিত সন—বিভীয় ব্রাল সেন—বাবা
আবিষ সক্ষরীয় বিবিধ কথা:

২০—০২

## চতুর্থ অধ্যায়।

#### রামপাল।

বিষয়

श्रुष्ठा ।

46---95

রামণালের অবস্থান-পঞ্জারী বৃক্ষ-ব্যাশবাড়ী-অগ্নিক্ত-বাবা আবদের মস্ত্রিদ-ব্যাল দীখী-বাবা আবদের সবাধি।

## পঞ্চম অধ্যায়।

পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপ্ররের অবস্থা।
বলালী পূল—শিল।

वर्क्त व्यक्षांग्र ।

পাঠান শাসনকাল ।

বাদ্ধালা বিষয় ও লন্টোভীতে ঃাজধানী ছাপন—নহন্দ্ধদ শিরাণ—আলিমর্কন
থিলিজি—তোগরাল থাঁ—পূর্ববলে পাঠানাধিকার ও দোশারগাঁ—দোশার
গাঁর কথা—বিক্তমপুরে পাঠানকীর্ত্তি—জীলীচেডনোর অভ্যুদ্ধ—বৈক্তব
ধর্মের প্রচার।

## সপ্তম অধ্যায়।

মোগল শাসনকার।

ভারতে বোগদের অভা বয়—আকবরশাহ—বঙ্গে নোগল সামান্ত প্রতিষ্ঠী—বোগল
প্রবেদারগণ—ওরাদিল—ভুষার নানা—সংকার বাজুরা—বারজুইরা—বিজ্ঞান
প্রে চাল্ডারান্ত কোবার রাহ—বেঘলার উপকূলে কেলারের কান্তি বোগদের
নৌগুদ্ধ—বসুবার ও মুকুউপুর—বিজ্ঞাপুরে চাল ও কেলাররারের কান্তি—জীপুর
য়ালবাড়ীর মঠ—কেলারবাড়ী—কাচকীর হরোলা—কেশারদার দীবী—পের কথা
বোসাঞি ভটাচার্য্য—পুরোহিত বংশ—প্রবেদার ইনলাম বা—প্রানিসের

বিবয়

আৱাবান রাতের সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা—ইবাহিন বাঁ—কাশীন বা পুবৈনী
ও পর্কুরীক্ত বিস্তান হুগলী হুইতে বিতাড়িত করা—ফলতান ফলা—নীরজুবলা
ইল্রাকপুরের ছুর্গ বা মুলী গঞ্জের কের'—সারেজা থা—হিরিলি বালার—ইবাহিন বাঁ—শোভাসিংহের বিলোহ-মুর্ণির কুলি থা—ওরাশীল লবাডুমারি—
সেকালের লমিদার ও বিক্রমপুরের কুপশান্তি—নওপাড়ার চৌধুরী—বিকরপুর ও ঢাকার সর্ব্বরে অপশান্তি—আলিবর্কী থা—বোগল শাসনে দেশের
অবস্থা—পাথরঘাটার মস্থিল—মহারাজ রাজবল্লভেও রাজনুগার—বংশ পরিচয়্র বেদগর্ভের বিক্রমপুরে আগ্রমন—বালানিক্লা—কুক্তদাসের কলিকাতার আগ্রমন—রালবল্লভের পুনরার রাজবর্গা লাভ—
রালবল্লভের সলিলশ্বাা—রালা গঙ্গ-দাস ও গোপাল কুক্ত-রাজবল্লভ
সম্বন্ধে বিবিধ ক্থা—খলাতির উন্নতি—তালভলার থাল—সমান-সংস্কারে
রালবল্লভ—রালনগর—নবরত্ব—একবিংশ রত্ব—স্থানশরত্ব—প্রবৃত্ব মঠ
গুভতি—।

## অন্টম অধ্যায়।

#### ইংরেজ শাসনকাল।

ইট্টিডিয়া কোম্পানির দেওগানী এহণ – চাকার প্রাণেশিক মন্ত্রীসভার গঠন—
ইংরেজ কর্তৃক করাসী ও পর্তৃ গীলাদের কৃত্তি জাধিকার—ঢাকার প্রাচীন শিল্প—
বিচাহালয় সাশন—বুলীগজে বহকুমান্থাপন—শোড়া-গাছাও বহরের
মুস্সেফা আদালত—খানা ও ফাড়ি—ড'ক্যর—ঢাকার সিপাহী বিজ্ঞাহ—
বিক্রমপুরে বিজ্ঞাহের কথা।

>০৯—১৭৬

## नवम अशाम्र।

#### প্রাচীন সাহিতা।

কাৰাসাহিত্য--সালা(রামগতি রাজ-- সানক্ষর)-- পল দেবী-- কবি ব্যৱনারায়ণ--শিবচন্দ্র: সন--- বিজয়ামতৃক-- কবি রাজেল গাল-- দিরক্ষর কবির গাল। ১৭৮--২১২

### দশম অধ্যায়।

### বর্ত্তমান সাহিত্য ও সাহিত্য সেবিগণ।

বিবহ

পুঠা।

### একাদশ অধ্যায়।

বিক্রমপুরের মৃত ও জীবিত প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নাম ও প্রাসন্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংগ্রিপ্ত জীবনী।

পথিতদশের নাম—আয়ুর্বেগাচার্যাগণের না<sup>র</sup>—থগাঁছ ক্রাকুমার গুডিভ চক্রবর্তী

এম, ডি,—জনারেবল গুরুপ্রসাদ দেন—সাগু দাধীকান্ত চক্রবর্তী—রজনীনাধ

রাম—নিশিকান্ত চটোপাগাছ—মুস্পী কাশীনাথ দাশ গুলু—আছিল সার চল্র
রাধব ঘোষ—বিজ্ঞানাচার্যা প্রস্থাশ চল্ল বহু—মনোনোহন ঘোষ—বিজ্ঞানাচার্যা প্রস্থাশ চল্ল বহু—মনোনোহন ঘোষ—বিজ্ঞানাচার্যা প্রস্থাশ চল্ল বহু—সনোনোহন ঘাশ গুলু—

জন্তর কুমার বন্ত গুলু ।

২০

### দ্বাদশ অধ্যায়।

### विविध ।

ক্ষেত্ৰত বংসর পূর্বের প্রাচীন বলিল ও বাসত প্রথার কথা— দিকা প্রাচীন ও
কাধুনিক—চতুস্পাঠী বা টোল-বক্তব ও পাঠশালা— ছাত্রবেতন ও ছাত্র শাসন
—ক্ষেনী কাসক ও মুক্তিত প্রছ—শিকা বিস্তৃতি ও ইংরেকী শিক্ষার কাবিভাবি—ইংরেকী শিক্ষিতের আবর—ব্রীশিকা—বিক্রমণুর সন্মিলনী সভা—

अहा।

্র শুমতী সংরাজিন, নাইড— শীমতী **অমিয়া বানার্জী—সমাজ —সেকালে**র রুচি চরকার প্রা- বাতায়াত ও যান বাহন অলক্ষার ইত্যাদি - বিবাহে পণ প্রথা--কনঃপণ--পর্বাবক্ষে ভরার মেয়ে—মহিলা বার ব্রত-থেলার বিবরণ--পুজা-ংগ্র বিবাহ-শ্বদাহ—শোক প্রকাশের রীতি—আশৌচ প্রতিপালন—চিকিৎ-দক ও দাত্রা চিকিৎসালয়—প্রাকৃতিক বিপ্লব, ছর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ঝড ডুফান ও এলাইলের বড--বিজমপুরের বর্ধা--আমোদ প্রমোদ-ধর্ম--শুরু সতা ও ্রিনাগের নেবক—কবি ও উদ্ভিদ—গট বাজার—কার্ত্তিক বারণীর মেলা গলইয়া মট্নী লান ও বারণীরলান—সহমরণ—শিল্প বাণিজ্য—নীলক্ঠি—মঠ, মন্দির মস্জিন-তীর্থস্থান, দেউল্বাড়ী, দীঘী-সরোবর -- লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির -- আট-পড়োর কালীবাড়ী-মাঐসারের দিগছরী তলা-লক্ষর দীঘীর শিব মন্দির-স<sup>্তি</sup>তা—রাজনীতি—বঙ্গবিভাগ ও ধদেশী আন্দোলন, পত্র ও পত্রিকা— নত:নমিতি—প্রাচীন জমিদার বংশ—ভূমির আকৃতি—জল বায় -ভাষা। ৩২১—১৯২।

## ত্ৰয়োদশ অধায়।

## প্রাচীন জমিদার রংশ।

্রনগরের জমিদার বংশ ও রাজাবসম্ভ রায়ের বংশধরগণ— লালা কীর্ত্তিনারাহণ— काँर्डिनाबायरात काँर्डि-लाला छणवन्त-वश्तत होधरी-एम मशाविना।-ভারপাশার মহাশহ-কালীপাড়ার জ্ঞানার-স্থানারায়ণ ব্লোপাধায়--আউটদাহীর গুপ্ত-নপাড়ার চৌধুরী-উপদংহার। 030-850 9:

858

প্রিকিট

## বিশেষ দেষ্টবা।

এখ-মুদ্রান্ধণের ত্রস্ততা বশতঃ এবার বহু মুদ্রাকর-প্রমান রহিয়া গেল, আশা করি আমার এ অনিচ্ছা কৃত ক্রটি স্থীবর্গ মার্জনা করিবেন। আর একটা কথা এখানে বলা আবশুক বে বন্ধুবর প্রীযুক্ত অমলেন্দু গুপু মহাশ্য এ এন্থ রচনায় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, স্বগীয় শুকুপ্রসান সেন মহাশ্যের জীবন চরিভটি তাঁহারি শিধিত, তাঁহার এ নিঃস্বার্থ উপকারের জ্ঞ আমি চিরক্তজ্ঞ। এ কথাকয়টি গ্রন্থকারের নিবেদনে স্লিবেশিত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ত্ৰস্ততা বশতঃ তাহা হয় নাই।—বিনীত গ্ৰন্থকার।

# চিত্র-সূচী।

| <b>दिवय</b>                                      |         |          | পৃষ্ঠা     |
|--------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| ন'নচিত্র (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রেনেল কতৃক অঙ্কি       | ভ )     | ভূমিকার  |            |
| আধুনিক মানচিত্র                                  |         | নিবেদনের |            |
| রাজাবাড়ার মঠ (প্রাত্তশ বংসর পুর্বের চিত্র)      |         |          | মুখপত      |
| দাদশ হস্ত বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি          |         | •••      | ेऽ৮        |
| অনর গ <b>লারী বৃক্ষ</b>                          |         |          | २७         |
| একখানা প্রাচীন দ্বিল                             |         |          | 8 @        |
| রহুত নিশ্মিত বিষ্ণুমৃত্তি                        |         | •••      | <b>¢</b> 9 |
| মইবাতু নিশ্বিত বিষ্ণুমূর্তি -                    |         | •••      | er         |
| বাবা আদমের মস্জিদ                                | •••     | •••      | હર         |
| একটা প্রাচীন স্বর্ণমূদ্রা                        | •••     | •••      | ゆる         |
| রাজাবাড়ীর মঠ ( আধুনিক )                         | •••     | • • •    | > 0        |
| গোঁসাঞি ভট্টাচাৰ্য্য প্ৰদত্ত ভদীয় পঞ্জীন্বয়েয় |         |          |            |
| অৰ্চনা কৰিবাৰ যন্ত্ৰ                             | •••     | •••      | 220        |
| ইদাকপুরের তুর্গ                                  | •••     | •••      | ১১২        |
| To Particular to a record                        | •••     |          | 30¢        |
| রাজনগ্র পশ্চিম পাড়ার নকা                        |         | •••      | ১৩৬        |
| একৃশ রত্ন মঠ (সল্পের দৃশ্য)                      | •••     | •••      | 265        |
| এক্শ রত্ন মঠের উত্তর ও দক্ষিণের দৃশ্র            | •••     |          | >@2        |
| ঐ চন্দ্রিশ বৎসরের প্রাচীন ফোটো                   |         |          | 3 4 8      |
| নবরত্ব মঠ                                        |         | •••      | >69        |
| <b>শপ্তদশ রত্ন মঠ</b>                            | ••      | •••      | 205        |
| পঞ্চ রত্ন মঠ                                     |         | ••       | >60        |
| ষগীয় গিশ্বিশ চন্দ্ৰ বস্থ .                      |         |          | २ऽ२        |
| শীযুক্ত দারকানাথ গুপ্ত                           |         | ••       | २४७        |
| নার শ্রীযুক্ত কালী প্রদন্ন ঘোষ বাণাছর দি, আই     | ₹, ₹, . |          | २२১        |
| মাজ-সংস্কারক স্বর্গীয় রাস বিহারী মুখোপাধ্যায়   |         |          | २२१        |
| ষ্ণীয় দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়                    |         |          | ₹80        |

# ( २ )

| ( < )                                          |     |       |             |
|------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| স্বৰ্গীয় শীতলাকান্ত চটোপাধাৰ্য                | ••• | •••   | ₹48         |
| " নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়                        |     | •••   | २৫१         |
| কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়               | ••• |       | २०৮         |
| স্বর্গীয় স্থ্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী এম, ডি, |     | •••   | 298         |
| অনাব্লেবল স্বৰ্গীয় গুৰুপ্ৰসাদ সেন             |     | •••   | २१৮         |
| স্থগীয় রজনীনাথ রায়                           | ••• | •••   | <b>ት</b> ዮ° |
| জষ্টিদ্ সার্ চন্দ্রমাধব ঘোষ                    |     | •••   | २२१         |
| বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বহু     | *** |       | 000         |
| স্বগায় মনোমোহন ঘোষ                            |     |       | ೨೦೨         |
| " লালমোহন ঘোষ                                  | ••• |       | 90.5        |
| " কালীমোহন দাশগুপ্ত                            |     | •••   | 9;0         |
| " হুৰ্গামোহন দাশগুপ্ত                          | ••• | •••   | ৩১৪         |
| শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়                          |     | • • • | 209         |
| " অমিয়া বাৰাজী <sup>`</sup>                   | ••• | •••   | 500         |
| মাঐসারের দিগস্বরীতলা                           | ••• | •••   | 595         |
| লক্ষর দীঘীর শিব মন্দির                         |     | •••   | 063         |



রাজাবাড়ীর মঠ ৷

# বিক্রমপুরের ইতিহা্ম।

## প্রথম অধ্যায়।

--:0:---

## व्याघीन यूग्।

বৈদিকযুগে যথন আর্থাগণ প্রথমে ভারতবর্ধে প্রবেশ করেন, তথন ভাঁহারা পশ্চিমে স্থলেমান গিরিশ্রেণী এবং পুরে পবিঅস্লিলা গলা

যম্নার পুণা-সঙ্গম, উত্তরে তুষার-শুল হিমালয় হইতে দক্ষিণে শিদ্ধু সঙ্গম পর্যান্ত প্রাকৃতির এই

নীলানিকেতনের মধ্যেই তাঁহাদের বাদস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিরা ছিলেন। আর্য্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ডই আর্যাবন্ত নামে অভিহিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে এই সকল স্থান অনার্য্য অধিবাসীদের ধ্বারা অধিকৃত ছিল। আর্য্যগণকর্ত্ত্ব পরান্ধিত হইরা অসতা প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ বন ইইতে বনাস্তরে আশ্রম গ্রহণ করিতে নাগিল। বৈদিক্যুগে আর্য্যগণ আর্যাবন্তি বাস করিতেন বলিয়া ধে ইহার বহিভূতি অস্ত কোনও প্রদেশের নাম অবগত ছিলেন না, তাহাঁ নহে, কারণ ঋ্বেদের ঐত্তরের আর্বাকে (২০১০) সর্ব্বপ্রথমে বন্ধ নাম দেখিতে পাওয়া বার। হথা:—

''ইমাঃ প্রজান্তিজে। অতার মারংস্তানিমানি বরাংসি। বন্ধাবগধানেরপানানান্তা অর্কমভিতো বিবিজ্ঞ ইতি॥'' অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, মগধবাসিগণ এবং চেরজনপদবাসিগণ এই

ত্রিবিধ প্রজাই কি ছ্র্রলতা, কি ছ্রাহার ও কি বহু অপত্যতার কাক,
চটক ও পারাবতাাদ সদৃশ।" ইহাদারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে,
বেদের সময় বাজলা দেশের অধিবাসির্দদ অনার্য্য ছিল। বৈদিক

শ্বসংহিতা।

প্রাপ্ত বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন বঙ্গদেশ
অরণানীসঙ্কল ও অনার্য্যগণের আবাসভূমি। এতদ্তিরিক্ত বঙ্গদেশের
বিষয় কিছুই লিখিত নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের বহুল উল্লেখ
দৃষ্ট হয়। শ কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা পাঠে যে ভৌগোলিক

রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা পাঠে যে ভৌগোলিক

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রারাণ প্রমাণিক সময় হইতে সেনবংশীয় নুপতিগণের রাজ্যকাল পর্যান্ত বর্তনান সময়ে যাহা পূর্ববঙ্গ নামে

বংশীয় নৃপতিগণের রাজস্বকাল পর্যান্ত বর্তনান সময়ে যাহা পূর্ববঙ্গ নামে আভিহিত কেবল তাহাকেই বন্ধ বলিত। † বর্তনান ঢাকা জেলার অনেকাংশ এবং ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজ্ঞগণের রাজস্ব সময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত ছিল. সেনবংশীয় বিশ্বরূপ সেনের তামশাসন বারা ইহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। ‡ তবে এ কথা ঠিক্ যে বর্তনান সময়ে যে ভামল বনরাজিনীলা শভাসম্পংশালিনী ভূমিণণ্ড বহু লোকের আবাস ভূমি, পুর্বের তাহার কতকাংশ সাগরের অতল বারিরাশির মধ্যে নিমগ্র ছিল তবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নবম শতাব্দীতে বঙ্গোপ্যাগরের তটবাগণী কতকণ্ডলি স্থান ব্যবশৃশভাবীতে বিক্রমপুর।

সমত্ট বলিয়া পরিচিত ছিল। চৈনিক

পরিব্রাজক যুয়ন্চরঙের ভ্রমণকুতাত পাঠে জ্ঞাত হওরা বার যে তথন

• রামারণ অবোধাকাও শব অধার। বহাতারত আংশের ১০৪ অধার।

<sup>†</sup> বন্ধিন বাবুর 'বিবিধ এবন্ধ' ও বিশ্বকোব' এভুড়ি স্কুইবা।

<sup>#</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1895.

বিক্তমপুর এই সমতটাখ্যা প্রাপ্ত স্থান সমূহের অস্কুর্ভুক্ত ছিল। মিঃ
বিভারেজ তৎপ্রণীত বাধরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন বে সমতটাখ্যার
পূর্ব্বে বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ পর্যান্ত সমূজ বিস্তৃত ছিল; \* মধ্যে মধ্যে
কেবল ছুই একটা দ্বীপের ক্সায় স্থান লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইত।
ইদিলপুর, চক্রদ্বীপ সাহাবাঞ্চপুর, হাতিয়া, সনদ্বীপ প্রভৃতি স্থান যে
এইরূপ চড়া পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

মিনহাজ-ই সিরাজ তৎপ্রণীও 'তবকত-ই-নাশিরি' নামক পুস্তকে সম্তটকে কোন স্থানে সনকট, কোথা বা সাকটে বা সকটে এইরূপ লিখিয়া
সনকট সাকটিও সকটি।
বৈ সময়ে নবদ্বীপ, গৌড, সোণার গাঁ, ঢাকা,
সপ্তগ্রাম প্রভূতি স্থানসমূহের নাম জনসাধারণের নিকট পরিচিত হয়
নাই, তাহারও অতি পূর্কে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও উল্লভিতে
সর্কজন পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদ, বর্জমান
প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুরের বহু পরে খ্যাতি লাভ

<sup>\*</sup> বুৰন্-চয়ওের সৰয়ে বেখনাল (বেখনা) নল রাজপালের নিকটেই বোধ হয় সাগর

বর্ণন করিয়াছিলেন। দে সময়ে বঙ্গ ৬ জিপুরার মধ্যে সাগর-শাধ। বিশ্বত ছিল: যুম্বন্

চয়ওের জন্ন এক শতান্দী পরে বধন শ্রীহর্ধ আদিশুরের রাজবার্টাতে উপন্থিত হন তথনও

তিনি রাজধানীর নিকটেই সমুজ বর্ণন করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কথনই আর্থন বর্ণনা

করিতেন না।

<sup>†</sup> সৰতটের হান নির্দ্ধেশ সক্ষমে নানা মূনির নানা মত দেখিতে পাওয়া বায়, প্রাছত্ববিষ্ কানিংহাসের মতে "The delta of the Ganges and its chief city which occupied the site of the modern Jessore." [A. G. I. P. 50 &c] এই 
যানই সমতট । কার্কানের মতে বর্জমান ঢাকা কেলাই সমতট, আর ওয়াটার্সের মতে উহা 
চাকার দক্ষিপে এবং করিবপুর জেলার পূর্বভাবে অবস্থিত ছিল, আমানের নিকট ইহাই 
বর্ষার্থ বিলিয়া অসুমিত হয়।

করিতে সমর্থ হইয়াছে। "দিখিছর প্রকাশ" নামক প্রাচীন সংস্কৃত প্রন্থে বিক্রমপুর সম্বন্ধে লিখিত স্মান্ত :---

> "চক্ষেমনী পূর্কভাগে যোজনম্বরন্তান্তা । ইচ্ছামতীনদীপার্শ্বে অর্থ্যামো বিরাজতে ॥ দিলপুরোন্তরে ভাগে ব্রহ্মপুরুস্য পশ্চিমে । বৃদ্ধগঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্ব্বে পদ্মানদী বরাং ॥ বিক্রমভূপবাসত্বাং বিক্রমপুরুমতো বিছঃ । অর্ধ্বোদরহা যোগে চ অভূৎ কল্পত্রন্তাং ॥ ইচ্ছামতীনদীতীরে অর্থমানঞ্চকার । দরিদ্রেভ্যো বিজ্ঞভাশ্চ দত্তবান্ বহুলং ধনম্ ॥ বিশ্বজ্ঞনানাং বাসশ্চ বিক্রমপুর্যাঞ্চ ভূরিশঃ । পরতালভ্যিপন্তা তোবিস্থলং বিদ্বর্থাঃ ॥"

> > ( वक्रांग-পরতাল বর্ণনে ৮৮-১২ )।

অর্থাৎ চক্লেশরীর পূর্বাদিকে ছই যোহন দূরে ইচ্ছামতীনামী শ্রোতিখিনীর তীরে স্থবর্ণগ্রাম অবস্থিত। ইদিলপুরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমদিকে বুড়ীগঙ্গার দফিণদিকেও পল্লানদীর পূর্বকীরে বিক্রমপুর অবস্থিত। বিক্রমনামক রাজার বাস হেতু এই স্থান বিক্রম-পূর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, পূর্ববালে অর্ধোদ্য-যোগের সমর রাজা কল্পতক ইইয়া ইচ্ছামতী নদীর তীরে স্বর্ণমান করিয়াছিলেন ও ভাহাতে দরিক্রদিগকে বহু ধনরত্ব দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বহু বিহান্বাক্তির বাস, পরতাল রাজার প্রমোদ স্থান বলিয়া ইহা বিখ্যাত।

বিজমপুরের নামোৎপত্তি সবদ্ধে যে সকল প্রবাদ বাক্য গুচলিত
আছে, ভন্মধ্যে "বিজমভূপবাসত্বাৎ বিজম
ক্ষিমপুরের নামোৎপত্তির
স্ক্রমভোবিছ:" ইহাও অক্সতর। আমরা
কারণ।
এখানে অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক-পাঠিকা গ্রেপ্

কৌতৃহল-পরিতৃত্তির জন্ম আরও কয়েকটী জনপ্রবাদের উল্লেখ করি-লাম। (১) বিক্রমপুরের সর্বত্র এইরূপ একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রাতা ভর্ত্তহরির সহিত কোনও কারণে রাজা বিক্রমাদিতোর মনোমালিকা হয়, তাহাতে তিনি ছঃখিত হইয়া সহোদরের প্রতি রাজ্য-ভাব অর্পণাক্তর দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগরতীরবর্তী সমতট-প্রদেশের স্থান-বিশেষের নৈস্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্ত তথার অবস্থিতি করেন। তাঁহার নামানুসারে উহাই বিক্রমপুর আখা প্রাপ্ত হটয়াছে। 🔹 এই বিষয়ের সতাতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়, কারণ উজ্জারিনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিতা যে কখনও পুর্বাঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, এমুনুকি তাহার নাম ও রাজত সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ বিদামান। (২) আঁতি প্রামাণিক 'বিপ্রকুল কল্ললভিকা' পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেনবংশীয় রাজন্মবর্গের পূর্ব্যপুরুষ অর্থাৎ নিভুদ্ধ দেন, বীর্দেন প্রভৃতি দাক্ষিণাতা হইতে ৰঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগরের স্থাপরিতা। আমাদের মতেও ইহাই সমীচীন বলিয়া প্রভীয়মান হয়। পাঠকের কৌতৃহল তৃথির ক্ষম্ম আমরা উক্ত গ্রন্থের স্থলবিশেষ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"দাক্ষিণাতা বৈদ্যয়াজৈকৈকে। ক্ষণিতিবেনকঃ।
তথ্য জনিতশক্তকেত্বেনো মহাধনঃ॥
তত্ত বংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তথ্য বিক্রমসেনোজাতঃ পরমধান্দিকঃ॥
কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্থনামাভিহিতাং স্থমীঃ।"

<sup>\*</sup> There is a tradition that the celebrated Hindu Raja Bickramaditya held his court in the southern portion of the District for some years, and gave his name to the Purguna of Bikrampur. Hunter's statistical account of Bengal p. 118.

কেহ কেহ আবার এই মতও প্রকাশ করেন যে, সেনবংশীয়
নূপতিগণ যে স্থানে বাস করিয়া রাজ্যন্ত পরিচালনা করেন, সেই প্রিয়তম

সেনবংশীয় নৃপভিগণের সমঙ্গে বিক্রমপুর। স্থানকেই "বিক্রমপুর" এই অতি গৌরবজনক নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ দেন-রাজ্বগণ বঙ্গে রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতের বিভি

রাংশে স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ ইইয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসন সময়ে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায় ও ধনৈর্থয়ে ভারতের গৌর-বের সামগ্রী ছিল। যে বিক্রমপুর একদিন দেশে বিদেশে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার-পূর্বক স্বাধীনতা ও বীরত্বের লীলাক্ষেত্ররূপে জগতের শ্রদ্ধাভিক্তি আকর্ষণে সমর্থ ইইয়াছিল; সেই বিক্রমপুর বর্ত্তমান সময়ে নিম্প্রভ ও মালন। হায়! যে মহিমমণ্ডিত স্থরম্য ও স্থবিশাল রাজ্প্রাসাদ একদিন উন্নতশীর্বে সেনরাজ্গণের ধন-গৌরব জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিল, যে হন্দ্যাবৃত আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত রাজধানী একদিন সেনরাজ্বের স্থধ-সম্বৃদ্ধির বার্ত্তা দেশ দেশান্তরে প্রচার করিয়াছিল, তাহা আজ কবিক্রনার বিষয়ীভূত ইইয়া রহিয়াছে। সময়ের কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন।

ৰৰ্জমান সময়ে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুর যেমন হত এ এবং পূর্ব্বগোরব বিভব-শৃত্ত ইইয়াছে, পূর্ব্বে আইরপ ছিল না। তথন প্রাকৃতিক বৈষমা-হৈতু বিক্রমপুর ছুই ভাগে বিভক্ত হয় নাই। (১)

<sup>(</sup>২) পূর্বে পথা একট শীর্ণকলেবরা স্রোভধার ছিল—এবং তথন উহা উত্তর ও ছঞ্চিশ বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বেহনীসক্ষের নিকট বেঘনার সহিত মিলিত হইতে। বর্তমান সময়ে উহা ছুইটা হতক শাখায় প্রবাহিত হইয়া বেঘনার সহিত মিলিত ছইতেছে। উহার একটা শাখার নাম কীর্ত্তিনাশা এবং অপরটির নাম নয়া ভালনী।'

১৭৮১ সলে ইট্টভিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইডেইরপণের

থাকৰত্ত জরিপ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ যথন রণভাওয়াল হইতে সমুদ্রতীর পর্যান্ত একটা মাাপ প্রস্তুত হয়, তথন কীর্ত্তিনাশার (পল্লা) কোনও উল্লেখ উহাতে ছিল না। পূর্বে অর পরিসরা কালীগলানদী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শিল্প-বাণিক্সের উন্নতিকরে এবং খাদ্যজ্ববাদির প্রাচ্ট্র-বিগানে যথে ই সহায়তা করিত। উহার তীরবর্ত্তী পল্লী সমূহের ছ্লামল সৌন্দর্য্য ও শহ্মছামল ক্ষেত্রনিচরের মনোমোহন দৃষ্য বিক্রমপুরকে বিদেশী পর্যাচকের নিকট অর্থ-কিরীট-মন্তিতা কমলার আবাসভূমি বলিয়াই প্রতিপল্ল করিত। সে শোতা-সম্পদ সর্ব্বধ্বংসকারী পল্লার তরঙ্গ-প্রহারে কবি কল্পনায় পর্যাবসিত হইয়াছে। তথন পশ্চিমে পল্লা, পূর্ব্ব-উত্তরে ধলেখরী, দক্ষিণদিকে আরিয়লনদী ও ক্বফসলিল

অনুষ্ঠাপুদারে তৎকালীন বন্ধদেশের সার্কেরার জেনারল জেমদ রেনেল, এক, আর, এদ, দাহেব ঢাকার ও তরিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের বে মাপে অন্ধিত করেন,তাহাতে কালীগলার উল্লেখ আছে। দে সমরে কালীগলা ধলেবরী নদীর দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তথক ১ ইয়াপুর, (মুলীগল্প) ২ কিরিলিবালার, ৩ আবদ্ধনাপুর, ৪ মীরগল্প, ৫ মাঝহালী, ৬ দেরজনী, ৭ রাজাবাড়ী, ৮ দেকেরনগর, ৯ হাদারা, ১০ বোলখর, ১১ বারইখালি, ১২ মুরপুণর, ১৩ ঠাউদিয়া, ১৪ বালীগাঁ, ১৫ মুনকিশর, ১৬ রাজাবাড়ী, ১৭ চঞ্জীপুর প্রভৃতি ছানশুলি কালীগলার উত্তর তীর পর্যাহ্য বিশ্বত ছিল।

বর্তমান আইরলবিল তৎসময়ে চুরাইন বিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

কালীগলা নদীর দক্ষিণ ওটবর্ডী স্থান—> মূলকংগঞ্জ, ২ করাতীকল, ও জদান, জ কাশাপাড়া, ৫ জামপুর ও বীলগা, ৬ নারেলা, ৮ চিকলা, ৯ পলানগর, ১০ রাধানগর, ১> যাগটিয়া, ১২ সমকোট, ১৩ রাজনগর, ১৪ লড়িকুল ইন্ত্যাদি।

বেদনাভটে, কালীগলার ছন্ধিশ—১ বুহার, ২ বানঘাটা, ও কার্ত্তিকপুর, ৪ ওলুই, ৫ বানগাঁও, ও ভর্রা, ৭ সাধকপুর, ৮ গ্রীরামপুর, ৯ পাতলাভালা, ১০ সিরাম্পী, ১১ ছহ্লির', ১২ সন্দদিয়া (বিলম্পীরা), ১০ ললারিছিয়া, ১৪ চেউধালী, ১৫ ছোট বাধ্বেশ্ব, ১৬ সাল্লায়া।

মেঘনাদ নদের সন্মিলিত সাগরাংশ,—এই চতুঃসীমামধ্যবর্তী স্থানই বিক্রমপ্র নামে সর্বজন-পবিচিত ছিল।

জপানিবাদী বৈদ্যকুলোদ্ভৰ লালা রামগতি রায় তাঁহার রচিত 'মায়া তিমির চক্সিকা' নামক পুস্তকে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ-

ৰায়। তিনির চক্রিকাও বিক্রমপুর। তেও কীর্ত্তিনাশা নদীর কোন উল্লেখ নাই। এই 'মায়া তিমির চন্দ্রিকা' দেড়শত বংসরের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, অতএব ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান

হর যে সে সময়েও "কীর্ত্তিন।শা" নামক কোন নদীর অভিছ ছিল না। মোটের উপর চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি সমূহ ধ্বংস করিয়াই যে পদ্মা এই অপনাম লাভ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। (১)

প্রাতটে কালীগলার দক্ষিণে—> গীঘারিপাড়া, ২ রাজাথালী, ও ভালাবাড়ী, 
কলারগাঁ, ৎ বালাসার, ৬ ব্দারশাপ (বদরাসন), গ মাছুরাথালী, ৮ গলারিয়া, ৯ মোনাপাড়া, ১০ সনরপুর, ১১ সন্মারহাই, ১২ বগাও, ১৩ কুশারিয়া, ১৪ ইসলাচর, ১৫ মেনাপাড়া, ১০ আবছনাপুর, ১৭ ফুলতানী, ১৮ কন্দর্পুর। এই কন্দর্পপুর, এই প্রার ১২৫ বংসরের বংঘা বিক্রপুরের এনন পরিবর্ত্তন ঘটয়াছে বে, ভাহা ভাবিতে গোলে বিম্মরে আভিত্ত হইতে হয়। ছলভাগ জলে এবং জলভাগ হলে পরিবর্ত্তিত এবং এক নদীর হানে আভিত্ত হইতে হয়। ছলভাগ জলে এবং জলভাগ হলে পরিবর্ত্তিত এবং এক নদীর হানে আভালীর প্রান্তিরের সাহায় বাতীত অবগত হইতে গারা অসভব। কালীগলার বর্ত্তনান নাম পড়া বা গোড়াগল। অন্যাপিও বিক্রপুরে উহার সভীর্ণ থাত বেবিতে পাওয়া বায়। মধ্যপাড়া জেনদার প্রভৃতি গ্রানের নিকট দিয়: এখনও উহা কুল দেহে প্রবাহিত হইয়া বিশ্বপতির লীলাকোলল প্রকটিত করিতেছে। বর্ধার সময় ভিল্ল ইহাতে নৌকা চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ জলও থাকে না। উত্তর বিক্রমপুরে বেমন ইহার নাম পর্বান্ত বর্ষান কালীগলাৰ কুল বাতকে কালীগলাই বলিয়া থাকে।

(১) অনেকের বিশাস বে পদ্মার প্রবল তরকে রাজা রাজবলভের কীর্ত্তিধাংস হওরার

আইন-ই-আকবংী প্রস্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে মোগল রাজত্বের
সময়ে বিক্রমপুর সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত একটী পরগণা ছিল;
যথা (২) অবতার সাহাপুর, (২) আনচাগ,
(৩) অবতার ও সমানপুর, (৪) বিক্রমপুর,
(৫) বেলাদে ওয়ার, (৬) বলাদাখাল, (৭) বোয়ালিয়া, (৮) পারটাদে,
(৯) বাটখারা, (২০) পলাশবাড়ী, (২১) চরদিয়া, (২২) ফুলরী, (২০) পানহাটী, (২৪) তাহরা, (২৫) ভাজপুর, (২৬) তিরকী, (২৭) যোগীদিয়া,
(২৮) জেওয়ার বন্দর, (২৯) চোকেন্দী, (২০) চগুহার, (২১) চাঁদপুর,
(২২) হাবেলী সোনার গাঁ, (২০) মর সহর, (২৪) মিজরপুর, (২৫) দৌহার,
(২৬) ভাগডেরা, (২৭) দেখান সাহপুর, (২৮) দেওয়ানপুর, (২৯) দেকান
ও সমানপুর, (৩০) রায়পুর, (৩১) স্থধারগঞ্জ, (৩১) সেলিমপুর,
(৩০) সোলদেবি, (৩৪) সয়জলকর, (৩৫) স্থকাডশা, (৩৬) সেবারচল,
(৩৭) শনসপুর, (৩০) বাড়াপুর, (৩৯) গবদী, (৪০) কার্ত্তিকপুর,
(৪১) কাঁদী, (৪২) কোলহরি, (৪০) খাটছুলাই, (৪৪) মারকোর,

পর হইতেই পদ্মার নাম "কার্স্তিনাশা" হইরাছে। কোন কোন সাহিত্যদেবীকেও এইরূপ লিখিতে দেখিরাছি বলিরা বনে পড়ে। কিন্তু ইং। ভূল—চাদ কেলর রামের কার্স্তিনাশ হৈতুই ইহার নাম "কার্স্তিনাশা" হইরাছে। পরে রাজবদন্তের কার্স্তিরাশি ধ্বংস করায় উহা আরও দৃঢ়ীভূত হইরাছে। ১২৭০ সনে রাজবদ্যর কার্স্তিনাশার প্রবিদ্ধ হয়, কিন্তু পর্বনিশ্চ কর্তুক ১৮৩০ ব্রীষ্টাব্দের সার্ভে মার্লের পদ্মার নাবের পরিবর্গ্তে কার্স্তিনাশা লেখা আছে। ১৮০০ বীষ্টাব্দে প্রকাশিত Surgeon James Taylor কৃত্ত "A sketch of the topography and statistics of Dacca নামক গ্রন্থের একছানে লিখিত আছে বে "The first of these channels, which is represented as the Calligunga in Rennel's Maps, is now called the Kirtinessa, or Seripur river." অতরব বিক্রমপুরের সন্নিকটছ পদ্মার নাম "কার্স্তিনাশা" বে রাজবন্ধকের রাজনগরের ধ্বংসের পুর্ব্বে চিক্রার কেন্তুর রামের কার্স্তিনাস করাছ হইরাছে ইং।ই টিক্

(৪৫) মজদপুর, (৪৬) মেহার, (৪৭) মনোহরপুর, (৪৮) সাহীজ্ঞল, (৪৯) নারায়পপুর, (৫০) লেপুরা কোর্ট, (৫১) হিমতী বাজু, (৫২) হাট যাটা।

এই ৰায়ান্ন মহালের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩০ দাম \* ছিল। তন্মধ্যে এক বিক্রমপুরের রাজস্বই ছিল ৩৩,৩৫,০৫০ দাম। বিক্রমপুরের রাজস্ব সর্বাপেকা অধিক ছিল।

ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টেও বিক্রমপুর পরগণার বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন দলিলাদি দৃটে অনুমিত হয় যে বলাল পৌক্র

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিপোর্ট ৷ বিশ্বরূপ সেনের রাজত্বের শেষ সমরেই বিক্রমপুর 'শাসনের' (বর্তমান পরগণার স্থায় বিজ্ঞার) স্কাই হব এবং সে সময় চইতে

উহার একটা স্বতন্ত্র সনও প্রচলিত হইতে থাকে, এ বিষয় যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল। সেন রাজদ্বের ও পাঠান শাসনের পেবে মোগল রাজদ্বের প্রারহন্তই যে বিক্রমপুর পরগণ। বিশেষ খ্যাতিমান ইইয়া উঠে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া বায়। মহারাজা বলাল সেন্সমুদ্র বন্ধ রাঢ়, বারেক্র, বাগরী, বন্ধ ও মিথিনা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। †

ভারসুলা—চলিশ দাবে এক টাকা হর।

<sup>†</sup> During the Adisur dynasty, the following are said to have been the aucient geographical Divisions of Bengal.

I. Barendra—bounded by the Mahananda on the West; by Padma, or great branch of Ganges, on the South; by the Korotoya on the East by adjacent Governments on the North-

Banga—or the territory east from korotoya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before &c. afterwards,

বর্ত্তমান সমরে আমাদের লিখিত পরগণা সমূহের অধিকাংশই চাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোরাখালি এই চারি জেলাতে বিভক্ত হইরা পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইদিলপুর সরকার বাক্লার অন্তর্গত, সনদ্বীপ ও সাবাজপুর সরকার কতেরাবাদের মধ্যবর্ত্তী ও বিক্রমপুর, কার্ত্তিকপুর, চাঁদপুর ইত্যাদি পরগণা-গুলি সরকার সোণারগাঁরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। এখন বিক্রমপুরে বছু পরিবর্ত্তন হইরাছে। পূর্ব্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্র ভূমিখণ্ড ছিল—কিন্তু এখন কীর্ত্তিনালা, বিক্রমপুরে ছইভাগে বিভক্ত করিয়াছে; প্রায় ছইশত বৎসর পূর্বের পশ্চিমে প্রায় ৩০ মাইল দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে যে ৩।৪ মাইল প্রশিক্ত ভূমিখণ্ড ছিল তাহা রাক্ষ্যী পল্লা নিজ কুক্ষিণত করিয়া বিক্রমপুরের ক্ষীণ কলেবরকে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিয়াছে। এই ছুইশত বৎসরের মধ্যে কত পল্লী, কত দেবমন্দির, মঠ ও প্রাচীন কীর্ত্তি যে রাক্ষ্যীর উদ্ব-নিহিত ইইয়াছে তাহা নির্দ্বর করা ছঃসাধ্য। চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি, রাজবলতের প্রিয় নিবাদ রাজনগর.

aving long been near Dacca, in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

<sup>3.</sup> Bagri—or the Delta called also Dwipa, or the island, bounded on the one side by the Padma, or the great branch of the Ganges; on another by sea and other bound by the Hughli River or Bhagirathi.

<sup>4.</sup> Rarhi-bounded by the Hugli and Padma on the north and east and by adjacent kingdoms on the west and south.

Maithila—bounded by the Mahananda and Gour on the east, the Hugli or Bhagirathi on the south and on the west.

Hamilton's Hindusthan Vol. No. 1. P. 114.

নপাড়ার চৌধুরিগণের কীর্দ্তি-নিকেতন নপাড়া গ্রাম, কালীপাড়ার জনিদারগণের বাসভবন, তারপাশার 'মশার' প্রভৃতির কত কীর্দ্তিরাশি ধ্বংস করিয়া যে আপনার 'কীর্দ্তিনাশা' নামের সার্থকতা করিয়াছে, তাহা চিস্তা করিলেও হদর বিষাদভরে মিয়মাণ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমণপুরের উত্তরে ধলেখরী বা ইছামতী নদী, পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণে ইদিলপুর ও পশ্চিমে পদ্মা এই চতুঃসীমান্তর্বর্ত্তী অনতি বিস্তীর্ণ ভূমিণগুই বিক্রমপুর নামে পরিচিত। ইহার পরিমাণ ফল ৫০০ পাঁচ শত বর্গ মাইল।

. 6.gm.

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## বৌদ্ধযুগ।

বৌদ্ধযুগ ভারতের বাহ্ন সম্পদের উন্নতির যুগ। সে সময় সমগ্র ভারতবাাপী মিলনের যে স্থমহান মললভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল, দেই সাম্যসংস্থাপ ক নীতি ও ধর্ম্মের পবিত্র গৌরব-(वोक्युश । গরিমা বর্ত্তমান সময়েও আমরা হৃদয়ে অমুভব করিয়া অপুর্ব্ধ শান্তি ও গ্রীতি বোধ করিয়া থাকি। যদিও বৌদ্ধার্দের প্রথর-তেজ্ব: সূর্যা, খ্রীশঙ্করের অভাদয়ে নিম্রাভ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি জগতের বক্ষ হইতে তাহা চির্নাদনের জন্ম মুছিয়া যায় নাই, বুদ্ধের স্থায় এমন তাংগী সন্নাসী ভগতের ইতিহাসে অতি বিরল। রাজার ছেলের ভোগৈখৰ্য্য পরিহার, জগতের সমূদয় মায়ার বন্ধন ছিল্ল করিয়া পরহিতার্থে আত্ম-বিদৰ্জন কি অপুর্ব মহিমা জ্ঞাপক! সংসার-বাতনা-ব্যথিত নরনারীর সমক্ষে ইনিই অমৃতের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন,—গন্তীর আরাবে ভারতবক্ষে "নির্মাণ মুক্তির" অপূর্ব্ধ সভ্য সকলকে শুনাইরা-ছিলেন—বলিয়াছিলেন, "এদ, এদ নরনারী, আমি অমৃত পাইয়াছি, দে অমৃত তোমাদিগকে দিব।" হায়! কোথায় সেই দিন ? কলনা-লোকে অতীতের সেই স্থন্ধর কাহিনী ভারিয়া হদরে ভক্তির উদয় না হয়, এমন নবনাবী অতি অৱই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূৰ্ববন্ধে বিশেষতঃ বিজ্ঞানপুরে কিরুপে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করিয়ছিল, তাহা বিবৃতির জন্ম আমরা বাধ্য হইলাই এথানে একটু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলাম। চাণকোর কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংসের পর ০৭২ খঃ পূর্বান্ধে চক্র ভণ্ড ভারাছ নামক জনৈক জৈন বতির শিষ্যদ্ধ প্রহণ করেন। এ সমরে বন্ধদেশ হইতে ব্রাহ্মণাচার একপ্রকার বিনুপ্ত হইরা গিয়াছিল। ইহার-অধিকার-সমরে পাটলিপুত্র নগরে জৈনদিগের প্রীসন্ধ আহত ও লৈন অন্ধ শাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়। চক্র গুপ্ত ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন বলিরা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে "ব্যল" বলিরা লাছিত করিয়া গিয়াছেন। চক্র গুপ্তের পরে ৩১৬ খৃঃ পূর্ব্ধান্দে তৎপুত্র বিন্দু-সারের পতনের সন্ধে সঙ্গেই মহারাজা অশোকের অভ্যানর হয়। ইহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম উন্নতির চরম শিশ্বরে আরোহণ করে। ইনিও সর্ব্ধ

ৰহারাজা জলোক। প্রথমে আক্ষণভক্ত ছিলেন এবং ইহার ভোজনশালায় শত শত পশু বধ হইত।

রাজা অশোক রাজ্যভিষেকের সমরে প্রথম জৈন, পরে বৌদ্ধর্ম্ম প্রহণ করেন। অশোক প্রিয়ন্দর্শী বৌদ্ধর্ম প্রহণের পরে উহার প্রচারের নিমিন্ত নানা দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, এমন কি স্থানুর ইউরোপ ও আফ্রিকা পর্যান্তও বৌদ্ধর্ম প্রচারার্থ তাঁহার প্রচারকণণ গমন করিয়াছিল। ইহার সহিত তৎকালীন প্রায় সমুদর রাজ্যত্বন্দেরই মিত্রতাছিল। অশোকের সময় বঙ্গদেশের অবহা তাদৃশ গৌরবজনক ছিল না। তাঁহার অধানে বঙ্গদেশ নানা ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত হইয় এক একজন সামস্ক রাজার শাসনাধীনে ছিল।

এ সময় হইতেই পূর্বে বজে বৌদ্ধর্মের প্রচার ইইতে থাকে।
মহারাজা অশোকের সময় ইহা পূর্ণরূপে আধিপতালাভ না করিলেও পাল
গালবংশীর নৃগতিগণ।
উহা বিশেষরূপে বস্তৃত ইইয়া পাড়ে। বৌদ্ধ
ধর্মের মহৎ আদর্শে দীক্ষিত হইয়া পালবংশীর নৃপতিগণ বিক্রমপ্রে
রাজক্ব করিতে আরম্ভ করেন।(১) এটীয় দশম শতাক্ষীর আরম্ভ হইতে

<sup>(3)</sup> The next rulers we hear of belonged to the Boonheahs or Bhuddist Rajahs. Three of the Boonheah Rajahs took of their

একাদশ খতান্দীর পূর্ব্ব পর্যান্ত বন্দদেশে পালবংশীর নুপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিরাছিলেন। ২র শূর পালের পরে (১০৭৮—১০৯১) তদীর সহোদর রামণাল দিংহাসনারোহণ করেন (১০৯১—১১০৩)। গৌড় ও বন্ধের নানা ভানে এই মহাত্মার কীর্ত্তি সমূহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইরা থাকে। কেহ কেহ বলেন যে বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল গ্রামণ্ড এই রাম পালের নামান্ত্রায়ীই হইরাছে। (২) ইহা কতদূর সত্য তাহা স্থণী পাঠকবর্গই ভাল বিচার করিবেন; কারণ রামপালের নামোণ্ডির সন্ধন্ধ নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত; উহাদের মধ্যে কোন্টা সত্য ও কোন্টা অসত্য তাহা অতীতের অন্ধ ত্মসাচ্চর গহরর ইইতে উদ্ধার করা স্বক্তিন।

পালবংশীর নৃপতিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্ববঞ্চের কোন্ কোন্ প্রদেশের শাসনদও পরিচালনা করিতেন, তাহার কোনও ধারা-বাহিক বিবরণ জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় গোড়ের মূল পাল-

abode in this district, (Dacca) and in that portion of it lying to the north of the Boorganga and Dulleserrywhere the sites of their Capitals are still to be secon. Just Pal resided at Moodabpore in the Pargunnah of Toolipabad. Haris ¿Chander at Cotabarry near Sabar and Sesoopal at Copassia in Bhowal. \* \* \* (Taylor's Topography of Dacca).

"The Bhuya or Buddist Rajas (founders of the Pal dynasty of the kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took of their abode in this district, to the north of Booriganga and Dhaleswary, where the sites of their Capital are still to be seen." Hunters statistical Account of Dacca, P 118.

(২) বিষ্কোষ ৩১০ পৃষ্ঠা পাল রাজবংশ। সাহিত্য ১৭ বর্ষ ২র সংখ্যা। 'প্রাচীন বাঙ্গা' শ্রীবনোক্রনাথ বস্তু।

বংশীয় নৃপতিবুল্দের কোন শাখাই পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে শাসন কর্তত লাভ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। কেই কেই বলেন তালিপাবাদ পরগণার মাধবপুরে যশোপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল, এবং সাভারের নিকটন্ত কাঠাবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। এই. হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব রঙ্গপুর পর্যান্ত বিস্তৃত হইরাছিল। বিক্রমপুরের রামপালে আদ্যাপি 'হরিশ পালের দীঘি' নামক একটা দীঘি বর্ত্তমান আছে। প্রবাদামুঘারী এই হরিশ্চক্রের বংশেই বৌদ্ধ নুপতি মাণিক চক্র ও ल्याविन हक बनाग्रहण करतन, माणिकहान ७ ल्याभी हारान्त महत्त. স্বার্থত্যাগ ও নানাবিষ গুণাবণী আজ্ঞ পুর্ব্ববঙ্গে যোগীজাতির মধ্যে গীত হইরা থাকে। গোবিন্দ চক্র বা গোপী চক্র প্রাচীন বাঙ্গা সাহিতো গোপী পাল নামেও প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন : \* মহারাজা গোবিন্দ চন্দ্রের রাজত্ব সময়ে (৯৮০ খী: আ:) দীপদ্ধর শ্রীক্রান । বিক্রমপুরস্থ বজ্র-যোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ মহাতাত্তিক ও পরম জ্ঞানী দীপক্ষর খ্রী-জ্ঞান অতিশ জন্মগ্রহণ করেন. ইনি একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ যতি। † ইহার পূর্ব নাম আদিনাথ চক্ত গর্ভ ছিল। অবধৃত জেতারি নামক জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিতের निकड़े निकालां करिया श्रीतान्य होने क्रिशिडेक. देवान्यिक प्रश्नीन क्र যোগাচার সম্প্রদার ভক্ত বৌদ্ধ দিগের স্থার দর্শন ইত্যাদি পঠি করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দীপদ্ধর শ্রীজ্ঞান বিক্রমপ্ররের গৌরব, কিন্তু, তাথের বিষয় এই যে বিক্রমপুরবাসী অনেকে তাঁহার নাম পর্যান্ত জানেন না।

 <sup>ং</sup> বাগীপাল গোপীপাল বহীপাল গীত।
 ইহা গুনিতে বে লোকে আনন্দিত । ( চৈতক্তভাগৰত, অন্তথও )

<sup>†</sup> Indian pandits in lands of snow by Rai Sarat Chandra Das Bahadur c. i. e.

নানা শাল্পে জ্ঞান লাভ করত: অবশেষে তিনি সর্ব্ব প্রকার পার্থিব স্থপ ভোগে জ্বাঞ্চলি দিয়া, বৌদ্ধদিগের তিশিক্ষা নামক তত্ত্বান্তে জ্ঞান লাভার্থ ক্লফ গিরির বিহারত রাছল শুপ্রের নিকট গমন করেন, একানে তিনি 'বৌদ্ধ দিগের 'শুফু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শুফুক্রান বন্ধ নামে অভিহিত হন, তৎপরে প্রায় উনবিংশ বর্ষ বয়সে দশুপুরীর মহাস্থিকাচার্য্যের শীল বিক্লতের নিকট পবিত্র বৌদ্ধ মল্লে দীক্ষিত হন এবং উক্ত মহাস্থার निक्टेंहे जिनि मोश्दत शिकान जेशाबि गांछ करतन, मोश्दत जदकानीन সমদর বৌদ্ধ পশুতদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, স্থবর্ণনীপত্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান আচার্য্য চন্দ্রগিরির নিকট গমন করিরা সে স্থানে ভালপ বৎসর কাল অবস্থান করেন। তির্বতের রাজধানী লাশা নগরের নিকট অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। রায় প্রীযুক্ত শরচক্র দাস वाशहर c. i. e. মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি যে ভিন্নতে স্বয়ং বছদেব হটতেও দাপকরের প্রতি তদেশ বাসী বৌদ্ধ লামাপ্র অধিকতর সন্মান लामनंत कविशा थारकन, मोशकावत नारमाकावत कविराम केंग्रिया করবোডে দঞারমান হইরা তাঁহার মহান আত্মার উদ্দেশে জনর জাত ভ ক্ত ও প্রদা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। দীপন্ধর ১০৮খানা প্রন্থ প্রেপরন করিয়া গিয়াছেন। দাকিণাতাপতি দিখিল্যী রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তক আফুমানিক ১০১১ कि ১০১২ शीहोट्स हेनि (গোবিন इस) ग्रांकिङ हन। বৌদ্ধ ধর্ম বিক্রমপুর হইতে পাল বংশীয় নুপতি গণের অধঃপতনের সঙ্গে

বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন ধ্বংসাবালের। সংশ্বহ লব প্রাপ্ত হইরা গিরাছে। এক সমরে বে ইহা বিক্রমপুরের চতুর্দ্দিকে বিশেষক্রপে বিশ্বতি লাভ করিরাছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা

অভুমান করাও স্কৃতিন। • পাল রাজগণ বে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের

<sup>\*</sup> As a state religion, Buddhism perished with the state. With the passing of the Pat dynasty it disappeared as completely from

বিভাবের জন্ম বিশেষ প্রবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা বিক্রমপুরের প্রায় প্রতিগ্রাম হইতে প্রাপ্ত এবং পুকুর ও দীর্ঘিকা ইত্যাদি খননে উত্তোগিত নানা প্রকারের প্রপ্তর গঠিত বৃদ্ধদেবের মৃর্ত্তি সমূহ হইতেই বৃথিতে পারা যার। পল্মাননোপবিষ্ট ধানস্থ বৌজের সৌমা মৃর্ত্তিগুলি প্রকৃত পক্ষেই শিল্পীর অন্তৃত শিল্প কৌশলের পরিচায়ক। তুঃধের বিষয় যে অধিকাংশ মৃর্ত্তিই ছিল্ল নাগিকা, সে জন্ম এ সকল মৃর্ত্তিক বিক্রমপুরবাসীগণ নাক কাটা বাস্থদেব' মৃর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। জন প্রবাদ এইরূপ যে ওড়িয়া প্রদেবে' মৃর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। জন প্রবাদ এইরূপ যে ওড়িয়া প্রদেবে' মৃর্ত্তি প্রস্তি বাজগণের তুর্দান্ত হিন্দু বিদ্বাধী সোপতি কালাপাহাড় কর্ত্তুক হিন্দু দেবদেবীর মৃর্ত্তির সজে সঙ্গে বৌজমুর্ত্তিগুলিরও এইরূপ অন্ধানী হইতে হইয়াছিল। বিক্রমপুরে এমন পল্লী অতি বিরশ বেখানে স্কৃণ মৃর্তি হুই একটা বিদ্যান্ন নাই।

আমারা এখানে দ্বাদশহন্ত বিশিষ্ট একটা বৌদ্ধ মৃত্তির চিত্র প্রদান করিলাম। এই মৃত্তিটি সোণারদ্ধ প্রানন্ত এক গোঁসাই বাড়ী ইইতে সংগ্রহ করিয়ছিলাম, ইহা প্রায় ৭০৮০ বং সর পূর্বে আবছ্রাপুর প্রামে পুদ্ধরিণী খনন করিতে পাওয়। গিয়ছিল। এই মৃত্তিটি কোনও হিন্দুদেব দেবীর নহে, কারণ কোনও হিন্দুদেব দেবীরই দ্বাদশটি হন্ত নাই। প্রস্কৃতিত শতদলোপরি দ্বাদশ হন্তে দ্বাদশ প্রকারের অন্ত শন্তাদি ধারণ করিয়া এই দেবমুর্তিটি বিরাজমান। ইহার শিরে কিরীট, গলে মালা ও

স্বাক্ষণ হস্তবিশিষ্ট স্ববলাক্তিবর মুর্জি। মুর্জি। সেই ফণ্ডে উপরে অমিতাত থ্যানক্তিমিত

লোচনে বোগাদনে বদিয়া রহিয়াছেন। নিমে মুর্গুটির উভয় পার্খেছইটি

Vikrampur as if it had never been. Romance of an Eastern Capital by Bradlay Birt.



ঘাদশহস্তবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্ব মূর্ত্তি।

কোটরগত নয়না—বক্রকায়া রমনী মৃত্তি তীত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার নিয়ে আরও তুইটি ছোট ছোট পুরুষ মৃত্তি বক্রভাবে উপবিষ্ট। এক খণ্ড বার ইঞ্জি দার্ম ও আট ইঞ্জি প্রশন্ত কৃষ্ণ প্রস্তরের উপরে এই মৃত্তি কয়টি খোদিত। মৃল মৃত্তিটি দণ্ডায়মান ভাবে খোদিত—তাহার কর্ণ ভূষা ও কিরীটের কারুকার্যাদি দাফিলাতোর শিল্পের সহিত নৈকটা সম্বন্ধ বিশিষ্ট বিশায় অহুভূত হয়। হহা অবলোকিতেয়র বৃদ্ধৃতি। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধৃত্তিই সমরের পরিবর্তনের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর মৃত্তিতে পরিগত হইলেট। বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে স্থাপিত ও পুজিত বৌদ্ধৃত্তি হইতেই তাহা বৃত্তিতে পারা যায়। বর্ষে বর্ষে নানা প্রকার বৌদ্ধ দেবমৃত্তি সমূহের আবিকারের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরে এক সময় বৌদ্ধ ধায় বে কতনুর প্রাবন্ধ লাভ করিয়াছিল তাহাই স্থপষ্ট অহুভূত হইতেছে।

ভৈন পতি রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তক পূক্র বাসের পাল বংশীয় নূপতি গোবিন্দ চন্দ্র পরাজিত ইউলো পূক্র বাস হীনবল ইইয়া পড়ে, সে সময়ে বাস প্রেদেশে একটা গোলবোগ উপতিত হয়, সেই স্থোগে বাম বংশীয় ভূপালগণ বিক্তনপূর অধিকার করেন, এই বংশের কোন্নূপতি সর্ক্

প্রথমে পূর্ব বন্ধের বিংহাসনারোহণ করেন বর্ষ কাশের অভ্যুদ্ধ। বিংশি, তামশাসন ও বৈদিক কুলগ্রাহ ইত্যাদিতে

ধরি বন্দান নামক এক বৈষ্ণৰ নূপতির বিশেষ গুণ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া বার। পাশ্চাতা বৈদিক-কুল-সমুত রাঘবেক্ত কবি শেথর ও ইয়ার বহু গুণবাতার পরিচর দিয়া গিয়াছেন। এই বন্ধ বংশ শূর বংশের অভ্যতম শাখা, ইহারা পুর্বের কাশীপুর বর্ত্তমান কাশীয়ারী নামক তালে নরপতি ছিলেন, বন্ধ বংশীয়েরা যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, সে সমরে পদ্মানদী বিক্রমপুরের দকিণ পাখা দিয়া প্রবাহিত ছিল,

এখন উহা মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়াতেই বিক্রমপুর উত্তর ও দক্ষিণ এই ছই ভাগে বিভক্ত হটয়। পড়িয়াছে। এই বংশের হরি বশা, ভোগতি বর্মাও ভামল বর্মার নাম বিশেষ সুপরিচিত। পাল ও বর্ম বংশের ক্রমিক অবঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাকীর প্রারক্তে সেন রাজ বংশের অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাগণের অবনতির সহিত বৌদ্ধধর্ম যেরপ বিক্রমপুর হইতে লুপ্ত হইতে থাকে, তদ্রপ বর্মা বুংশের অভ্যুদয়ে ও সেন বংশের আধি-পত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মা পুনরায় পুর্ব্ধ গৌরব লাভে সামর্থ হইয়া ছিল। \*

য়ৄয়নচয়ৣ৻ড়য় সয়ড়৻ঢ়য় বর্ণনা হইতে কেহ কেহ অমুমান কয়েন যে বিক্রমপুরছ রায়পুরা, বল্লযোগিনী, য়ামপাল, বেজিনীসার, শ্রীনগয়, কুয়য়পুর, কুয়য়ভোগ, তেলিয়বাগ
প্রভৃতি গ্রাকে বৌদ্ধ সন্থারাম ছিল।

# তৃতীয় অধ্যায়।

## शिन्द्-भामनकाल।

বিক্রমপুরের প্রাকৃত প্রাচীন ইতিহাদ দেনরাজাগণের সময় হইতেই আরম্ভ। আমাদের দেশে ধারাবাহিকরূপে ইতিহাস না থাকার দক্ষণ দেশের অতীত রুবাস্ত সমূহ প্রকৃতভাবে অবগত হইতে পারা যায় না; দে জন্ত অনেক সময় বাধ্য হইয়াই প্রাচীন কিম্বদন্তীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। এ সমুদ্য কিম্বদন্তী ছাড়িয়া দিলে ইতিহাস রচনায় অধিকদ্র অপ্রান্ত হওয়া অসন্তব হইয়া পড়ে। মার বছকাল লোকের মুখে বংশপরম্পারর সহিত যে সমুদ্য প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ভাহার মধ্যে যে বিন্দুমাত্রও প্রতিহাসিক সত্য নিহিত নাই, ভাহাও কেহই জার করিয়া বলিতে পারেন না। প্রতিহাসিক সত্য সকল প্রবাদের মধ্যে না থাকিলেও অন্ততঃ পক্ষে গ্রাংশের মনোহারিত্ব বিবেচনা করিয়াও গাহিত্যে এ সকলের স্থান হওয়া উচিত বোধে আমেরা যদ্ধের সহিত স্থানে প্রাদে প্রবাদ-বাকা গ্রহণ করিয়াছি।

সেনবংশীয় নরপতিগণের পূর্বপুরুষ দান্ধিণাতা হইতে বঙ্গদেশে
আগমন করেন। তাহাদের বংশোদ্ভব বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগরের
আগমিতা, এই সেনবংশোদ্ভব বিশ্বাত নরপতি
সেন রালাদের কথা।
আদিশুর অত্যন্ত থ্যাতিমান রাজা ছিলেন।
তিনি অতি সংলোক, সন্ধিচারক তত্তবেতা ও মথায়া ব্যক্তি ছিলেন।
তাহার প্রতাপে সমুদ্য শক্ত কুল নির্মুল প্রায় হইয়াছিল। \*

অম্বঠকুলসস্তৃত আদিশ্রো নৃপেশরঃ ।
রাচুগৌড়বরেন্সাল্চ বঙ্গণেশ শুথৈবচ ।

তিনি স্বয়ংই বৌদ্ধদিগকে গৌড়রাজা হইতে দুরীক্বত করেন, ঠাঁহার সম্বন্ধে ধনঞ্জয় বলিয়াচেন—

শ্রীমজাজাদি শ্রোহভবদবনিপতি স্তত্ত্ব বঙ্গাদিদেশে, সজোকঃ সদ্বিচারৈ বিদিত-স্থরপতিঃ স্বর্গধাসীৎ তথাসীৎ। প্রতাপাদিত্য তথাধিলতিমিররিপু স্তত্ত্বেরা মহাত্মা, জিম্বাবুদ্ধান চকার স্বয়মপি নুপতি পৌ ভরাজাৎ নির্ভান॥"

এই মহায়া আদিশূরই বিক্রমপুরাস্কর্গত রামপাল নামক হানে বৃহৎ য**জাহ্**ঠানের জভ কাভকুজ হইতে পঞ্জাল্প আনয়ন করেন।\*

তাঁহাদের চরণে চন্দ্রপাত্কাও সকান্ধ বস্তাবৃত ব্রাহ্মণ পঞ্চের আগমন। ছিল। তাঁহারা এইরূপে বেংশ তামুল চর্কণ

করিতে করিতে রাজবাটীর ঘারদেশে উপনীত হইরা ঘারবান্কে রাজার নিকট তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা বলিবার জন্ত কহিলেন। ব্রাহ্মণ্যণ মনে ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহাদের আগমন

কহিলেন। ব্রাহ্মণগণ মনে ভাবিয়াছিলেন যে, বাজা তাঁহাদের আগমন বার্দ্মাশ্রবণাস্তব, শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন; এই নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই মহারাজকে আশীর্কাদ করিবার জন্ম জলগণ্ডুয

এতেবাং নৃপতি তৈত সর্বভূমিশ্বের বলা।
অমাতৈর কিবৈলৈত মন্ত্রিভিন্তির নৃদ্ধি ।
এতেঃ সহ মহীপাল একলা স নিজালরে।
উপবিষ্টো দিলান্ পৃষ্টঃ ধর্মশাল্ল প্রারশঃ।
ইতি দেবীতর ঘটককারিকা। ২য় সংস্করণ শক্ষ-কর্মদ্রম ৭১২ পৃষ্ঠা।

\* অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রহ্মণাগ্যনং তৎ শৃণ্, অথ সকল দিক্ষেনীর রাজ-রধ্যে কলিযুগাবভারে ইব নিথিল বঙ্গলালয়ঃ শ্রীল শ্রীঝাদিশুরো নাম রাজা সংবদা কুলোক্তরঃ পরমধার্মিক আসীৎ) ইভ্যাদি। বারেশ্র ঘটককারিকাং। ৺ রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রাচান ও প্রামান্ত কুলজী গ্রন্থ হইতে এই লোকটা এবং অস্ত একটা লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

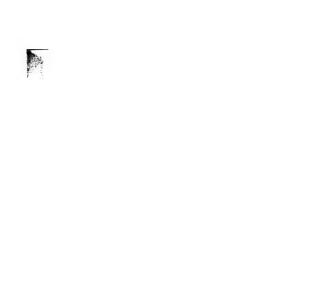



গজারা রুক্ষ রামপাল।

হত্তে দপ্তায়মান ছিলেন। কিন্তু মহারাজ আদিশুর, এই সকল বিপ্রেরা বৈদ্ধেশে আগমন করায় বিরক্ত হইয়া উাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বিপ্রাপক বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, রাজা তাহাদের বেশভ্যার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে আদ্ধায়
প্রভাব দেখাইবার জন্ম করন্থিত আশীপাদ-বারি নিকটবর্তী মল্লকাঠে হাপিত করিলেন। চিরশুক মলকাঠ দেখিতে দেখিতে পুনক্ষজ্জীবিত হইয়া পারবিত ও ফলপুপে স্থাণোতিত হইয়া উঠিল। \*

আদিশূর ব্রাহ্মণগণের মহিনাদশনে অকীয় অবিমুখ্যকারিতার জন্ম শ্বিষ্কাণ হইরা নানারপ অবগুতিবাদে উগ্লেদিগকে সম্ভোবিত করিয়া, ভবনে আনরন করিলেন এবং পরে উগ্লেদ্বে অনর গলারী কৃষ্ণ। দ্বাধা যক্ত স্মাপনাত্তে বহু ধনঃতু কাদান করিলেন। অন্য পর্যান্তও রামপাল ব্লাল-দীঘীর উত্তর পারে সেই অমর গলারী কুফ নিকটবর্তী প্রী-পুরুষগণ কর্ত্তক

<sup>\*</sup> পঞ্চ আন্দেশের আনম্ম সম্প্রে নানাপ্রকার বিভিন্ন মত জানিতে পারা বার;
'ক্ষিতাশ্বংশারলী-চরিতে' লিখিত ঝাছে যে, একবার সহারাজার ছাদের উপর গুর বসে,
পূর বসা নিতান্ত অমঙ্গলের কারণ, মহারাজ সভাসদ্গণকে ইহার কারণ জিল্ঞাসা করেন,
কিন্তু তৎকালে বিক্রপুরে ও সমগ্র বঙ্গণেশে কেহ শার্মজ্ঞ না থাকায় কেইই মহারাজার
কথার উত্তর দিতে পারিলেন না. কিন্তু মহারাজার সভাসদ্গুলের মুম্যা জনৈক রাহ্মণ
তীর্ষান্তা উপলক্ষে কান্তকুজ্ঞ গিয়াছিলেন, সেগানকার রাজার ছাদেও এইরূপ পূর্র বসায়
তথাকার রাহ্মণগুণ মন্ত্র ছারা নেই পুনী ধরিয়া ভাহার মালে যক্ষ করিয়াছিলেন। জ্বাহ্মনশ্বে অধ্বাহ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নহারাজ উহারে শালে বিক্র রাহ্মণ আনিবার
জন্ত কনোজ পাঠাইরা দিলেন। 'জুগানস্বল" কারা এবেত। ভবানী প্রসাদ বলেন যে আদিলুর্
বাহ্মণের যক্ষ করিবার হন্ত পঞ্চলের অভিশ্ব নেই হইয়াছিল তাই বহারাজ ব্রুপুঠানার্থ
পঞ্চাহ্মণ আনম্বন করেন।

পুজিত হইয়া সিন্দ্র-রঞ্জিত দেহে অতাতকালের সাক্ষারণে বিরাজমান।
নবৰসন্ত সমাগমে যথন সমুদর তরুরাজি নবপত্রপারবে পরিশোভিত
হইয়া অপুর্ব সৌন্দর্য ধারণ করে, তথন ইহার উন্নতমন্তক দূর হইতেই
পথিককে অক্সান্ত বিটপী সমুদ্র হইতে ইহার আনতর প্রমাণ করিয়া
দের। কত দিন, কত মান, কত বর্ষ, চলিয়া গিয়াছে, কত ঝড় ঝঞা
ইহার উপর দিরা বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও ইহা অক্ষতদেহে
মহাকালের সাক্ষান্তরপ, বিক্রমপুরের গৌরব-ধ্বজন্তরপ বিদ্যমান।
আমি যথন ইহাকে প্রথম দর্শন করি—সে এক ফান্তনের দিপ্রহর,

'প্ৰজার সক্তত পীড়া লোক বলে ক্ষীণ। ছ'ভিক্ষ হইল থেশে ভূমি শস্ত হীন। বস্তায় বুড়িয়া যায় কতশত দেশ। ক্ৰযোৱ মহাৰ্ঘা দেধি প্ৰজাদের ক্লেশ।

আবার কুলাচার্যাগণের মতে আদিশুর প্রেটি বজের জন্ম পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইরা-ছিলেন। 'সম্বন্ধ নির্ণয়কার' পতিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি বলেন, মহারাজাধিরাজ অশোক রাজার সময় ।হইতে আদিশুরের রাজত্বকালের পূর্বে পর্যান্ত বছলেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে এককালে ব্রাহ্মণা, রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অভ্যুক্তি হয় ন। আদিশুরের প্রভাবে যখন পুনর্বার বছলেশে বৈদিক ক্রেয়াকলাপের অফুটান হয় তথনও সমস্ত বছলেশ মধ্যে সাত শত ঘরের অভিরিক্ষ ব্রাহ্মণ ছিল না এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণপাশ থৌদ্ধান্তির প্রভাবে।এমন নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিলেন বে, মহারাজ আদিশুর প্রভাৱ বাগের প্রথম করিলে উহার। তদিবরে অক্ত ও অক্রম বলিয়া রাজার নিকট পরিচয় দিলেন। ইহাদিখের মুর্খতানিবন্ধন রাজাকে ক্রম্ম হইতে হইল। ক্রম্ম হইলেন বটে, কিন্তু উক্ত বাগসিন্ধি বিষয়ে এককালে হতাশাস হইলেন না; ওৎকশাং (১৯৯ সংবতে) কান্তকুল্ধীখরের নিকট পর্যানে প্রকলন সচ্চরিত্র, সায়িক, বেরজ্ঞ, বজ্ঞ-নিপুশ ও বিষান ব্রাহ্মণ প্রথমিন করেন। সম্বন্ধ নির্পরি, বিতীয় সংক্রেন, পু ১৪।১৫

আদিশুরো নবনবতাধিক নবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানাবার্যামান । কুক্চস্রচরিত্র । বছবিবাহ পু ১৫ । মাধার উপরে দীপ্ত স্বাদেব কিরণ বিকিরণ করিতেছিলেন, সমুখস্থ বিশাল দীর্ঘিকার উদাদ দৃশ্যের মধ্য হইতে যেন একটা নৈরাশ্রের কাল ছারা ধীরে ধীরে চারিদিকে বাাপৃত হইরা পড়িতেছিল; উপৃন্ধল বায়ু দৌ-সাঁ শব্দে জগতের নখরতা প্রতিপাদন করিতে করিতে ছুটিরা যাইতেছিল, মাঝে মাঝে অদূরত্ব সহকার-তরুর শাথা হইতে ছুই একটা কোকিল "কুছ কুছ" রবে দেন কালের অনস্কলীলার কথা ভাবিরা ভাবিরা মর্ম্ম পীড়িত হইয়া সকরণ কঠে বিষাদ-কাহিনী বাক্ত করিতেছিল; ঠিক্ এমনি সময়ে আমি গজারী বুক্তের শীতল ছারার লোটাইরা পড়িয়াছিলাম এবং অতীত-গৌরব-কাহিনী চিন্তা করিতে করিতে নিজ অন্তিম্ব ভূলিরা, অনস্কের এক মহান্ বিশ্বজনীন প্রেমে আগ্লুত হইয়া হল্যে এক অন্তুত পূর্ম আত্ম-প্রের আর কোষাও একজাতীয় বক্ষ নাই। বারেক্ত পঞ্জী এবং দেবীবরও বলিয়াছেন—

ইত্যক্রাতে বিজাঃ সর্কে এক ধ্যান প্রার্গাঃ ।
স্থাপরামান্ত্র্যাং তৎ শুক্ষকাঠক মন্তকে ॥
দ্ব্যিতভূল পূপাদিনিক্সিতং জন সংযুতং ।
তদর্ঘাং মন্তকে ধৃত্যা শুক্ষকাঠক গীবিতং ॥ (বারেক্স শঙ্কী)
কাল্যকুজাং সমানীতান্ দূতেন বিপ্রপক্ষকান্ ।
বেদশাল্রেঘবগতান্ স্ব্লশাল্রে বিশারদান্ ॥
গোগানারোহিতান্ (বিক্তপাঠ) বিপ্রাণ্ খ্লাচন্দাদিভিযুতান্
পাতিবেশান্ সমালোক্য বিষাদো জায়তে হ্রাদ ॥
অপ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্যা বিজ্ঞান্থী: ।
আশীর্কাদার্থ নিতাব্যাং মন্ন কাঠোপারি ধৃতং ॥
তদা বাঠং স্গীবং জ্ঞাৎ কল পন্নব সংযুত্য ॥

(मबीवत्र।

এখানে একটা কথা হইতেছে যে, মহারাজ আদশ্র বে পঞ্জান্ধণ

আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা কান্তকুক্ত হইতে গৌড় দেশে আগমন করিয়াছিলেন; তবে এখানে রামপাল বা বিক্রমপুর ও গৌড। বিক্রমপর ত গৌড নছে; তবে গৌড অর্থে এখানে বিক্রমপরের কথা লিখিত হুটল কেন ৪ এ সম্বন্ধে আমাদের এখন কোন দেশ গৌড নামে প্রখ্যাত তাথাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা মালদহের নিকট ও প্রাচীন ভারতের মহা গৌরব ভুমি প্রাচীন গৌড় নগরীর অবস্থান প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আবার "বিপ্রকুলকল্পলতা" পাঠে পরিজ্ঞাত হই যে, বরেক্সসেন গৌডরাক্সের অধিপতি হয়েন এবং উক্ত গৌডদেশ তদীয় নামামুদারে 'বরেক্সভূমি' বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। ইহা দারা কি প্রমাণ হয়না যে, প্রাচীন বরেন্দ্র-ভূমি প্রাচীন গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল ? তৎসময়ে রাচ, বঙ্গ সকলই গৌড় \* বলিয়া অভিহিত হইয়া-ছিল এবং বল্পদেশের ভাষাও গৌডীয় ভাষা বলিয়া গৌরবান্বিত হয়। গৌড় ও বরেক্সই পূর্বে পুঞ্চেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। আমরা পুর্বেধ ধনঞ্জের যে শ্লোক উদ্বুত করিয়াছি ভবারা ইহাই স্থুম্পাইরূপে প্রমাণিত হয়, যে আদিশুরের পৈতৃক রাজ্য বন্ধাদি দেশ ও স্বোপার্জ্জিত রাজ্য গৌড়। "লঘু ভারত' প্রণেতা গোবিন্দ কাস্ত বিদ্যাভূষণ ও বলেন-

"আদিশ্ব স্তদা তস্তা সভাসন্মন্ত্রিণাং বরঃ।
সহার খণ্ডরক্তৈব বারসিংহং নিরস্তবান্। (গুজ পাঠ নহে)
গোড়ে পাল মহীপাল বংশাছ্ডিদ্য তৎপরে।
পালবংশ শাসন গোড়ে স্বয়ং স্বাধীনতাং গতঃ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৬ পঠা।

<sup>\*</sup> It is supposed that Gour was the most ancient city in Bengal. Some even say that it was built more than two thousand

মহারাজ আদিশ্র তৎকালে আপনার খণ্ডরের সহার হইয়া বীরবিংহকে পরাভূত করেন এবং পাল নুণতিগণকে পরাভূত করিয়া
স্বরংই গৌড়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। এখন অতি সহজে মীমাংসা করা
হাইতে পারে, যে বীরসিংহের পরাজ্যের পূর্বেও ।মহারাজ আদিশ্র
রাজাই ছিলেন, এবং সেই রাজধানী নিশ্চয়ই ধনক্সয় প্রাণীত বহু
দেশৈকাদেশ। সেন্থানটি কি এবং কোধায় তাহাই আমাদের মৃল
প্রতিপাদ্য বিষয়। 'লঘুভারত' বলিতেছেন;—

"আত্তে মৎসন্ধিংধী কন্তে রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পুর্বে আদিশ্বত ভূপতেঃ ॥
তত্রাসীৎ রামনানৈকো বৈদ্যরাকো মহাধনী।
তৎপালিতা নগরী সা রামপালেতি সংক্তিতা॥ গৌঃ ব্রাঃ
২৬২ পৃষ্ঠা; লবুভারত ২র খণ্ড ১২৭—২৮ পৃষ্ঠা।

• ইহা ছারা প্রমাণিত হউন, যে বন্ধদেশের রামপাল নগরীই আদিশ্রের আদি রাজধানী ছিল। এখন আমাদের অসুসদ্ধান করিতে

ইউবে, যে আদিশ্র কোন্ রাজধানীতে পঞ্চ রাজণ আনয়ন করিয়াছিলেন। 'বিশ্বকোষের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেল্রনাথ বস্থ এবং পুরুপাদ
শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন যে বাহ্মণগণ
"স্থরস্রিদ্বিধোত পাদ" গৌড নগরে সমাগত হইয়াছিলেন।

वाद्यसकुनभक्षी वतन--

"সকল গুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্ৰন্ধনিষ্ঠাঃ। হতৰহ সমভাগা বাহ্মণাঃ কান্তকুক্কাৎ ॥

five I undred years ago From it, the whole Country. Marshman's History of Bengal. 'গীড়ান্তর্গতকান্তবিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্দ্ধনে' ইন্ডাদি রামদেবের বৈদিকক্লনঞ্জনীর লোক পাঠেও সহজেই ক্রমণ্যত হয় যে একদিন গৌড় বলিলে সমগ্র ব্যাহন্দকে বুঝাইত।

নিজ্প পারবারবর্টর্যঃ পাবনং পাপমুক্তং। স্করস্রিদ্বদৌতং যান্তি গৌডং মনোক্তং॥

প্রাচীনকালে পবিত্র সলিলা গঙ্গানদী মালদহের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত; স্কুতরাং সে সমরে গৌড় যে 'স্থরসরিদবধোতং' এই বিশেষণের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল, তদ্বিয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের জনশ্রুতি হইতে এবং সামাজিকগণের নিকট আমরা প্রস্কুতত্ব সম্বন্ধে বতদুর অবগত হইতে পারি, তাহাতে নিশ্চিতরূপে বলা যায় রামপাল ভিন্ন গৌড়ে ব্রাহ্মণ সমাগমের কথা প্রস্কুত নয়। মহারাজ আদিশূর যথন কেবল গৌড়ের নহে, বক্ষ দেশেরও রাজা ছিলেন, তথন বলের রাজ্ঞধানীতে ব্রাহ্মণ সমাগম অসম্ভব হইবে কেন ? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উমেশচক্র বিদ্যারত্ব তৎপ্রণীত 'বল্লাল-মোহ-মূল্গর' নামক স্থবিখাত প্রস্কুত এ সম্বন্ধে লিখিরাছেন যে, "কুমার স্থন্মর যথন বন্ধমানে আসিয়া হাজির হইলেন, তথন তিনি উহার স্থ্যমা দর্শনে বিমোহিত হইয়া বিশিলন—

"দেখি পুরী বর্জমান, স্থানর চৌদিকে চান, ধক্ত গৌড়, যে দেশে এ দেশ। রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর, ভাল বটে জানিস্থ বিশেষ'॥"

বর্জমান কি গৌড়ের অন্তর্গত ? না কখনই নয়, রাচ বা শৃক্ষ দেশের বক্ষস্থল বিশেষ। দামোদর নদ উহার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত, স্থতরাং স্থান্ত, বর্গাড় নগরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। কিন্তু ভারত-চন্দ্রের সময়ে রাচ দেশও গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রথাতি লাভ করিয়াছিল। বরেক্স দেশও তৎপূর্বের গৌড়বলিয়া বিশেষিত হয়। রাচ্ এবং বক্ষও গৌড়বলিয়া পরিচিত হইত। বক্ষ ভাষাও গৌড়ীয় ভাষা বলিয়া প্রথাতি লাভ করে। কেন ? না একদিন 'গৌড়' বলিলে সকলে উহার নাম শ্রবণ মাত্রই চিনিতে পারিত। তজ্জন্ত, বন্ধ, রাচ বরেক্স সাধারণো গৌড় নামে বিকাইয়া যায়। বারেক্সকুলপঞ্জী প্রণেত্গণও রামপালকে উক্ত মর্য্যদাকর গৌড় বিশেষণে বিশেষত করিরাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। রামপালও এক সময়ে বুড়ী গলার নিকটবর্ত্তী ছিল, পদ্মাই কিন্ত প্রকৃত গলা, বুড়ী গলা উহার দৈহিক ভাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যেমন বড় গলা ওবুড়ী গলাও হইতে স্কুর রাজমহলের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত, পদ্মা ওবুড়ী গলাও তক্তপ কালমাহাজ্যে রামপাল হইতে দুরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্বের্ব রামপাল নিশ্চয়ই পদ্মা (বড় গলা) বা বুড়ী গলার তীরবর্ত্তী ছিল, স্কুতরাং পণ্ডিতগণ উহাকেই ''স্বরসরিদবধোড' বিশেষণে কেন বিশেষত করিতে পারিবেন না ? রামপাল শৈত্রিকবাটী, স্কুতরাং গৌড় অপেক্ষা তথায়ই কি ব্রাহ্মণ আনিবার বিশেষ সম্ভাবনা নহে।"

বিশেষতঃ আমাদের প্রের্লিনিত গঞারীবৃক্ষ ইত্যাদি দৃষ্টে তাহা আরও স্থাইরপে প্রমাণিত হয়। আর গৌড় যে শুদ্ধ একটা নগরের নাম তাহা নহে, উহা বঙ্গদেশের একটা অংশ বিশেষ। উহার পশ্চিমাংশে ও রাজধানী মুলগগিরি (মুঙ্গের) এবং পূর্বাংশের রাজধানীর নাম গৌড়, ইহাই মালদহের নিকট অবস্থিত। অতএব আমরা অই সমুদর প্রমাণ হইতে অতি সহরেই বলিতে পারি বে, আদিশুর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনরন করেন তাঁহারা বিক্রমপুরেই আদিয়াছিলেন। মৃত মহাআ্থা প্রসন্নক্রমার ঠাকুর কর্তৃক "বেনী সংহার" নাটক মুজান্ধন কালে পণ্ডিত মুকারাম বিদ্যাবাগীশ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতেও তিনি বলেন "যথন কাল্ডকুজ হইতে ব্রাহ্মণেরা আইনেন, তথন আদিশুর রামপাল নগরীতেছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরাও তথার উপন্থিত হন।" এ বিষয় অধিক বাক্য বায় করা অনাবশ্রক, কাগে মহারাজ আদিশুর যজ্ঞ শেবে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে বাস করিবার জন্তা যে পাঁচখানা গ্রাম প্রদান করেন, অদ্যাণি সে সমুদ্র

প্রাম 'পঞ্চনার," 'পঞ্প্রাম' (পাঁচগাঁও) ইত্যাদি নাম লইরা অতীতের সাক্ষীরূপে দণ্ডারমান। মুন্দীগঞ্জের নিকটবর্তী 'পঞ্চসার" গ্রামন্থ জন সাধারণ অদ্যাপি জিল্পান্থ পরিদর্শককে গৌরবের সহিত পঞ্চরান্ধণের আবাসভূমি দর্শন করাইরা থাকেন। একটা বিশাল দীর্ঘিকার তীরবর্তী উচ্চস্থান সমূহ অদ্যাপি প্রাচীন স্মৃতি বুকে করিয়া কাণের মহত্ব দোষণা ক্রিকেটে। \*

\* রায় কালাপ্রসম্ন ঘোষ বাহাত্বর সি, আই, ই, বলেন 'বিলালের পৈত্রিক ও পুরাতন রাজধানী বিক্রমপুর। বিক্রমপুরের অন্তর্গত চিরপরিচিত রামপাল গ্রামে অদ্যাপি লোকে সে রাজধানীর বিবিধ চিহ্ন ও বল্লালের হ্রবিস্তৃত দীঘি ও পরিধা প্রভৃতি দর্শনের ক্ষক্ত গমন ৰুরে: আর বল্লালের পূর্ব্ধ পুরুষগণ ঐ গ্রানের কোন ছানে। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে পঞ্ ব্ৰাহ্মণের পূজা করিয়াছিলেন এবং বল্লালই বা কোধায় কি স্মরণীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাকে চিরম্মরণীর হইরাছেন, ভাষা বড় বড় গাছের ছারায় বসিয়া উপন্যাসপট বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে থাকে।" (ভক্তির জয়-১৩ পৃষ্ঠা) মুপ্রসিদ্ধ প্রভুতত্ববিদ্ধ ভাক্তার রাজেল্রলাল মিত্ৰ বিশেৰ প্ৰমাণ নহ এ বিৰয়ে লিখিয়াছেন "The chief seat of their power was at vikrampur near Dhaka where the ruins of Bullal palace are still shown Ito Itravellers. সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাক্তার ওয়াইক সাহেবও এই নতাবলম্বী: রায় কালীপ্রসম ঘোষ বাহাদ্রর আরও বলেন যে "সেনবংশীহর্গণ বল্লালে বখন প্রথম আসন গ্রহণ করেন, তথন বঙ্গের পশ্চিমও উত্তর ভাগে বৌদ্ধর্মাবলদী পালরালারা অতি প্রবল। বঙ্গীর সেন রাজাদিগের আদিপুরুষ প্রাসিদ্ধ নামা বীরদেন অথবা ভাদিশুর দেন কানাকুজাগত পঞ্জাক্ষণকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিরা পূজা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চত্তাক্ষণের বাসস্থান অন্যাপি বিজ্ঞাপুরের পূর্ববন্ধিশভাগে পাঁচগা নামে বিদাসান রহিয়াছে এবং দেখানে এখনও বছসংখ্যক কুলীন বান্ধণের বান্তগৃহ আছে। এ পাঁচগাঁই বে আদিশুরের প্রদত্ত 'পাঁচগ্রাম' ভাষা তত্ততা অধিবাসীরাও পুরুষ প্রস্পরা ক্রমে গুনিরা আসিতেছেন। পাঁচগাঁরে এখনও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন বর্ণের প্রভুত্ব নাই, এবং সেধানকার ছোট বড় সমন্ত ব্ৰাহ্মণ অপুত্ৰ প্ৰতিগ্ৰাহী।

छ छिन्द्र सन् २०१३८ शृह .

সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন, কান্তকুৰ হইতে ব্রাহ্মণ ও কারত্বগণ বিক্রমপুরে আগমন করেন, এক্সেই বিক্রমপুরে এই তিনজাতির বিশেষ প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়। কিন্তু মালদহমঞ্চলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব।

সেনবংশীয় রাজগণের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে সনবংশীয় রাজগণের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে সমর্থার সম্বন্ধিত রাজগণের বংশাবলী। লালমোহন বিদ্যানিধি তদর্চিত "সম্বন্ধ নির্ণয়ে"

এবং স্বর্গীয় মহাস্থা রাজেক্সবাবু প্রভৃতি যে সময় নির্দেশ করিয়ছেন
তার্গ আমাদের মতে ভ্রমপূর্ণ। ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও মতের
ঐক্য নাই। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকারের আধুনিক মত
সত্যবোধে আমবা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। বলালদেন রচিত "অস্কৃত
সাগর" নামক গ্রন্থ পাঠে ডাক্তার ভাণ্ডারকার এই নবীন মত প্রহণ
করিয়াছেন। এই "অস্কৃত সাগর" অদ্যাপি মুক্তিত হর নাই।
বিলাতের ইপ্তিয়। লাইব্রেরীতে একথানি ও বোম্বে নগরে ছইখানি,
মোট তিনখানি হস্তলিখিত "অস্কৃত সাগর" গ্রন্থের অন্তিম্ব জ্বানা ঘার।
এ ছানে পাঠকগণের বোধগমোর জন্ত "সম্বন্ধনির্বাক্ত" ও স্বর্গীয়
রাজেক্রলাল মিত্র প্রভৃতির লিখিত বংশাবলীও প্রদত্ত হইল।

সম্বন্ধ নির্পরের বংশাবলী।
আদিশ্র (৯০০ঞ্জী:—৯৫২:)

ভূশ্র পুরে (স্বতন্ত বংশ)

লক্ষ্মীকতা (৯৫২—৯৭০)

আপোক সেন (৯৭০—৮১)

শ্রুনেন (৯৮১—৯৪)

বীরসেন (৯৯৪—১০১২)

রাজেন্দ্র বাবুর ইতে। এরিয়ানের বংশমালা।

পূর্ববেদ্ধন প্রাদিশ্র ৯৮৬ খৃঃ।
সামস্তদেন শ ১০০৬
হেমস্তদেন শ ১০২৬
সমস্ত বঙ্গদেশে—
বিক্লয় ওরফে শুকদেন ১০৪৬
বঙ্গালনেন শ ১০৬৮

```
बीदरमन ( ३३8- ५०५२ )
                             বলালসেন
                                                2066
                              <u>লক্ষণসেন</u>
                                               2204
সামস্কলেন ( ১০১২--১০৩০)
                             মাধ্বদেন
                                          ... >>0%
(इम्डरमन ( >०००- >०८৮ )
                             কেশবসেন
                                                2204
विक्रवरमन (विक्रक) (১০৪৮)
                             লাক্ষণা বা অশোকসেন ১১৪২
बद्धानरम् ( ১०७७--- ১১০১ )
                             বিক্রমপ্ররে—
                                बर्जानरमन २३
১ম লক্ষণলেন ( ১১০১--১১২১ )
                                স্থুবেগ
गांधवरत्रन ( ১১२১-- २२ )
                                শুরুদেন
क्मंबरम्न ( ১১२२-२० )
লাক্তবের বা ২র লক্তবেন
ইতার্ট নাম লক্ষণনারায়ণ।
    ( >>>0-><0)
```

এই ছই বংশমালা ব্যতীত আরও অনেক বংশমালা উদ্ধৃত করা বাইত, কিছু তাহা এছলে অনাবশুক। কারণ অপর কেহই কোনও বিশেষ প্রমাণ এবং যুক্তি হারা নিজ নিজ মত সমর্থন করেন নাই। অত্যারৰ বাধ্য হইরাই আমরা ভিন্ন পথাবলহন করিলাম। পাঠকগণ অবশুই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইহাদের কাহারও মতের সহিত কাহারও প্রকানাই। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা বিক্রমপুরের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ আবশ্রকীয় নহে, কাজেই আমরা এ সহক্ষে বুধা বাক্যবায় না করিয়া, সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে বাহাদের সহিত বিক্রমপুরের হনির্চ্চ সম্বন্ধ, মাত্র তাহাদের বিষয় আলোচনা করিয়া ক্ষাক্ত হাবা

নেনবংশীর রাজগণের মধ্যে বলালসেনের সহিত বিক্রমপুরের অতিশয় ছনিষ্ঠ সহস্ক। এই খ্যাতনামা রাজার রাজত্ব সময়েই বিক্রমপুর ধনে,

ানে, জ্ঞানে ও পাণ্ডিভ্যে জগতের এক শ্রেষ্ঠ **হান অধিকা**র করিয়াছিল।

বিক্রমপুরের প্রতি মৃতিকাকণার বলাগের পদ-বলালদেন ও বিক্রমপুর। নিরে গৌরর প্রতিষ্ঠা করিরা ইনি যশস্থী

ইয়াছিলেন। আজ পর্যান্তও বিক্রমপুরের খরে খরে ইহাঁর পবিত্র স্বৃত্তি বিরাজমান। অজ্ঞান নিশু হইতে অদীতিপর বৃদ্ধ পর্যান্ত সকলেই ।ই মহাস্থতৰ রাজার কীর্ত্তিকাহিনী উপকথার ভাষ বলিয়া থাকে। দ্যাপি রামপালের ইক্কেত্র মধ্যে গ্রাম্য অজ্ঞ কৃষকগণ সগৌরবে বিক্রমপুরের জলস্ত স্থা, হিন্দুক্ল-পৌরব, বিজ্ঞান্ত রাজা বলালের হবিশাল প্রাসাদের চিহ্ন দেখাইয়া দিয়া অপূর্ব আনন্ত লাভ করে। হার! বিক্রমপুর, কে জনিত মহাকালের করাল শাসনে তোমার প্রাচীনকীর্ত্তি

মহারাজ বলাণসেন আদিশ্রের কঞাকুলসঞ্চাত। বলাণসেন মাদিশ্রের পুত্র বা দৌহিত নহেন। তিনি তাঁহার কভা লক্ষীর কুলজাত যাতা।

"আদীৎ গৌড়ে মহারা**ল** আদিশ্র: প্রতাপবান্। তদাম্ম**লাকুলে** জাতো বলালাঝো মহীপতিঃ॥" কেহ কেহ রামজরকুত বৈদ্যকুল**পঞ**ী হইতে

"কলিতে ক্ষেত্ৰজ্ব পুত্ৰের নাহি ব্যবহার। কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥ আদিশ্রের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা। বিশ্বক সেনের ক্ষেত্ৰজ্ব প্রভাবরালসেন রাজা॥"

এই প্ৰবাদ ৰাক্য প্ৰহণ করিয়া ৰল্লাসের জন্ম সম্বন্ধে কুথারণার শবর্তী হইরা পড়েন। আবার কেহ কেহ ৰা ভাঁহাকে ত্রদ্ধপুশ্রনদের ব্রবিদয়া উল্লেখ করেন। ঈদৃপ মুর্থতা মুগক উক্তির মূলে বিন্দুমাত্র সত্যেরও অস্তিত্ব নাই 🗱 আমাদের দেশে কোন কুতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেট আমরা তাঁছাকে 'অবতার' করিয়া ফেলি, বল্লালসেনের অসাধানণ প্রাতভা ও বীর্যাবভাট যে তাঁহাকে ব্রহ্মপত্রের পত্র করিয়া ফেলিয়াছে তাহা নিশ্চিত। এ সম্বন্ধে যে একটী উপাধানি প্রচলিত আছে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই আমরা উহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। বঙ্গদেশে ছইজন বল্লাল্যেন ছিলেন; প্রথম বল্লালসেন বিজয়সেনের প্রত্ত; দ্বিতীয় বল্লাল, বেদসেন বা বিশ্বক তাতের ঔরসপুত্র। এই উভয় বল্লালই বিক্রমপুরের সহিত গাঢ়তর-কাপ সংখিত। প্রথম বল্লালসেন রামপালের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শাসনাধীন বন্ধদেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন !! ইনিই নিজরাজ্যে কৌলীয়া প্রথার সৃষ্টি করেন এবং ইনি অসবর্ণা অর্থাৎ নীচজাতীয়া রমণীকে বিবাহ বা উপবিবাহ করায় দেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়ত্বগণের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের স্থ্রপাত হয়। বলাল-সেন তদীয় নব প্রণয়িনী ডোমকঞার অন্তর্গ করিবার নিমিত্র সমাজের সমদর ব্যক্তিকে বাধা করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে অনেকেই নিজ নিজ জাতি রক্ষার্থ বিভিন্ন রাজ্যে প্লায়ন করিতে বাধা হন ৷

<sup>\*</sup> Ballalsen is fabled to have been the son of the Brahmputra river, which took the form of a Brahmin J. C. Marsh mens'-History of Bengal P. 4. বর্জনান হসভাবুসে এরপ অলীক কাহিনী কেহ বিধান করিবেন বলিয়া আমানের বনে হয় না।

<sup>†</sup> মানৌর মাজেকাল নিজ বলেন—Dr. Wise believes that there must have been a Ballal Sentreigning in Vikrampur or Sonarganw after Lakhmania in Indo Aryan Vo. 1., Page 257.

## "উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ। স্বস্তান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ।

\* একদিন গেল রাজা মুগরা করিতে। ঝড বৃষ্টি ছর্য্যোগ হইল আচম্বিতে। জাকিল বিপিন বাকা গেল লোকালতে। জ্ঞায় বসজি কবে ঘোরের আশ্রেষ । সেই রাত্রি তথার রহিল উপবাসী। বিলিলেক ডোবক্সা প্রাতঃকালে আসি। অভি গুলু দ্বরি বাশের বেজিকে কৈলা। প্রমুষ্ট্র করি রাজ্যভাগ দিলা। ভাছাতে সম্ভ্রম্ রাজা হইলা বছতর। দিলারাজাধন রতু, বস্তু অলকার 🛭 বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে। যেবা শুনে যেবা জানে শত নিলা করে । যদি কালক্রমে রাজা গুনে নিন্দাবাশা। সক্ষে হরিয়া তারে তাড়ান তথনি। ব্ৰাক্ষণ পঞ্জিত আনি করছে বিচার। শাস্ত্রমতে কার্যা করি কি দোব আমার। এত শুনি রাজপুত্র মনে তঃথ পেরে। চলিল পিতার কাছে ক্রোধায়িত হয়ে। জলের দৃষ্টাস্তে কহে রাজাকে বচন। প্রম প্রিত্র হয়ে নীচেতে গমন #

#### বছনন্দনের ঢাকুর ২১/২২ পৃষ্ঠা

ইং। বে অলীক নহে তৎসবদে বহু প্রমাণ বিলমান। 'গৌদ্ধেরাক্ষণ' শীর্ষক প্রস্থ প্রণেতা মহিমচন্দ্র মন্ত্র্যার, মহাশার লিবির,ছেন ''উত্তর বারেন্দ্রগণ করেন, বল্লালনেন এক অভ্যাতকুলশীলা ফুলারী কন্তাকে খীয় রাজধানীতে আনহন করেন, তরিবদ্ধন লক্ষণ সেনের

বলাসুবাদ

মন্ত্রমনসিংহের অইগ্রাম গ্রভৃতির দত্ত মহাশরদিগের কুর্ছিনামার উপরও এই শ্লোকটী দত্ত হইরা থাকে।

চক্রন্ত্র্কাবনিসংখ্যপাকে বরাগভীতঃ খনু দত্তরাজঃ। শ্রীকঠনায়া শুরুণা দিজেন, শ্রীমাননস্তম্ভ জগাম বঙ্গং। অর্থাৎ ১০৬১ শাকে বা ১২৩৯ খুষ্টান্তে শ্রীমান অনস্ত দত্ত বরালের

সহিত ওাঁহার বিরোধ হয়। সেই সমরে বারেক্র ব্রান্ধণেরা ছুই ভাগে বিভক্ত হইরা অধি-কাংশ বরালনেনের পক্ষাবলখন করেন, কিয়ৎসংখ্যক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণনেরে বভাবলখন করিয়া, ওাঁহার নিবাসভূদি গৌড়ের নিকট বাস করেন।" "গৌড়ে ব্রাহ্মণ ১৫৯ পৃষ্ঠা।" "বৈদ্যকূল-পঞ্জিকায়ও" এ বিবরের উল্লেখ আহে। এ বিবরে পিতা পুজের বিরোধ সক্ষে বে সকল লোক প্রচলিত আমরা ভাই। উদ্ধৃত করিলার।

লক্ষণদেন— শৈতাং নাম গুণস্তবৈ সহজ্য থাভাবিকী বচ্ছতা কিং ক্রমঃ গুটিতাং ভবন্তি গুচমঃ প্রান্দিন মত্তাপরে। কিঞ্চান্তং কথয়ানি তে গুতিপদং বজ্জীবিনাং জীবনং অফেনীচপথেন গচ্ছদি পরঃ কপ্তাং নিবেদ্ধং ক্ষমঃ।

বঙ্গালুবাল— হে বারি, শৈত্য ও বচ্ছতা তব নৈস্পিক গুণ, তোমার মহিনা সে বে অসাধ্য বর্ণন। স্পর্ণে তব পাশশান্তি জীবের জাবন তুমি হলে.নীচগামী রোকে কোন্ জন ?

বল্লাক— তাপো নাপগত ত্বান চ কুলা থোঁতা ন ধূলি তলো। ন বিজ্ঞানকারি কলকবলঃ কা নাম কেলীকথা। লুরোথকিপ্তকবেশ হস্ত করিণা স্পৃষ্ঠা ন বা পাল্লিনী প্রায়ক্ষে মধুপৈরকারণমহোঝকারকোলাহলঃ।

নহে তাপ ৰপগত পিশাসা বাংগ, নহে থাত ধূলিকেহ-বাছাও এখন হর নাই কলগোসে, অপুর কলনা ক্রীড়ার বে কথা হার ৷ পুরে করিরাজ পদ্মিনীরে পরনিতে ভূলি তও তাজ ভরে আপন গুরু শ্রীকণ্ঠশর্মাকে সহ বঙ্গে পণারন করেন। এই কুছি-নামা অতি প্রাচীন। যদি ইহার উক্তি এবং দানসাগরের কথা প্রকৃত হর, তবে প্রথম বলাল কেমন করিয়া ১০৬০ খৃষ্টাব্দের লোক হন ?

আতে শুধ অপেক্ষিয়া: করেনি লার্শন. এরি মধ্যে বৃথা কেন অলির শুপ্তন গ পরীবাদক্ষণো ভবতি বিতখে৷ বাপি মহতাং তথাপাটেচজায়াং হরতি মহিমানং জনরবঃ। তলোভীর্ণক্তাপি প্রকটনভোশেষতমসঃ রবেল্ডাদক তেভো নহি ভবতি কন্তাং গতবতঃ । হ'ক সতা কিম্বা মিশ্বা অপবাদ হার। বঙ্গান্তবাদ--ধার্শ্বিকের নাম কিন্তু ভাতে ডুবে যায়। আখিনে চইলে ববি ক্লাৱাশি-লীন. কলাগত বলে কিন্ত প্ৰকাশে প্ৰবীণ। সে পাপ দ্রিতে হের দেব বিভাকর, তুলা-পরীক্ষার হন পুনঃ গুত্রতর। তবু ভার লুপ্ত প্রভা হয় কিছু কাল, অপবাদ নহে তৃচ্ছ জানিও ভূপাল। স্থাংশোর্জাতেরং কথমপি কলছত কণিকা ব্লাল-বিধাতদে বোহরং ন চ গুণনিধেন্তভ কিমপি। न किः नात्कः भूत्का न किम् इत्र्रू फ़ार्फनमिः ন বাছতি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বান বসতি। ক্রধার আকর চন্দ বিধির বিধান, বঙ্গাপুৰাদ-নিকলম্ব সে বে নহে কলম্বে প্রমাণ। ৰলভে কি করে হত। তণ আছে বার. চল্ল বে অতির প্র অঞ্চাত কাহার ? আপনি শন্তর হের ধরেছেন শিরে. উঠে বৃহি শশধর নাশে অভকারে ।

প্রাত্তত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন যে ১১৬১ প্রীক্ষে দান-দাগর রচিত হয়। ১১৬৯ — ১০৬৬ - ১০০। বল্লাল যে একশত তিন বৎসর জীবিত ছিলেন ইহা কখন সম্ভবপর নহে, এই সিদ্ধান্তের উপর নির্জির করিয়াই আমরা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির ও মৃত মহাস্থা রাজেক্স বাবুর নির্দ্ধারিত সময়ের উপর বিশ্বাস করিতে

আমাদের পূর্বোলিখিত বর্লালদেন ক্বত "অন্ত্ত সাগর" নামক গ্রন্থহারাও প্রমাণিত হইতেছে যে মহারাজ বলাল ১০৯০ শকান্ধ পর্যান্ত জীবিত ছিলেন; অতএব দত্তগণের কুছিনামার প্রমাণ অভ্রান্ত। মহারাজ বল্লাল যে ১০৫০ শকান্ধ হইতে ১০৯০ শকান্ধ অর্থাৎ ১১১৮ — ১১৬৮ খৃষ্টান্দ এই পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন ইহাই হির দিল্লান্ত।

মাননীয় রামক্রম্ভ গোপালভাপ্তারকার উক্ত প্রস্থ সম্বন্ধে বলেন—অন্ত্র্ত সাগর" by Ballal Sen of Gour. The first Manuscript is incomplete, but the second which by oversight has been put into the Dharma Sastra which is complete. \* \* In the introduction we have first the following verses about the king & his geneology. Some of them are unintelligible owing to the corruption of the tent. \* \* The first prince mentioned is Bejaya Sena, he was

এই পদ্মিনীর পাকল্পন্নাপারে মহারাজ বলাল বৈষ্যাগকে নিমন্ত্রণ করিলে, বৈদ্যাগণ তৎপুত্র লক্ষণের উপবেশাসুদারে বা বা উপবৌত পরিত্যাগ পূর্কক শুক্ষ বলিরা পরিচর দিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে বৈদ্যাদিগের মধ্যে লক্ষণী ও বলালী ফুইটা থাক হয়, তাহা অদ্যাগি বর্তমান আছে। লক্ষণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ে আদিয়া পূর্কবিং বৈস্তাচার করিয়াছিলেন ক্তরাং রাঢ়ে বৈশোরা অদ্যাগি বৈস্তাচারী রহিয়া গেলেন, আর বিক্রমপুরের ও পূর্কবিক্রের বৈদ্যাগণ নির্মাণীত ভাবে থাকার অদ্যাগি মানাশ্যেচ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ollowed by Ballal Sena & after him his son Lakshman Sena ruled over the country. The work, it is stated, was begun in 1090 Shaka (神) by Ballala Sena & before it was finished he raised his son to the throne & enacted a promise from him to finish &c.

Ram Krishna Gopal Bhandarkar.

বল্লাল চরিত্র বিষয়ে হীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও তিনি যে একজন প্রসারঞ্জক ও খ্যাতিনান নরণতি ছিলেন ত্রবিষয়ে বিন্দুনাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহাকে বন্ধদেশের 'বিক্রমাদিতা' বলিলে কোনও রূপ অত্যুক্তি হয় না, কারণ ইনি বিদ্যান, বৃদ্ধিমান, বীর্যাবান, যশস্বী, বিদ্যোৎসাহী ও প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। তাঁহার বীর্যাবন্তার নিমিন্তই বিক্রমপুর প্রকৃত বিক্রমপুর নামের অধিকারী হইরাছে। বারেক্রকুলপঞ্জীতে যথার্থই লিখিত রহিয়াছে বে

"ততো বছতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোৰহঃ। বলালসেননুপতি রক্ষায়ত গুণোত্তরঃ॥ রাঢ়ায়াং গৌড় বারেন্দ্র স্থন্ধ বঙ্গোপবঙ্গকে। অধিকারোহভবত্তত্ত বলবীর্যাপ্রভাবতঃ॥

(বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

১১৬৮ গ্রীকাকে প্রথম বলাল সেনের মৃত্যুর পর বীরপ্রেষ্ঠ লক্ষণসেন পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহারাজা বলালসেনের মিথিলা আক্রমণ কালে তাঁহার পুত্র লক্ষণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম এবং মিথিলা বিজয় এই উভয় ঘটনা চিরত্মর্থীয় করিবার নিমিন্ত তিনি পুত্রের নামে লক্ষণ সম্বৎ নামে একটা অক্ষ প্রচলিত করেন। কাহারও কাহারও মত এই যে মিথিলাবিজয়কালে চতৃর্দিকে বল্লালের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়া গিরাছিল এবং দে নিমিত্ত নবজাত লক্ষণসেন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতও ইইরাছিলেন এজন্মই উক্ত আবদ বল্লানের নামে প্রচলিত না ইইরা তদীয় পুজের নামে প্রচলিত হয়। লঘু ভারতকার বলেন, প্রবাদ: শ্রুয়তে চাত্র পারস্পরীণবার্ত্তরা।

প্রবাদঃ শ্রন্থতে চাত্র পারস্পরীণবার্ত্তরা। মিথিলে যুদ্ধযাত্রারাং বলালেহভূন্যুভধবনিঃ॥ তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষণো জাতবানদৌ॥

এই ক্লোক হইতে কি ইহাও দৃঢ়ক্তপে প্রামাণিত হয় না যে বলাগদেন বিক্রমপুর রামপালেই বাস করিতেন ? যদি তাহা না হইবে—তবে লক্ষণদেনের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ বিষয়ের উল্লেখ কখনই থাকিত না। এতদিন পর্যান্ত ঐতিহাসিকগণ মিন্হাজের 'তবকাৎ-ই—নাসেরী' নামক

ক্রন্থনেন।

ক্রিভিহাসিক গ্রন্থকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিরা
বীর্য্যবান্ লক্ষণসেনকে পলায়ন কলকে
কলঙ্কিত করিয়া আসিতেছিলেন—কিন্তু এতদিন পরে স্থনামথ্যাত
ঐতিহাসিক পূজাপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র স্বীয় অতুল্য গবেষণা দারা
মে কলঙ্ক কালন করিয়াছেন; উাহার এই গবেষণা-আলালীকে অতীতের
গৌরবান্বিত্যুগে পূনরায় মহামহিমার সহিত স্থাপিত করিয়াছে।
রাজা লক্ষণসেন পৈতৃক রাজ্য লাভ করিয়া স্বীয় রাজধানী বিক্রমপুর

<sup>\*</sup> প্রাপাধ শ্রীযুক্ত অক্ষর্কার নৈত্রের লক্ষণনেরে পলায়ন কলক সক্ষে লিবিয়াছেন বিজ্ঞার বিলিঞ্জির বঙ্গণনার বৃতিহান দেবক "নিন্ধাক-ই-নিরাল" এবেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি 'তবকাং-ই-নানেরীর নাকক দিলী সাম্রাজ্ঞার যে ইতিহাস রচনা করিয় গিয়াছেন, তাহার বিশ পরিছেনে প্রস্কুত্বে বক্তপুনির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উনিধিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিভ আছে বিজ্ঞার সংগ্রণ অধারোহী লইয়া "নতদিয়া" নামক রাজ্ঞানীতে উপনীত হইবামান, 'রাম ক্ষমনিয়া" নামক হিলু নরণতি পলায়ন করিয়াছিলেন। \* \* \* \* ইহার মূল প্রমাণ নিন্ধাকর প্রাতন আখ্যারিকা! বজিয়ার একমান প্রায়ণ বাদির বৃদ্ধান্ধনার একমান বাদির বৃদ্ধান্ধনের বিভিন্ন বিশ্বাকর বিশ্বা

হটতে গৌড় বা শক্ষণাবতীতে পরি-বর্তিত করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিল পশুপতি এবং প্রধান ধর্মাধিকারী (Chief Justice) ছিলেন বিক্রমপুরের অধিবাদী 'রাহ্মণসর্কার্য' প্রচোতা বৈদিক রাহ্মণ হলাযুধ। লক্ষণদেন তান্ত্রিকতায় আছের গৌড়বঙ্গের সমাজসংস্থারের নিমিস্ত তাঁহার প্রধান ধর্মাধিকারী হলায়ুধের দ্বারা শ্রুতি, স্কুতি, পুরাণ ও ডন্ত্রের সার সংগ্রহ পুর্বক "মংস্তুস্কু" নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া তৎকালীন

অলৌকিক কাহিনী প্ৰবৰ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি তথন অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা বা আত্মত্মীরৰ ঘোষণার এবল প্রলোভন কতদুর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই। মসলমানগণের অব্যবহিত পর্ববর্ত্তী বুগে বাঁহারা এ দেশের রাজসিংহাসন অসংকৃত করিতেন, সেই সকল স্বপৃহীতনামা নরপাল-গণের নানা শাদন লিপি আবিছ ত হইরা, আমাদিগের নিকটে যে সকল পুরাভবের ছার উদ্যাটিত করিরা দিয়াছে, ভাষা সপ্তদশ অধারোধীর অলৌকিক দিথিজর কাহিনীর সামপ্রতা রক্ষা করিতে পারে না। \* \* \* বজিরার থিলিজির বন্ধাগমন সময়ে এলেশ রাচ, বিধিলা, বারেন্দ্র, বঙ্গ এবং বাগড়ী নামক ভাগ পঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমরা মুসলমান লেথক দিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই। তৎকালে এই পঞ্চবিভাগ গৌডীর সাম্রাক্ষাের অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রমপুর, লক্ষণাবতী এবং লক্ষোর নামক তিন ছানে তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণনার "নও দিরা" নামক স্থানে কোনও রাভধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই। "নওদিয়া" কোখার ছিল, তাহা রাজধানী হইলে, তৎপ্ৰদেশে মুসলমান জাহগীর প্রতিষ্ঠিত হটয়াছিল কিনা,—রায় লছমনিয়াই বা কাহার নাম —এ সকল প্রারে কোন সম্ভার প্রাপ্ত হইবার উপার নাই। \* \* \* \* লক্ষণসেন পশ্চিমে কাশী এবং পূৰ্বে কামরূপ পর্যান্ত বিজয় লাভ ক্রিয়া, বীরকীর্ত্তির জন্ত বিখ্যাত হইরা উঠিয়।ছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখৰগণ বলেন,—এই নরপতির নামামুসারেই পুরাতন গৌডনগরের নাম "লক্ষ্ণাবতী" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন পর্যান্ত এদেশের সুদলমান রাজ্য দিল্লীর ইতিহাস লেখকদিগের প্রন্থে "লক্ষণাবভীরাজ্য" ৰলিয়াই উত্তিখিত আছে। লক্ষ্মণদেনের বীরপুত্র বিশ্বরূপ দেনের শাসনলিপিতে দেখিতে পাওয়া বাহ, তিনি ৰাজবলৈ আত্মকুলা করিয়া—'গর্গব্যনাহয় প্রালয় কালকুল নামে পরিচিত হইরাছিলেন। মিন্হাজ বধন এলেশে প্লার্পণ কবেন, তখন ও (বঞ্জিরার

কলাচারাছের হিন্দুস্মাঞ্চকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজ লক্ষণসেন
যথন শ্রন্থ নী: ই রাজত্ব করিতেছিলেন তথন তাঁহার পূজ বীরশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপনেন বিক্রনপুরে শাসন দও পরিচালনায় ব্রতী ছিলেন। বিশ্বরূপ
সেনের সময় বিক্রমপুর বাঁরত্বের কেন্দ্রন্থান ছিল। যথন পশ্চিমবল মুসলা
মানগণ কর্ত্বক বিজ্ঞিত হইয়া গিয়াছিল—তাহার পরেও প্রায় শতাধিক বর্ষ
পর্যায় পূর্ববিদ্ধ আশনার স্থাধীনতা রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। মুদলমানগণ
বিক্রমপুর জয় করিতে অপ্রাস্কর ইইলে বিশ্বরূপ সেন স্থানেশ ও বিক্রমপুরের
বীরগণের সহায়তায় মুসলমানগণের করাল কবল হইতে পূর্ববিদ্ধকে
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে নিমিত্তই বিশ্বরূপ নিজ তামশাসনে
"গর্গবিনায়য় প্রশায়কালক্ষ্র" ইতাাদি বিশেষণে বিশেষত ইইয়াছেন।

খিলিজীর বঙ্গে গমনের বৃষ্টিবর্য পরেও ) পূর্ববৈক্ষে কল্মণ দেনে র পুত্রগণের অক্ষপ্ত অধিকার বর্তমান ছিল, তদ্দেশে তথন পর্যান্তও মুদলমান-শাসন বিস্তৃত হইতে পারে নাই। শাসন-লিপির ও মুসলমান ইতিহাসলেখকের এই সকল উল্লির স্মালোচনা করিলে বৃঝিতে পার। বার, বজিয়ার সহজে এদেশে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই:-তিনি বেখানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষণাবতীর নিকটবর্ত্তী করেকটি প্রগণামাত্র: এবং সেইখানেই মুসলবানদিগের সর্ব্যাপ্ত জারগীর লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওর। যার। \* \* অধ্যাপক ব্ৰক্ষান লিখিয়া গিয়াছেন ''দিনাঞ্জপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটা रमनामियान मः हाशिक कतिया, विक्यात युक्तकलार लिश्व विहानन : এवः (सह रमनामियानहे উাহার বিজয়রাজ্যের পূর্বেষান্তর দীনা বলিয়া পরিচিত ছিল।" মুদলমান ইতিহাদ লেখকগৰ লক্ষ্য সেনকে পলায়ন কলছে কলছিত করেন নাই: তদীয় বাজাক্ষের অশীতি-বর্বে দিখিকরের উল্লেখ করিরা গিরাছেন: আমরাই তথ্য নির্ণরে অগ্রসর না হইরা, অনুমান वरत "त्रोत्रलक्ष्मनियारक" लन्त्रन राम बिलदा पत्रिया लहेबा, अवना कलरक स्रात्मत हेिक्हांम ৰলিন করিয়া তুলিতেছি।" 'প্রবাসী' নাব নাস ১৬১৫ লখন সংখ্যা 'লক্ষণ সেনের পলায়ন ৰলছ' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধে জন্তবা। অনুদ্ৰ কৰি ধৰি বৃদ্ধিত লিখিয়াছেন "সংগ্ৰহণ অখানোহী णहेंद्रा विख्यात्र विशिक्षी राक्रणा क्य कतिवाहित्यन, अक्या त्य राक्राणी विवास करत्, स्म कुनाव्यात । ( वक्रमर्नेन ১২৮৭ সাল অগ্রহারণ )

অধাপক ব্ৰক্ষান লিখিবছেন The Bengal territory conquered in 1203-4 by the Mahamedans did not comprise the Eastern District. The Bangadesh was still under Bullal's descendents till the end of the 13th century, when Sonarganw was occupied by the second son of the Emperor Bulban,

( Blochman's History and Geograhy of Bengal ).
১৩২৩ জীঠানে তোগলক লাহের শাসনকালে স্বর্ণপ্রামে ও সপ্তপ্রামে
প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়, এই স্থলীর্থকাল
পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজছত্ত মাত্র প্রথণ করিয়া পূর্ব্বক অধিকারের চেষ্টায়
পাঠান নূপতিগণ পুনঃ পুনঃ বিফল মনোরথ হন। বিক্রমপুরের অতীত
ইতিহাসের জীর্ণ পত্তে যে উজ্জ্বল মহিমাময় স্থাধীনতার জীবস্ত চিচ্
অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা চিরগৌরবময় পুণাকাহিনী। অধম আময়া, তাহা
কি আলোচনা করিতে শিথিয়াছি 
বিশ্বরূপ সেন উদারচরিত্র, দানশীল
এবং ভাত্বৎসল ছিলেন। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন শেষ বয়সে তীর্থযাত্রায়
প্রস্ত হইলে কেশব সেন বিক্রমপুরে বিশ্বরূপের সভায় উপস্থিত হইলে

নহারান্ধ বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠ ক্রাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির
বিশ্বরূপ সেন।
ত

বিশ্বরূপ সেন।
ব

শাসন তার বিশ্বরূপের হল্পেই অর্পিত ছিল, কেশব সেন করেক বংসর
মাত্র রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের তীর্থবাত্রার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র
মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ করিরা হিমালর প্রদেশে বাত্রা করেন। কুমায়্বনে কেদারনাথ তীর্থে মাধবসেনের ও তাঁহার সঙ্গীর বন্দাবংশীর ত্রান্ধ্যনের
নাম তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওরা গিরাছে। উক্ত বন্দাবংশধরগণ অদ্যাশি

তথার বাস করিতেছেন। বিশ্বরূপের শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শাসন-শুঝলা ও কর আদারের স্থবিধার্থ তিনি একটা সন প্রচলিত করেন,\* व्यमानि भेजधिक वर्षत्र श्राठीन मनितन त्रारे मत्तत्र जेत्वच मृष्टे रहा। আমরা এখানে একথানা দলিলের অফুলিপি প্রদান করিলাম। 'যে কর্মানা দ্বিল প্রাপ্ত হইরাছি তাহার প্রত্যেকধানাই বিক্রমপুরের অন্ত-র্গত আরিয়ল প্রামের কাগজীদের নির্দ্মিত কাগজের স্থায় হরিছর্ণ কাগজে লিখিত। এইঞ্চলি এইরূপ জীর্ণ শীর্ণ হটয়া গিয়াছে যে অতি সম্বর্পণে নাডাচাড়া না করিলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেণী। স্থলর ঘন ক্লফবৰ্ণ কালিখাৱা গোট গোট অক্ষরে লিখিত, অনেক স্থলেই বর্ত্তমান আকার, ইকার ও অক্ষরের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অনেক প্রাচীন বাক্তিরাও পরিছাররূপে সমুদয় দলিলগুলির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই দলিলগুলির মর্ম পাঠে তৎকালীন রীতিনীতি সম্বন্ধেও কতকটা জ্ঞান লাভ করা যায়। বর্ত্তমান প্রচলিত দলিল-পত্তের ভাষা ও লিখন ভঙ্গিমা এবং ইহার ভাষা ও লিখন ভঙ্গিমা এক প্রকারের নহে। দলিলের কাগজগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক হাত এবং প্রস্থে ১০ অঙ্গু-দীর বেশী হইবে না। দেখিতে কতকটা আধুনিক বালি কাগজের মত। দলিলের ইসাদি বা সাক্ষীর নামগুলি বর্ত্তমান সময়ে ষেমন লিখিত পুঠে थांक, देश जक्तभ नरह, देशंटज देशांनीत नाम मिललत भन्नां भूटि লিখিত। আমরা দলিলের যে যে স্থান বুঝিতে পারি নাই, সেই সেই স্থানে \* \* এইরূপ চিহ্ন প্রদান করিলাম। যে চ'এক স্থানের পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই, তাহাতে দলিলের মন্ম অবগত হইবার পক্ষে কেনওরপ অস্থবিধা হইবে না।

বোগল শাসনের সময় এই সনই বিক্রমপুরের সর্ক্ত পরগণাতিসন নামে উলিপিত

ইইত।

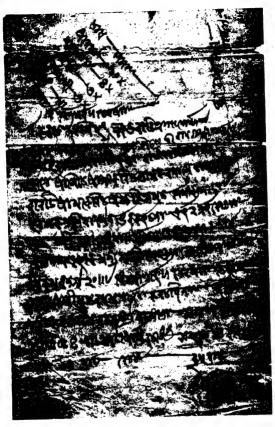

একখানি প্রাচীন দলিল।

# मनित्नत्र अञ्चलिथि।

/৭ ইয়াদি জমা যুণ্য ভূমি বিক্রয় পত্র মিদং শ্রীভবানীপ্রসাদ শর্মা ওলধে অনম্ভ রায় শর্মা যুচরিতেযু জ্রীরামগলা শর্মণে ওলধে রামকেশব ৰান্নডি ইরনে রাজীৰ বান্নডি লিখনং আগে পরগণে বিক্রমপুর সরকার সোণারগাঁও তপে নহাটা হিচ্ছে রামরাম চৌধুরী আমার ঘরে নিজ তালুক বনামে রামচক্র বায়ডি লিখা বায় এতাই \* \* কিসমত কামারখাড়া স্থান পশ্চিম নাথের দরভার পশ্চিমের আমার নিজ অংশের যোত যাহা মূল্য এক কোঠা কাত ও বক্ইতলা জোত \* \* \* \* এক কোঠা একুনে ২ কোঠা কাত মাপ জমি ১৬৬ পশুনে সতর গৃত্তির রসি কানি ২৫ পচিস রূপাইছা পরে ১৪। চৌর্দ গণ্ডার এক কোণ \* \* জমি বসত মৰলগ ২০॥/ কুড়ি রূপাইয়া তের আনা ভোমার স্থানে পাইয়া \* \* বেচিলাম। আমি তোমার এই ভূমি মাফিক চিঠা দরোৰত সোমৰ করিলা দান বিক্রয়াধিকারী হইয়া প্রত্ত পৌত্রাদি কারি হইয়া সনে সনে \* \* আমল করিল বধিত্ব বিয়োগ করত এতার জ্যার কসিসিন কালে তোমার ঠাই কিছু দার নাহি এই লিখনে জমা ষ্ণ্য ভূমি বিক্রয় প্রতি সন ১১৬২ এগারশ বাবাঠ্য বাংলা পরগণাতী সন ৫৫৪ পাছস চৌপার্য সহরে ১৪ রবিকুরি মাতে ও মাম্ব রোজ বুদবার ট

এই দলিলের বানান সাধারণে বাহাতে বুঝিতে পারেন তক্ষয় ঈবৎ
পরিবর্তন করির। বিশ্বাস, কারণ দলিল মধ্যে কোন ছানেই র এর নিরস্থ
বিন্দু লিখিত ছিল কি প্রিট্রেক্টিটিই ব এর মত লিখিত ছিল। /৭ এই
কপ চিল্নাকি সেকালে ব্রুক্টিকুরণে বাবহাত হইত, বিশ্বরের বিবর্ব
এই বে, এই দলিলধানার প্রস্কার্থকার পরবর্তী ব্যক্তরক্ষানা দলিল

পাইয়াছি ভাহাতে /৭ এইরপ চিহ্ন কিংবা পরগণাতি সনের কোনও উদ্রেখ নাই, ইহার কারণ কি ? আবার ১১৬২ সন হইতেও প্রাচীন বে ছই এক খানা দলিল দেখিয়াছি তাহাতেও এইরপ /৭ চিহ্ন ও পরগণাতি সনের উদ্রেখ দৃষ্ট হয়। এখন আমাদের অমুসন্ধান করিতে হইবে বে, কোন্ সমন্ন হইতে এই পরগণাতি সনের স্পষ্ট হইয়াছে। ১০১৫—১১৬২ = ১৫০ + ৫৫৪ = ৭০৭, যদি পরগণাতি সন অল্যাপি প্রচলিত থাকিত তবে আমাদিগকে দলিল পত্রে ৭০৭ পরগণাতি সন এইরপ উদ্রেখ করিতে হইত। ছঃখের বিষয় দেড় শত বৎসর পূর্বেও যাহা প্রচলিত থাকিয়া একটা প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছিল, নুতন রাজশক্তির আবির্ভাবে নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণস্মৃতি ভবিষ্য বংশীয়দের চক্ষুর নিকট হইতে অস্তত্বত হইয়াছে।

বিশ্বরূপ সেনের পরে কয়েক বৎসর পর্যান্ত সেনবংশীর রাজগণের
মধ্যে বাঁহার। পূর্ববঙ্গের শাসন দণ্ড পরিচালিত
করেন তাঁহারা কেহই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন
না। লাক্ষণা বা অশোক সেনের পরে দিতীর বলাল সেন বিক্রমপুরে
রাজসিংহাসন অলক্ষত করেন। প্রথম বলালের শাসন সময়ে বিক্রমপুর
যেমন রাজস্ত্রশক্তিতে ও জ্ঞানালোকে দেশ দেশান্তরে যশঃপ্রভা বিকীর্ণ
করিয়াছিল, এই বলবীর্যাসম্পন্ন নরপতির সমরেও সোভাগ্য-লক্ষীর
কর্মণাকটাক্ষে বিক্রমপুর পুনরায় যশোমাল্য গলে ধারণ করিতে
সক্ষম হইয়াছিল। এই নৃপতির সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রবাদ
শেচলিত আছে যে, ইনি বায়াদমের সঙ্গে ছম্বন্ধ করিয়া জয়লাভ
করেন, কিন্ধ তাঁহার কপোত হটাৎ ছুটিরা গিয়া অথ্যে গৃহে প্রত্যাগত
হওয়তে রাজপুরান্তর্গত মহিলার। পূর্বা হইতেই প্রস্তুত অলস্ত্র অনলকুণ্ডে

গোপালভট্ট ক্বত বল্লালচরিতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়-

অথা বর্ষান্তরে প্রাথ্যে দৈবচক্রাৎ স্থাদারুণাৎ। বিক্রমপুরমধ্যে চ রামপাল গ্রামে তথা।।

লালা আছেল সম্বন্ধীয় বিবিধ কথা।

বায়াত্মনাম শ্লেচ্ছোহসৌ যুদ্ধার্থং সমুপাগতঃ। ষযৌস যুদ্ধে চ বল্লালঃ বিপক্ষসমূখং তথা॥ প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্তালিঙ্গনচুম্বনং । স্ত্রিয়োহক্রবংস্ক রাজানং বাস্পাকুলিতলোচনৈ:॥ যদি ভাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিন্তদা। ততো গদগদসৌ রাজা সংচ্ছাালিজৎ তাঃ পুনঃ॥ ছরাত্মযবনাৎ ধর্মং সতীত্বং রক্ষিতৃং চ বৈ। শ্রেরো মৃত্যুক্ত বুলাকং চিতাদাহেন নিশ্চিতং ॥ কপোত্যুগলং দুতং মমামঙ্গলস্কুচকং। পুর্ব্ব প্রস্তুত চিতায়াং দুষ্টের মরণং ধ্রুবং।

আমরা এতংসম্পর্কিত আরও চুইটা প্রচলিত কিছদস্কীর উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, এ সকলের মধ্যে কেমন একটা স্থন্দর দামঞ্জ্র বিদামান। (১) এই সম্বন্ধে রামপালের নিকটবর্ত্তী মুদলমানগণ বলিয়া থাকেন যে (১) বাবা আদম নামক একজন অভি ক্ষমতাশালী দরবেশ ছিলেন। তিনি বল্লালের (২য়) রাজত্ব সময়ে একদল সৈম্ভদহ রামপালের সন্নিকটবর্তী আবহুলাপুর গ্রামে ছাউনী করেন এবং গোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হিন্দুরাজার হুর্গ প্রাকারা-ভারতে নিক্ষেপ করেন। বল্লালনেরে দৃষ্টিপথে সে সমূলর মাংসখন্ত নিপতিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্তিত হইয়া ইহার অনুসন্ধানের নিমিত্র দেশের চারিদিকে লোক প্রেরণ করেন।

একজন দুত সম্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল যে রাজপ্রাসাদের অনতি-দুরে এক দল সৈত্র আসিয়া ছাওনি করিয়াছে, তাংাদের দলপতি এক্ষণে নমান্ধ পড়িতেছেন, সেই দলপতি ঘারাই এই কার্য্য সংঘটিত হইরাছে। বল্লাল সেন দুভমুখে এই সংবাদ জ্ঞাত হইরাই যোদ্ধ্যমেশ অখারোহনে সেই নির্দিষ্ট ছানে উপস্থিত হইরা দেখিতে পাইলেন বাবা আদম তথনও উপাসনা নিযুক্ত বহিয়াছেন। বল্লাল শক্রকে বং করিবার এইরূপ উপযুক্ত স্কবোগ পরিত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন না, তিনি সেই মুহুর্ত্তেই তরবারির আঘাতে উপাসনানিবিষ্টমনা বাবা আদমের মন্তক দেহ-চুত করিয়া কেলিলেন। \* বাবা আদম কে ছিলেন তাহা কেহ বলিতে পারেন না। (২) অপর একটী জনপ্রবাদ হইতে আমরা জ্ঞাত হই বে,

Such is the story told by the Mahomodians of the present day regardless of dates and well authenticated facts.

Dr wise in the Asiatic Journal Vol. XIII. Part I, Page 285.

<sup>\*</sup> The Majid of Adam Shahid is in Vikrampur at a village called Qaziqacbash, within two miles of Ballal-bari, the residence of Ballal Sen. Mr. Taylor, in his Topography of Dacca states that Adam Shahid or Baba adam, was a Qazi, who ruled over Eastern Bengal. He gives no authority for this statement and at the present day the residents of the village are ignorant of this fact. They relate that Baba Adam was a very powerful Durwash, who came to this part of the country with an army during the reign of Ballal Sen. Having encamped his army near Abdullapur a village about three miles to the N. E. he caused pieces of cows flesh to be thrown within the walls of Hindu prince's fortress. Ballal Sen was a very irate and sent messengers throughout the country to find out by whom the cow had been slaughtered. One of the messengers shortly returned and informed him that a foreign army was at hand and that the leader was then praying within a few miles of the palace. Ballal Sen at once galloped to the spot and found Baba Adam still praying, and at one blow cut off his head.

তিনি মকা হইতে প্রত্যাগত একজন ক্ষমতাশালী ফ্রির ছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনের (২র) রাজত্ব সমরে কোন মুসলমান গো-হত্যা করিতে পারিত না। রামপালের অনুরবর্তী কোনও গ্রামবাসী অপুত্রক মুসলমান প্রতিজ্ঞা করিরাছিল যে, যদি জগদীখরের ক্লপায় তাহার পুত্রসম্ভান হয় তাহা হটলে সে একটা গো-হত্যা করিয়া আত্মীয় স্বন্ধনকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইবে। দৈবক্রমে তাহার একটা পুত্র দস্তান হওরার সে তাহার প্রতিজ্ঞাতুষায়ী কার্য্য সম্পাদন করিল। বিধির আশ্চর্য্য বিধান। একটা চিল একখণ্ড মাংসমুখে করিয়া লইয়া রাজ প্রাসালো-পরি উপস্থিত হয়। রাজা বল্লালের (২র) দৃষ্টিপথে উহা পতিত হইল। তাঁহার আদেশ অমান্ত করার অপরাধে সেই মুদলমানটি ধৃত ও তৎসমীপে নীত হইলে, বল্লাল্সেন তাহাকে তদীয় আদেশ লজ্জ্বন করার কারণ জিজাসা করিলেন, তথন সে ব্যক্তি তাহার প্রতিজ্ঞার বিষয় বিবৃত করিল। বল্লাল তৎক্ষণাৎ সেই শিশুনীকে তাহার নিকট জান্ত্রন করিতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশ অচিরে প্রতিপালিত হুইল। যে শিশুর জন্ম व्हेट उपीय ब्राह्म केन्स विन्दूर्य विगर्हि त्रा-इंडा मश्माधि ब्हेन, মহারাজা দেই প্রকৃত্ন কুত্বমতুল্য স্কুমার শিশুকে তল্মহুর্ভেই তদীয় হতভাগ্য পিতার সম্মধে নিহত করিতে আদেশ দিলেন এবং সেই মুদ্রমানকে ভাঁহার রাজা হইতে নির্মাদিত করিয়া দিলেন। \*

<sup>\*</sup> Taylor সাংহৰ জংগ্ৰাপ "Topography of Daoca" শীৰ্ষক এছে বাৰা আৰুৰ সৰকে লিখিবাছেন বে 'on the conquest of Bengal by the Mohamedans 
\* \* \* the government of the eastern Districts was confided to Cazis, who resided at Bikrampore, Sabar and Sunergong. The most celebrated of these religious rulers was Pir Adam, who governed at Bikrampore, where it would appear he made himself notorious by his persecution and bigotry. উহোৱ এ উডিল ভিনি ভোল বাবাৰ বেল নাই।

Тородгарру of Dacca, p. 67.

নির্মাদিত, উৎপীড়িত এবং শোকার্স্ত পিতা প্রতিহিংস। গুও চরিতার্থ করিবের উদ্দেশ্তে নানাদেশ পর্যাটন করিতে করিতে অবশেষে মক্কার উপনীত হইরা বাবা আদমের সাক্ষাৎ পার, এবং তাঁহার নিকট স্থকীর মনঃকটের কারণ বিবৃত করে; এই মুসলমানটার সকরুণ বিবাদ কাহিনী শ্রুত হইরা বাবা আদম সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তৎসহ ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

বাৰা আদম নিজ চতরতা ও বৃদ্ধি কৌশলে ভারতে উপনীত হইবার অল্পকাল পরেই একদল স্থাশিক্ষিত ও স্থদক্ষ দৈয়া সংগ্রহ পুর্বক উৎ-পীড়িত মুসলমানটী সহ রামপালে উপনীত হইরা রাজপ্রাসাদের অনতিদুর-ৰন্ত্ৰী কানাইচৰ নামক স্থানের একটা মদজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। \* মচাবাক বলালসেন (২য়) বাবা আদমের আগমনবার্তা জ্ঞাত চইলেন এবং অফুসন্ধান করিয়া ব্ঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈঞ্চগণ অপেক্ষা বাবা আদমের সৈত্তগণ অধিকতর শিক্ষিত, কাজেই এইরূপ যুদ্ধে তাঁহার ব্বরুলাভ অসম্ভব। স্থতরাং তিনি যুদ্ধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্থকৌশলে ৰাৰা আদমের সহিত ছল্বযুদ্ধের প্রস্তাব করিলেন। বাবা আদমও ইহাতে স্বীক্বত হইলেন। ইহারা উভরে চৌদ্দান পর্যান্ত সমভাবে যদ্ধ করিয়া ও কেহ কাহাকে পরাজ্য করিতে পারিলেন না। যুদ্ধের শেষ দিবস বাবা আদম যখন সায়ংকালীন প্রার্থনা করিতেছিলেন, তথন বল্লাল সেন (২য়) পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিলেন, কিন্তু ঐ আঘাতে বাবা আদমের কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হইল না, তিনি প্রসন্নচিত্তে বল্লালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন বে, "আমার নিজ তরবারি ব্যতীত, অপরের কোনরূপ অল্পে আমার দেহে বিন্দুমাত্রও

শ্ৰীবৃক্ত চফ্ৰকুমার মুখোপাখ্যার মহাশয় বলেন বে বলালের কানাইচল নামক একজন
চঙাল সৈন্যাখ্যক এই বৃক্তে বিশেষ বীনত প্রদর্শন করার বলাল ভাষার নাম সরবার্থ ঐ
মুক্তক্রের নাম কানাইচলের নাঠ বাবিরাহিলেন।"

আৰাত লাগিৰে না।" এই কথা শোনা মাত্ৰই মহারাজ বল্লাল বাৰা আদমের পার্শস্থিত তদীর তরবারি গ্রহণ করিরা এক আঘাতে বাৰা আদমের মন্তক দেহচ্যুত করিরা ফেলিলেন।

বল্লালের সর্ব্বশন্ত্রীর শোণিতে রঞ্জিত ইইরা গিয়াছিল, তিনি শোণিতসিক্ত দেহও বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিন্ত বখন নিকটবর্ত্তী সরোবরে
অবগাহন করিতেছিলেন, তখন তদীর শিখিল বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে কর্তরটী
বহির্গত হইরা গগনপথে অদুখ্য হইল । মহারাজ বল্লালেনে প্রমহিলাগণের
নিকট বলিয়া আসিয়াছিলেন যে যদি কর্তরটী একা গৃহে ফিরিয়া
আইসে, তাহা হইলে তাহার যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যু বৃশ্বিতে হইবে ।
কর্তরটীকে একা এইরূপে প্রভাবর্ত্তন করিতে দেখিতে পাইয়া রাজ-কুললক্ষ্রীগণ মান সন্ত্রম রক্ষা করিবার জ্বন্ত প্রজ্ঞালিত অয়িকুণ্ডে নিপতিত
হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন । বিধাতার বিধান আশ্চর্য্যরূপে
সম্পন্ন হইল !

বরালদেন (২র) কব্তরটী এইরপ আশ্চর্যান্তাবে অস্তর্হিত হওরার বিশেষ উদ্বিধ্ন হইরা পড়িলেন, এবং সন্থর রাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে পুরমহিলাগণ সকলেই অগ্নিতে দেহ বিসর্জন করিয়াছেন। এইরপ অবস্থার জীবন ধারণ করা বিষম ভারাবহ বোধে তিনিও ভাহাদের স্থার অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করিলেন। \* বলা

<sup>\*</sup> Notes on the Antiquities of Dacca by sayed Aulad Hasan.

উলদ হোসেন সাহেবের এ গল্পের উপাখ্যান ভাগ অতি বল্লিত। কারণ বিতীর বল্পানের রাজত বসর রানগালের নিকটবর্তী কোন হানে মুসলবান বাস করিত না। তবে ইহা বিবাত বে বারাদ্য নামক কোন মুসলবান বলালের রাজ্যানী আক্রমণ করে এবং সেই মুজে তিনি উহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাড়ীতে কিরিয়া গরিবারিক মুর্ঘটনা দৃষ্টে প্রাণ পরিত্যাপ করেন। নচেহ বল্লালের ভার এক্রমন বীরপুল্ব বে ধর্মকার্থী নিরত এক্রমন বিভিন্ন করেন। নচেহ বল্লালের ভার এক্রমন বীরপুল্ব বে ধর্মকার্থী নিরত এক্রমন বিভিন্ন করেন। নচেহ বল্লালের ভার এক্রমন বীরপুল্ব বে ধর্মকার্থী বিরত এক্রমন বিভিন্ন করেন। নচেহ বল্লালের ভার এক্রমন বীরপুল্ব ও অ্যামাণিক। বোটের উপায়

বাছলা যে এ সমুদয়ই কিম্বদস্তী মাত্র। ইহার মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য গোপনে এবং ক্ষীণদেহে নিজ অন্তিত্ব রক্ষা করিতেছে কি না তাহা কেইই বলিতে পারেন না।

আবহুলাপুরের এই ভীষণ যুদ্ধে বলাল পরাজিত হন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমপুরও স্ববর্ণ প্রামের স্বাধীনতা স্থা চিরস্রান্তমিত হয়, ২য় বলালদেন পুড়িয়া মরিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরকালে পোড়ারাজা নামে অভিহিত হইয়া রহিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে বায়াদ্ম হত হওয়ার পরে আবহুলাপুরে (সে সময়ে আবহুলাপুর নাম ছিলনা— পাইকপাড়া) যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সেই যুদ্ধেই দিতীয় বলালের মৃত্যু ঘটে, সকল দিক দেবিতে গোলে ইহাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। স্বর্ণগ্রামের ইতিহাস-প্রণেতা স্বরূপ চক্ররায়ের মতে—

ৰিউটিয় লক্ষণ সেন । হংগণ, বা হুওদেন । । দম্জরায় । পোডা রাজা বা বিভীয় বল্লাদেন।

গোপাল ভট্ট রচিত বলালচরিত মতে—

"বৈদাবংশাবতংশোহরং বলালোন্প-পুসর। তদাজর। কৃতমিবং বলালচরিতং ওজন্ । গোপাল ভট্টনায়া চ তদাজশিককেন চ। অক্ষরাজ্যমানে বহুভিবিশৈর্থিকশাকেরু। কঠলক দশিতে মানে বাশিভিমানস্থিতৈঃ।

অর্থাৎ ১৩০০ শকাদে ( ১৩৭৮ খুটন: ) বৈদ্যবংশোন্তর রাজা বর্রালের অনুজ্ঞার তরীয় শিক্ষক গোপালেজট কর্তৃক বরালচরিত রচিত হইল। এই বরাল চরিত পাঠেও জানিতে পারা যার যে বৈদ্যরাজ ব্লাল বাবা আনন। নামক মৃত্যকানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিজনবর্গ অলস্ত অগ্রিকৃতে পতিত ইইয়া দেহতাগি করিয়াছিলেন।

# চতুর্থ অধ্যায়।

--:c:--

### রামপাল।

রামপাল বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। 'রামপাল' এই শন্ধটী উচ্চারণ করিলেই বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপুর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। স্বাধীনতার পুণা নিকেতন, বীরতের কেন্দ্রন্থল, পাণ্ডিতাের গৌরব দর্পিত রামপালের পবিত্র স্মৃতি আমাদিগকে ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। যে স্থানে একদিন রাজ প্রাসাদ শোভা পাইত; হস্তীর বংহিত নাদে, অখের হেষা রবে ও সৈল্লগণের কোলাহলে যে স্থান প্রতি নিয়ত ধ্বনিত হইত, তাহা এখন নীরব ও নির্জ্জন। রাজপ্রাসাদ যেখানে ছিল, সেখানে এখন ক্লয়ক হল চালনা করিতে করিতে চিরক্সয়ী কালের বিজয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। গভীর জল পরিপুরিত প্রাদাদ বেষ্টিত পরিথাগুলি এখন স্বুজ স্থান্ত ধান্ত ক্ষেত্রে পরিণ্ড ইইয়া জাগতিক বস্তুর নশ্বতা প্রকাশ করিতেছে। বৃহৎ ও স্থলর যাহা কিছু দর্শনীয় ও উপভোগ্য ছিল সময়ের পরিবর্তনের সহিত দে সমুদ্য অন্তহিত হইয়াছে। বিক্রমপুর এক মহাম্মশান—সে শ্মশানের শ্মশান রামপাল। অভীতের গৌরব-বৈভবময়, জ্ঞান-ধর্মবিমপ্তিত সভাতা ও শ্রেষ্টতার সঙ্গে ধনৈখর্যার ও বীরত্বের যে মহিমোল্ডল মিলন সংগঠিত হইয়াছিল. বর্ত্তমান যুগে শাশানের এই পুঞ্জীভূত ভস্মরাশির নিম্ন হইতে তাহার ছায়া-চিত্র গ্রহণ করিতে যাওয়া বিভূমনা মাত্র। এ সংসারে সকলি যায় থাকে কেবল স্মৃতি। অমা রজনীর তিনিরারত গগনে জলদ—নিচয়ের মধ্য হইতে বিছাত ঝলসিত হইলে পথ হারা পাস্থ যেমন ক্ষণিক

উল্লসিত হইয়া উঠে, আমরাও তেমনি অন্ধতমদাচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাদ উন্নার করিতে যাইয়া স্মৃতির আলোকে পথ ধরিয়া চলিয়াছি।

বিক্রমপুরের পুর্বোত্তর প্রান্তে মেঘনাদ (মেঘুনা) নদের পশ্চিম তটে বর্ত্তমান ঢাকা নগরীর বার মাইল দক্ষিণ পূর্বে ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার হুই ক্রোশ পশ্চিমে রামপাল অবস্থিত। অক্ষা °২৩° ৩৮' উ: এবং দ্রাঘি "৯০°৩২'১০" পূ:। রামপাল এবং ইহার চতুপার্যবর্ত্তী গ্রাম ইত্যাদি অভিনিবেশ বারপালের অবস্থান । সহকারে পরিদর্শন করিলে প্রাচীন কালে ষে ইহা কতদুর বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা ষায়। প্রাচীনকালে ইহার বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যেও প্রস্থে প্রায় দশ বার মাইল প্রথাক ছিল। কারণ রামপালের সমীপ্রভী দশ্বার মাইলের মধ্যে এমন স্থান নাই বেখানে অদ্যাপি কোন না কোন প্রাচীন চিহ্ন বিদামান না আছে। যে সমুদর বৈদেশিক এবং দেশীর পর্য্যাটক অভিনিৰেশ সহকারে রামপাল ও তৎসমীপবর্ত্তী গ্রাম সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টক স্তুপ, রাজপথাদির ভগ্নাংশ, দেউল ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের উক্তির যথার্থতা স্বীকার এখনও আবছুলাপুর, রিকিববাজার, ফিট্রিঙ্গিবাজার, পঞ্চার, সোণারক, পাইকপাড়া, বজ্রযোগিনী, চড়াইন ইত্যাদি স্থানে দেউল, রাস্তা ও অট্রালিকাদির ভগাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! কে জানিত যে, একদিন মহা সমুদ্ধ রাজনগর দরিদ্র ক্লষক বস্তিতে পরিণত হইবে ৷ কত প্রাচীন মহামহীকুহ আজিও উল্লভ মন্তকে দণ্ডায়মান বহিয়াছে, কিন্তু হায়। সে নয়ন-মন-মোহকর স্বাধীনতার প্রদীপ্ত গৌরব স্থল, বল্লালের স্কমহান রাজপ্রাদাদ কোথায় ? স্থাপীর্য সরোবর অদ্যাপি বিশুক দেহে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার পাষাণ সোপান সমূহ কোখায় ? যাহা ছিল তাহা মাতা বহুৰুৱা নিজ

উদরে প্রহণ করিয়াছেন। ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাতন দৃশ্যাবলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে হৃদয়ে আপনা হইতেই একটা ঋশান বৈরাগ্যের ভাব কালিয়া উঠে. মনে হয় কবি সতাই গাহিয়াছেনঃ—

"বীরত্বের গর্কা আর প্রভৃত্ব বিভব সম্পদ সংসার সব বাহা করে দান, অলজ্যা মৃত্যুর হার! মুখাপেক্ষী সব গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।"

রামপালের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার জন প্রবাদ প্রচলিত। কেছ কেছ বলেন পালবংশীয় সপ্তদশ নরপতি রামপালের নামায়ুসারে 'রামপাল' এই নামোৎপত্তি ছইয়াছে। \* কিন্তু 'লবুভারত'কার বলেন যে:—

\* \* রাম নামেকে। বৈদ্যরাজ মহাধনী,
তৎপালিতা সা নগরী রাম পালেতি সংক্ষিতা।"

অর্থাৎ রাম নামক জনৈক বৈদ্যবংশোদ্ভব মহাধনী নরপতির রাজধানী ছিল বলিয়াই ইহার নাম রামপাল হইয়াছে । বিখাত সাহিত্য-সংস্কারক রায় কালীপ্রসন্ধ ঘোষ বাহাছুর C. I. E. বলেন "বল্লাল প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীর মুদীর নাম ছিল রামানন্দ পাল, লোকে তাহাকে সাধারণতঃ রামপাল বলিত । রাজবাড়ীর তণ্ডুলাদি যোগাইয়া, রামপাল কালে সমৃদ্ধিশালী ইইল এবং বলালের রাজধানী ইইতে খানিকটা দূরে বাড়ী করিয়া দেশায় বণিক সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিল । বলাল বখন দীঘী খনন করেন, তখন তাহার দীঘী সংবৃদ্ধিত ইয়া রামপালের বাড়ীর নিকট গিয়া পহছে এবং রামপালের ভালাই ক্রমে রামপাল দীঘী নামে পরিচিত হয় । এ সম্পর্কে একটা গ্রামা উপকথা আছে, তাহার

বিশ্বকোষ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বহু!

প্রথম পংক্তি এই, "বল্লাকটোর দীঘী নামে রামপাল।" \* রামপালের নামোৎপত্তি সম্পর্কিত এ সমূদ্র কিম্বদস্তী পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে পালবংশীর নরপতি রামপালের নাম হইতে কিংবা রাম নামক 'বৈদারাজের নাম হইতেই রামপালের নামোৎপত্তি অধিকতর বিখাসযোগ্য ও সম্ভবপর। তবে ঐতিহাসিক তথা নির্ণয়ের জন্ম এতাদৃশ প্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করা বিশেষ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাস যে হুলে নীরব, জনপ্রবাদ যে, সে হানে সমাদর লাভের অপ্রগণ্য দাবা লইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিন্দু সাত্রও সন্দেহ নাই।

করেক বৎসর অতীত ইইল কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এখানে মৃতিকাগর্ভ ইইতে পাওয়া গিয়াছিল, সে সমুদ্র এখনও ঢাকা নগরীতে রক্ষিত আছে। আরও নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে যে অনেক নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক কাঠ কর্তন করিতে কাইয়া এবং ক্লয়কেরা হল ঢালনা কালে এই স্থানে বহু স্বর্ণ, রৌপ্যও বহুমূল্য প্রস্তরাদি পাইয়াছে। একবার সপ্তদশ সহস্র মূলা মূল্যের একথন্ত হীরক এস্থানে পাওয়া গিয়াছিল। া কত লোক যে এখান হইতে ধন রত্ন লাভ করিয়া অর্থশালী ইইয়াছে তাহার ইয়তা নাই। চল্লিশ বৎসর পুর্বের রাম পালের পশ্চম স্থিত জোড়াদেউল নামক গ্রামের জনৈক মুদলমান স্থব্য নিশ্যিত একটা তলোয়ারের খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণগোলক পাইয়াছিল, ঐ সমুদ্র স্থবর্গর ওজন প্রায় সাত সের ছিল। বিগত ১৩১০ সনে

<sup>\*</sup> বাজৰ বিভায় খণ্ড, আগখিন ওকার্ত্তিক ১৩১০, ৩ট ওনপুন সংখ্যা কিলোর গৌরকোঃ

<sup>†</sup> A few years ago a ryott while ploughing a field in this place found a diamond of the value of Rs. 70,000 (£7,000), it afterwards gave rise to a law suit before the Provincial Court of Appeal.

<sup>(</sup>Taylor's Topography of Dacca).



চ্ড়াইন গামে প্রাপ্ত রজত নিশ্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

রামপালের নিকটবর্তী রতনপুর নামক স্থানের একজন মুদলমান প্রাচীন কালের কতকগুলি স্থা মুদ্ধা প্রাপ্ত হইরাছে। কতকগুলি ধূর্ত্ত লোক তাহাকে নানারূপ ভর প্রদর্শন করিয়া তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়াছে, বক্রী যাহা ছিল তাহা মুন্দীগঞ্জের ডেপুট নাজিট্রেট বাহাত্বর গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, জনরবে প্রকাশ যে তাহার সংখ্যাও নাকি শতাধিক হইবে। প্রায় প্রতিবৎসরই কোন না কোন আশ্চর্য্য প্রব্য এ স্থান হইতে পাওয়া গিয়া থাকে। গত বৎসর রামপাল হইতে একটী প্রস্তর্ক চুড়াইন প্রাম হইতে একটী রজত নির্দ্ধিত বিষ্ণুমৃত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই দেব-মৃত্তিটির অনিন্দ্য স্থানর দির নৈপুণ্য বছ প্রাচীন হইলেও নৃতনের মত দেখায়। এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণ ইহাকে দাক্ষিণতাের শিলিগণের শিল্প নিপ্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ উক্তি যথার্থ, কারণ মৃত্তির মুথ কমল ও মৃকুট ইত্যাদি ঠিক দাক্ষিণাতাের দেবমৃত্তি গুলির সহিত মিলিয়া যায়। \* এখন ইহা ইণ্ডিয়ান

<sup>\*</sup> আজ প্রায় তিন বংসর হইল চূড়াইন গ্রান্থ বারুইণণ তাহাদের কোন একটা বোরজ নির্মাণের জন্ম নিকটবর্ত্তা একটা শুদ্ধ পুকুর খনন করিতে করিতে উহা প্রাপ্ত হয় । দীর্ঘকাল মুব্রিকভোজ্যরে থাকায় ইহা এতদুর বিবর্ণ ইইরা গিয়াছিল যে ইহা কোন্ধাতুনির্মিত তাহা প্রথমে কেইই ঠিক করিতে পারেন নাই, পরে চাকা নগরীতে নীত ইইলে দেখানকার কর্মকারগণ ২হপরিপ্রতার ইহার মলিন্থ দুরীসূত করিতে সমর্প ইয় । মুর্ভিটি রূপার তৈরী। চালীসমেত দৈর্ঘো ১৪ ইঞ্চি, প্রবে ৪ ইঞ্চি, ওজনে ১১৬ তোলা। আচীন ভারতের শিল্পনিপ্রা যে কভদুর লোচনানন্দায়ক ও ছয়তির কত উচ্চে সোপানে অধিন্তিত ছিল, এই মুর্বিটি ইইতে তাহা বিশেষরূপে ক্রমঙ্গম করিতে পারা যায়। শভ্যাক্রময় এই বিক্ষুমুর্বি যিনি দেখিয়াছেন তাহাকেই বিশ্বরাহিই নয়নে প্রচিন ভারতের শিল্পর অক্তর্যকরিয়া হর্মধ করিয়া ক্রমণ করিয়া ক্রমণ হিতে হইরাছে। নিমন্থ বেদীর সমূরে গ্রুড় করবোড়ে উপবিন্ধ, বিক্ষুম্রিরি

মিউজিয়ামে আছে। আমাদের প্রতিলিপি হইতেই পাঠকগণ ইহার লোচনানন্দদায়ক শিল্প গৌরবের কতকটা আভাষ পাইতে পারিবেন। এই সকল মৃত্তিও অর্ণমূলা ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়ায় সহজেই রামপালের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে পারা যায়। আমাদের মনে হয় ষে, যদি কোন প্রত্নতত্ত্বিদের নেতৃত্বে এই সমুদ্য স্থান খননের ব্যবস্থা করা যায় তবে অতীতের লুপ্ত ইতিহাসের অনেক পুষ্ঠা উজ্জ্বল হইবার আশা করা যাইতে পারে। ইতিহাস ভিন্ন কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। বর্ত্তমান ও অতীতের তুলনা দ্বারা জাতীয় জীবনে প্রেরণা না আসিলে দীর্ঘকাল সঞ্জাত অলসতা দুরীভূত হয় না। কিন্তু হায়! এমনই দুরাদৃষ্ট যে আমরা এখনো অতীতের ইতিহাদের জীর্ণ পত্র হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের মহিমোজ্জল চিত্র সমূহ উদ্ধার করিতে প্রথাসী হইতেছি না। কি ছিলাম.—কি হইয়াছি একথা কি আমরা ভাবি ? যে স্বৰ্ণ প্ৰস্থ বাঙ্লায় একদিন সোণা ফলিত, গৃহে গৃহে মরাইভরা ধান থাকিত এবং আত্মরকার জন্ম লাঠি তরোয়াল থাকিত, সেই সীতারাম প্রতাপাদিত্য কেদারলায়ের বাদভূমি বান্ধালার বর্ত্তমান দৈয়াবস্থার সহিত প্রাচীন চিত্রের আলোচনা করিতে করিতে হৃদ্বে দারুণ ঘুণা ও কোভের স্থার হয়। বর্তুমান সময়ে (১) অমর গছারী বৃক্ষ (২) বলাল-বাড়ী (৩) অগ্নিকুও (৪) বাবা আদমের মদজিদ (৫) দীঘী ও পুন্ধরিণী

মন্তকে কিরাট, ছুই পার্থে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ঢাকার প্রধান প্রধান শিল্পীগণ এই কুলাবয়ব প্রাচীন নৃষ্টিশিলের বহু প্রশংসা করিয়াছেন এবং এত কুল্ল অবয়বের নথে এবন কুলাবয়ব প্রচীচন করিয়াছেন। করি কৈনুনা দেখাইতে তাহার। সম্পূর্ণ অক্ষম তাহাও খীকার করিয়াছেন। কোন কোন শিলামুরাগী ধনী ব্যক্তি পাঁচ সহস্র মুলামারাও এই পেবমুর্তিটি কর করিতে উৎম্ক ছিলেন। কানারখাড়া (খর্ণগ্রাম) নামক প্রামেও আজ প্রাম্বাধ বংশর হল একটা অন্ত বাহুনির্শ্বিত বিজুমুর্তি পাওয়া গিরাছিল ঐ দেবমুর্তির কারকার্যা ও নয়ন-মন্মুক্ষর।



সদ্ধাতু নিশ্বিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

সমূহব্যতীত রামপালে দর্শনীয় কিছুই নাই। আমরা এধানে সে সমূদরের বিবরণ প্রদান করিলাম।

- ১। গজারী বৃক্ষ—এদম্বন্ধে আমর। পূর্ব্ধ অধ্যায়েই বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার উচ্চতা প্রায় ৬০ হাত হইবে, দেখিলেই বছ্ব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বৃক্ষটি বিশাল দেহ নয়। ইহার গোড়ার বেড় ৪।৪॥ হাত হইবে। প্রায় ৪।৫ হাত উদ্ধে ইহা ছ'টি মূল শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ঢাকা জেলায় এক ভাওয়াল ব্যতীত আর কোথাও শাল বা গজারী গাছ দৃষ্ট হয় না—এই একমাত্র শাল গাছ এখানে কিরূপে জন্মিল তাহা আলোচোর বিষয়ও বটে। নানাবিধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ায় ইহা পরম রমণীয় দেখায়। নিকটবর্ত্তী স্ত্রী পুরুষগণ কর্ত্বক অদ্যাপি ইহা দেবতারূপে পৃঞ্জিত হইয় থাকে। ক্ষিত আছে যে মূতবংসা স্ত্রীগণ ইহাকে জ্লোড়ে ধারণ করিলে উষ্ণতা অমুভব করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহার তলদেশে স্তুপীকৃত ইইকরাশি ছিল—এখন তাহা পরিকৃত ও শ্রামল শব্দ পরিশোভিত। বংশপরম্পরা বিশ্রত জন-প্রবাদ হইতেই ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত।
- ২ । বলাল বাড়ী—অন্যাপি ইহার প্রাচীন চিছ্ বিদ্যমান আছে।
  যদিও কোন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান নাই, তথাপি ইহার
  চতুপার্বস্থ প্রায় ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখা ইত্যাদি ঘারা বিশাল
  রাজপ্রাসাদের গৌরব-গরিমা বুঝিতে পারা যায়। যে উচ্চভূমিতে রাজপ্রামাদ অবস্থিত ছিল তাহা দৃষ্টে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে,
  এখানে একদিন প্রবল প্রতাপশালী রাজার রাজধানী এবং প্রামাদ বিদ্যানা ছিল। বল্লাল বাড়ীর এক পার্শ্বের সহিত অদ্যাপি একটী স্থপ্রশস্ত
  রাজ্ব পথের সন্মিলিতাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। \* এখনও মৃত্তিকার

<sup>\*</sup> The place where the Hindu Princes resided is still pointed out at Rampal a little to the west of Firinghibazar. The site

নিমে ইউকরালি, দেউল ইত্যাদির ভ্যাবস্থা দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। হার! কালের বিচিত্র লীলা—রাজপ্রাসাদ এখন ক্লমকের ইক্ষ্কেত্রে পরিণত হইরাছে। এইরূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে বাদসাহ জাহালীরের সময় এখান হইতে ইউকাদি সংগৃহীত হইয়া বছ অট্টালিকা নির্মাণের জন্ম এখান হইতে ইউক দংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহারা দেশের প্রাচীন স্মৃতি-পৌরবের শেষ ভ্রমাবশেষ এইরূপে নাই করিতে কুন্তিত হয় নাই, তাহাদিগকে হ্লয়হীন বলা বোধ হয়

৩। অগ্নিক্ও—বরালবাড়ীর অনতিদ্রে একটি ক্ত গোলাকার পুরুরিণী অগ্নিক্ও বা মিঠাপুকুর নামে পরিচিত হইরা আসিতেছে। জনপ্রবাদ এইরূপ বে এই স্থানেই নাকি দ্বিতীয় বলালের পুরুমহিলাবর্গ ত্রমে পড়িয়া মুস্বমানের হন্ত হইতে সভীত্ব রক্ষার্থ আত্মবিসজ্জন করিয়াছিলেন। বল্লাল ও পরিশেষে পরিবারবর্গের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে এথানেই আত্মানহিত দান করেন। কিছুদিন পুরের্গ মৃত্তিকা খনন করিতে ক্রিতে এস্থান ইইতে বহু অঙ্গার ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় লোকে

of the palace of king Ballalsen consists of quadrangular mound of earth, covering an area of about three thousand squarefeet and surrounded by a moat about hundred feet wide. There are no traces of buildings within this enclosed space, but in its vicinity and in the country for many miles around mounds of bricks and wall foundations at a great depth below the surface are met with, and were formerly used as building materials for the construction of house in the city. Near the site of Ballalsen's palace there is a deep excavation called Agnikundu, where it is said the last Hindu Prince of Vikrampur, and his family burned themselves to the approach of the Musalman) Hunter's statistical Account of Bengal (Dacca Division) Page 70.

বলে যে ইহা খনন করিলে এখনও প্রচুত্ব পরিমাণে অসার পাওয়া যার। জনরব এইরূপ যে এই অগ্নিকুপ্ত খনন করিয়া অনেকে অনেক মুল্যবান প্রস্তুর ইত্যাদি প্রাপ্ত ইহাছে। সাধারণের বিশ্বাস যে ইহার মধ্যে বহু ধন, রত্ব নিহিত আছে—অনেকে প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া খনন করিবার চেই। করিয়াছে, সেই সকল খননকারীয়া বলেন যে ইহার কিয়দূর খুঁড়িলেই অসার বাহির হইয়াপড়ে আর বহুসংখাক জুইয়া নামক এক প্রকার বিষম্থ শিশীলিকা বহির্গত হইয়া খননকারীকে দংশন করিতে থাকে।

8। বাবা আদমের মনজিদ—পূর্ব্ব অধ্যায়েও আমরা এতৎসম্পর্কিত কিম্বদম্ভীসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এম্বলে ইহার ঐতিহাদিক তব্ব বিবৃত করিব। বাবা আদমের মসজিদের এখন ভগাবস্থা। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫ হাত এবং প্রস্তে প্রায় ২৮ হাত। ভিতরের ফুকারের দৈর্ঘ্য ২৬ হাত এবং প্রস্থ ১৯ হাত। পুর্বেষ উপরে তিনটী গুম্বজ ছিল, এখন কেবল মাত্র একটা বিদ্যমান আছে। অপর ছইটা ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়। গিয়াছে—ছাদ ভগ্ন। ইষ্টকরাশি স্থচিত্রিত ও খোদিত, আদ্যাপি ইষ্টক রাশির কারুকার্য্যাদি দর্শন করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। মদ্রিদে প্রবেশ করিবার দ্বারের ছুই পার্ষে ছুইটি প্রস্তর স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অভ্যস্তরের ছাদের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। অস্ত ছইটীর উচ্চতা ঘরের মেজে হইতে সাত হাত, পরিধি ৩। হাত। ইহাদের গারে অনেকগুলি সরল পলকাটা আছে। এই স্তম্ভ ছুইটির কোন স্থানেই জ্বোড়ার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তঃস্তর উপরে বে স্থানে গম্বুজের খিলান আরম্ভ হইয়াছে তাহার মধ্যে নানাপ্রকার ফুন্সুর স্থানর কারুকার্য। দেখিতে পাওর। যায়। আমরা নিকটবর্তী জনসাধা-রণের নিকট শুনিরাছিলাম যে এই প্রস্তুরস্তম্ভদর ক্রোড়ে ধারণ করিলে একটা উষ্ণ অপরটি শীতল অমুভূত হয়, কিন্তু আমরা উহা ক্রোড়ে ধারণ

করিয়। ইহার যথার্থতা বোধ করিতে পারিলাম না। মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন যে এই শুক্ত ছুইটি বাবা আদমের হস্তস্থিত 'গদা'। একথা যে নিতান্ত অমুলক তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। তবে এই প্রস্তম্ব শুক্ত ছুইটি যে কোন হিন্দুমন্দিরের ছিল এবং পরে মুসলমানেরা উহা তাহাদের মন্জিদে সংলগ্ধ করিয়াছে এ অমুমান আমাদের নিক্ট অখ্যা বলিয়া মনে হয় না। মন্জিদের চারিদিকে স্থপারি বাগান, বাল ঝাড় এবং নানাজাতীয় তরুরাজি উন্নতমন্তকে দণ্ডায়নান থাকায় স্থানটি একটু অন্ধকার বোধ হয়। মন্জিদের উপরে একটি প্রস্তম ফলক প্রথিত আছে। বছদিন পর্যান্ত উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি বছ-ভাষাভিজ্ঞ স্থবিধ্যাত পণ্ডিত প্রীযুক্ত হরিনাথ দে এম, এ মহালয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার ইংরেজী অমুবাদ প্রকাশ করিলাম।

God Almighty &c. The prophet, on whom be the blessings of God, says &c. \*\*. The Jami masjid was built by the great malik, malikkafur, in the time of Sultan, the son of the Sultan, Jalaluddin Waddin Abul Mazaffar Shah the king, son of Mahmad Shah, the king, in the middle of the month of Rajab 888 H.H,

(Copy of the Inscription on the mosque.)

৫ই মন্জিদটির অনতিদ্বে একটি দীঘী আছে, লোকে তাহাকে 'কোদাল ধোয়ার' দীঘী ৰলিয়া থাকে। এই দীঘীটীর সম্বন্ধে এইরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যাহারা বল্লালের দীঘী খনন করিয়াছিল, ভাহারা প্রতিদিন কার্যা শেবে একটী যারগা হইতে প্রত্যেকে এক কোদাল করিয়া মাটি কাটিয়া পরে কোদাল ধৌত করিত, এইরূপে এইদীঘীর

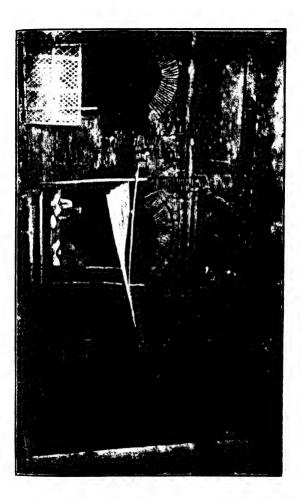

স্থাই হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম কোদাল ধোয়ার দীঘী হইয়াছে।
ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সহস্র হস্ত এবং প্রস্তে ৫।৬ শত হস্ত হইবে। এই
নীবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটা স্থান্দর উপাধ্যান প্রচলিত আছে
আমা পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহাও এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।
ক্ষিত্র আছে বল্লাল বাড়ীর পশ্চিমের পরিধার পশ্চিম পারে, রাজপথের
উপরে কোতোরালের থানা ছিল। তাহার ব্যবহারের জক্ত থানার পশ্চিম
পার্মে একটা জলাশয় থনিত হইয়াছিল। এই জনাই উহার নাম
কোতোরাল দহ বা কোতোলদহ হয়। সচরাচর তদপ্ত্রংশ কোদাল
ধোয়া বলা হয়। এই সরোবরের মধ্যে একটা শাল কাঠ প্রোধিত
আছে। ইহাতে বার মাস জল থাকে এবং ইহা বহু মৎস্যু পরিপূর্ণ।

- ে। বলাল দীঘী—রামপালে মহারাজ বলাল কর্তৃক খনিত একটা
  দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এইদীঘীটা কোন্বলাল কর্তৃক খনিত
  হইরাছে তাহা নির্ণয় করা ছু:সাধ্য। ইহা দৈর্ঘ্যে উত্তর ও দক্ষিণে প্রায়্র
  এক মাইল এবং প্রস্তে প্রায়্র অর্ক মাইল হইবে। এখন পর্যায়্ত ইহার
  থাত বিদ্যমান আছে। স্থানে স্থানে জল আছে এবং অধিকাংশ
  স্থলেই ধানক্ষেত এবং পাটক্ষেত শোভা পাইতেছে ও চারি পারেই
  মুসলমান কৃষকগণের কুটার শ্রেণী নির্দ্মিত হইয়া প্রাচীন রাজধানী অপূর্ম্ম রূপে কালের অন্তৃত্ত লীলা প্রকাশ করিতেছে। এই দীঘীর উত্তর পারেই
  গজারী বৃক্ষটী অবস্থিত। চতুর্দ্দশ শতাকী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ
  শতাকী পর্যায়্ত বিক্রমপুরের মহাপতনের কাল, তখন পাঠান শাসনকাল,
  লগাঠান রাজারা পূর্মবন্ধের রাজধানী বিক্রমপুর হইতে দোণারগায়ে
  ( স্থবিগ্রামে ) স্থানাক্ষরিত করেন। কাজেই এই দীর্ঘকালে বিক্রমপুরের
  পূর্মগোরর ও প্রতিঠা অন্তর্হিত হইগছিল।
- ৬। বাবা আদমের সমাধি—মসজিদের অনতিদুরে বাবা আদমের সমাধি বিদ্যান আছে। কবঃটি ধ্বংসের পথে চলিরাছিল কিন্ত

গ্রন্মেণ্টের ক্লপায় করেক বৎসর হইল উহার সংস্কার সাধিত ভট্যাচে।

কথিত আছে বাবা আদমের মৃত্যু হইলে পর তাহার মন্তকটী প্রীস্ট্র এবং দেহটি এই স্থানে প্রোধিত করা হয়। প্রীহট্টের সাঞ্চানাদের 'রিগা আজিও বিশেষ বিখাতি।

রামপালের সমৃদ্ধির সময় এম্বানে তাঁতী, শাধারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী গণের জন্ম ভিন্ন ভান নিরুপিত ছিল, অদ্যাপি পানহাটা অধুনা পানি হাট, শাৰাৱী দীঘী এবং পাইকপাড়া নামক স্থানে যে পাইক বা দৈলগণ থাকিত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ক্রমোল্লতির সহিত এম্বানের অধিবাসী বুন্দ তথার গমন করায় এখন আর দে সমুদর প্রাচীন শিল্পিগণের বংশধর পণের কেহই বিক্রমপুরে নাই। রামপালে এখন হিন্দু মাত্রই নাই মুসলমান জাতীয় কৃষকগণই এখন ইহার একমাত্র অধিবাসী। বর্ত্তমান সময়ে রামপাল ক্র্যি কার্য্যের জন্ম বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এথানকার ক্রবিল্র ভব্যাদি দেশ বিখাত। রামপালের কলা, মলা, ইক্ষু, বেগুণ ইত্যাদি দেখিবার জিনিদ। একটা বলির্চ লোকের পক্ষেও রামপালের তিন চারিট মূলা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া বিশেষ কটকর হয়। এস্থানের ক্লযকর্গণ ক্লয়িকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। রামপালে যেইক্লপ ফল মূলাদি জন্মে বিক্রমপুরের অন্তত্ত্ব কোথাও সেরূপ হয় না, অতএব এ স্থানের মৃত্তিকার ও যে যথেষ্ট গুণ আছে তাহা বলাই বাহলা। বিধাতার বিচিত্র বিধান বলে এখনও রামপালের নাম ক্রষিকার্য্যের জন্ত পৌরবের সহিত লোকমুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে। রামপালের পূর্ব্বদিকস্থ গ্রাম পঞ্চনার হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিলি বাজার, রিকাবি বাজার হটতে দক্ষিণে মাকোহাটির খাল পর্যান্ত এই ২৫ বর্গ মাইল ভূমি খনন করিলে দর্কত্রই প্রচুর ইষ্টক পাওয়া যায় এবং উহার নিমন্থ

ভূতাগ ইষ্টক প্রোধিত বলিরা বোধ হয়। করেক বংসর পূর্বে বন্ধ-বোগিনী প্রাম নিবাসী ভগবানচক্র দোবের বাড়ীর নিকট এক স্থানে ভূগর্ভ ইইতে একটা ইষ্টকালয় পাওরা গিরাছিল তিনি সেই ইষ্টক ব্রাই নিজ স্থর্থং বাসভবন নির্মাণ করিয়াছেন। গতবংসর চুঞ্চইন প্রাম নিবাসী প্রীর্ক্ত গলাপ্রসাদ দাশ ওপ্ত বি. এ মহাশরের বাড়ীর নিকটেও ভূগর্ভে একটা ইষ্টকালয়ের অভয় কক্ষ পাওরা গিয়াছে। এসকল দৃষ্টে সহজেই বোধগম্য হয় যে রামপাল সত্য সত্যই একদিন বহু সৌধরালী সমাকীর্ণ সম্বদ্ধিশালী নগর ছিল। ইতিহাসের ক্রমোম্নতির সহিত এইরূপ আশা করা যায় যে নব নব স্পাবিকারের সহিত বিক্রম-পুরের প্রাচীন ইতিহাস আরও উক্ষ্যলতর হইবে।

### পঞ্চম অধ্যায়।

পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা।

প্রাচীনের স্থাতি বড় মনোহর। বর্তমানের উজ্জন জ্ঞানোকের মধ্য দির। জতীতের কুহেলিমাথা স্বপ্রকাহিনী অতি সুন্দর। জগতের প্রত্যকেই বিগত কাহিনী গুনিতে ও জ্ঞানিতে বড় ভাগবাসে। হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রধানার সমরে বিক্রমপুর কেমন ছিল, তাহা জ্ঞানিবার ইচ্ছা কি স্বাভাবিক নহে। তথনও এমনি ফলপুপ-ভারাবন হা শ্লামল তক্সপ্রেণী—উর্মিমালিনী তর্রনিশী—ও হরিৎ শশ্ল ক্ষেত্র পরিশোভিতা মাতা বস্তম্ভর শোভা পাইতেন—কিন্ত হার! অতীত ও বর্তমানে কৃত প্রত্যেদ। তথন স্থাবীন দেশের স্বাধীন নরপতি—দওমুওের কর্ত্তা ছিলেন, সর্ব্বক

স্বাধীনতার গৌরৰ পতাকা উজ্জীন ছিল, বর্ত্তমানে সে করনা আকাশ কুত্বম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মুসলমানের অভ্যুত্থানের পূর্বে বিক্রমপুরে পাল ও সেন রাজগণ প্রাচীনপ্রচলিত হিন্দুশাল্লাফ্রায়ী রাজ্য শাসন করিতেন। ব্রাহ্মণের শক্তি ও শাসন সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। পাল নুপতিগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রতি सकारान हिल्लन, -- छांशामत मभावत (य मकल छास्नामनापि जा। वेष्ठ छ হইরাছে তাহা হইতেই ইহা স্থল্পট্রপে ব্রিতে পারা যার। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতির জন্য চেষ্টিত-থাকা সত্ত্বেও তৎকালে বৈদিক ধৰ্মাই অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান ছিল। তবে একথা ঠিক বে বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিকতা অলক্ষ্যে সে সকলের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিরা বৈদিক আচার ও অনুষ্ঠানের পর্ব্ব রীতি নীতি বছল পরিমাণে শিধিল করিরা ফেলিয়াছিল। পাল রাজাদিগের সময়ে হিন্দু সমাজের জাতিগত সংকী-র্ণতা দুরীভত হইরা আর্য্য, শক ও অনার্যাদিগের মধ্যে একতার দৃঢ়-সূত্র বুদ্ধি পাইতেছিল-কান্ধেই দে সময় বিক্রমপুরে প্রত্যেক জাতিই বেৰ ভাব ভূলিয়া বাইয়া মিলনের স্থমহান মঙ্গল আস্বাদে প্রত্যেকে অত্যেককে আপনার ভাবিতে শিধিয়াছিল, কিন্তু হায়! পুনরায় সেনরাজগণের অভাদরে জাতি ভেদ হিন্দু সমাজে দৃঢ় মূল হইরা বাজালীর উন্নতির পথ কদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময় পর্যাত্ত জীবিত রহিরাছে।

তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে নৃপতি দেবতার ভার পূজিত ও সম্মানিত ছইতেন। প্রজা সাধারণ রাজাকে দেবতা অপেক্ষা কোন অংশেই পূথক জ্ঞান করিত না,—রাজ দর্শনে পাপ নাশ—সেকালে এই মহৎ নীতি প্রচলিত ছিল। নৃপতি বৃন্ধও প্রজাদের হিতার্থ সর্ক প্রজার স্মার্থ বিসর্জন করিতে কুঠিত হইতেন না, তাঁহারা "পরমভট্টারক," "মহারাজাধিরাজ" "পরমেখর" ইত্যানি উপাধিভূষণে ভূষিত হইতেন,

হিন্দু শাস্ত্র বিধি লক্ষ্যন করিয়। শাসন দও পরিচালনা করিতেন না,
এক কথার বলিতে কি তাঁহারা কেহই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না।
ত্থকালে প্রকরিশী খনন, দেবালয় নির্মাণ, পথ প্রস্তুত, পাছশালা, অন্ধসর্বু, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি ধর্মের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত।
জল ছট কাহাকে বলে সে বুগে তাহা কেহ জানিত না। বিক্রমপুরের
আমেতানে অদ্যাপিও অসংখ্য দার্ঘিকা, প্রকরিশী, মঠ, দেউলবাড়ী
ইত্যাদি বিরাজমান থাকিয়া পাল ও সেন রাজগুর্নের কীর্ত্তি গরিমা
বিঘোষিত করিতেছে। গমনাগমনের স্থবিধার্থ খাল, নোসেত্র, ইটকসেত্র, প্রশক্ত রাজপথ ইত্যাদি এবং বানিজ্ঞ বৃদ্ধি ও বিস্তৃতির জন্ম হাট,
বাজার স্থাপন করিয়া পাল ও সেন রাজগণ বশস্থী হইয়া গিয়াছেন। রাজ্যরক্ষার্থ হুর্গ ও তাঁহারা নির্মাণ করিতেন।

ব্যালীপুল।

ব্যালীপুল।

ব্যালিপুল।

ব্যালিনের প্রাচীন হুইটী পুল দেখিরাছেন।

এই পুল ছুইটী মুললমানাগমনের বহু পুর্বে মহারাজা বল্লাল সেন কর্তৃক
নির্দ্ধিত হইরাছিল।

মিরকাদিমের খালের উপর যে পুলটি আছে,

উহা দৈখোঁ প্রায় ১৭০ ফিট, খালের গর্ভ হইতে ইহা প্রায় ২৮ ফিট উচ্চ।

পার্থন্থ খিলানের ছুই দিকে বে ছুইটী পারিপার্থিক স্বস্কু বা span
আছে, উহার প্রত্যেকটী ১৭ ফিট উঁচু এবং ৭ ফিট ৩ ইঞ্চি পুরু। এই
পুলটী দেখিতে অত্যক্ত সুক্ষর, ইহার গারে নানাজাতীর বঞ্জবৃক্ষ সমূহ

জ্মিরা বাওয়ার ইহা এক প্রকার ধ্বংসের প্রথ চলিরাছে। ঢাকার

বিক্রমপ্রবাসী প্রত্যেকেই মির্কাদিমের খাল ও তাল্তলার

<sup>\*. &</sup>quot;It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by Mahammedans. List of Ancient Manuments in the Dacca Division Page 26. Published by authority.

এক পূর্বতন কালেক্টার সাহেব বলিয়াছিলেন যে, যদি আট নয় হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ইহা মেরামত করান যার তাহা হইলে ইহা প্রার পঞ্চাপ হাজার টাকা ব্যয়ের নির্মিত পুলের সমত্লা হইবে। তাঙ্গ তলার খালের উপরে যে পুলটা আছে, তাহার অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত খালের অপেকা শোচনীয়, ইহার তিনটা স্তম্ভ ছিল, তন্মধ্যে মধ্যের বৃঞ্জমটা ইংরেজ রাজ্যতার প্রথম সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকার সংবাদ প্রৈরণের স্থবিধার এবং বড বড মাল বোঝাই নৌকার গমনাগমনের জন্ত বারুদ শারা উড়াইরা ফেলা হইরাছে। ইহার স্থানৈ স্থানে ফাটিয়া বাওরার যাতায়াতের বড় কষ্ট হইয়াছে, তবে এখনও অতিকটে জন সাধারণ এক খণ্ড কাঠের সাহাব্যে ইহার উপর দিয়া বাতাগ্রত করে। প্রাচীন-হিন্দু নুপতিগণের রাজধানী রামপাল হইতে যে স্থপ্রশস্ত রাজপথ বরাবর পশ্চিমদিকে পদ্মা পর্যান্ত গিয়াছে, তাহার বক্ষ ভেদ করিরা যে ছুইটা খাল সমান্তরাল ভাবে বর্তমান, এই পুল ছুইটা তাহার উপর অবস্থিত। আট শত বৎসর পূর্বের হিন্দু স্থাপত্য যে কতনুর উন্নত ছিল এই পুল ফুইটী হইতে তাহা স্বস্পান্ত জনমূলম করিতে পাবা বায়।

পাল এবং সেন রাজাদিগের রাজত্ব সমরে বঙ্গদেশ "ভৃতি", 'মঙালিকা, এবং মঙালিকা সমূহ 'শাসনে' বিভক্ত ইইয়াছিল। রাজা কর অরপ উৎপন্ন শভ্যের একষ্ঠাংশ এহণ করিতেন। ব্যবসায়ী দিগের নিকট ইইতেও শুক গৃহীত ইইত। রাজার অধীনে মহাধর্মাধাক্ষ (প্রধানবিচারপতি) মহা সন্ধিবিগ্রহিক (সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যের প্রধান অমাত্য) সেনাপতি, চৌরোদ্ধরণিক (প্রধান শাস্তিরক্ষক) মহামাত্য, মহাপাত্র (প্রধান সভাসদ) কোটাল (নগরের শাস্তিরক্ষক) কোবাধাক্ষ ইত্যাদি বহু বিভিন্ন নাম ও উপাধিধারী কর্মচারী নিযুক্ত থাকিয়া রাজ্যের শাসন-শৃত্যলা নির্কাহ করিতেন। এ সকল উচ্চ





अक्री आहीन वर्ष म्मा।

यर्ग मुझांत घष्त पृथ्।

কৰ্মচারী ৰাতীত রাজ্যের আভাস্করীন অবস্থা নৃগতির নিকট বিবৃত করিবার নিমিত্ত বহু গুপ্তচর ও নিযুক্ত ছিল।

পাল ও দেন রাজগণের অধীনে অখারোহী, পদাতিক, নৌদৈছ এবং বহু গজনৈছ থাকিত। বল দেশধিপতিগণের গজ দৈনোর তৎকালে বিশেব প্রাকিছি ছিল। নৌ-যুদ্ধের খ্যাতি ও বিক্রমপুরাধি পতি শেলরাজ গণৈর সর্ব্ধান প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে এক প্রকার ক্রতগামী-স্লাই নৌকা বাবহৃত হইত দে সকলকে কোষা নৌকা বলিত, এই সকল কোষ নৌকার বহু দাঁড় থাকিত। এ সমুদর রণভরী কৈবস্ত্র, চঙাল, ভূইমাণী প্রভৃতিই সাধারণতঃ বাহন করিত। যুদ্ধার্থ 'কোষা' ছাড়া আরএক প্রকার বৃহৎ নৌকাও বাবহৃত হইত। যুদ্ধাপকরণের মধ্যে অসি. চর্মা, বল্লম, শড়্কি, তীর, ধহু, গদা, বল্লক প্রভৃতি ছিল।

শিল্প সম্বন্ধেও এ সময় বিক্রমপুর বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

তখন এখানকার নির্মিত কার্পাদ বন্ধ, শিল্প।
ভারতের বিভিন্ন স্থানেও খ্যাতি লাভ করিতে

সক্ষম হইয়াছিল, এত্ব্যতীত মাটির বাসন, সোণারপার বিবিধ অলকার, লোহ নির্মিত দ্রবাদি, কাঁস ও পিত্তবের বাসন ইত্যাদি নানা স্থানে প্রেরিত হইত। সে সময় স্বর্ণ ও রৌপামুদ্রা থাকা সত্ত্বেও লোকে অধি-কাংশ স্থানেই কড়ির বিনিমরেই ক্রের বিক্রয়াদির কার্য্য নির্বাহিত করিত।

আমরা এখানে সেনরাজগণের সময়ের একটা বর্ণ মুজার প্রতিলিপি প্রাদান করিলাম । এই মুজাট কোন্ সমরের তাহা নির্ণর করা স্থকঠিন। রবি শুপ্তের মুজার সহিত ইহার কতকটা সৌসাদৃত্য দৃষ্ট হয় । পুরুবেরা পাগড়ী বন্ধন, দীর্ঘকেশ রক্ষণ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসীদের ন্যায় বত্র পরিধান করিতেন। এমন কি পঞ্চাশ বংসর পূর্বেও বিক্রমপুরে কেন, সমগ্র বাঙ্গা দেশে ও পূর্ববিদ্ধ দীর্ঘ কেশরক্ষা প্রচিতিত ছিল। পূর্ববিদ্ধের কবি বিজয় শুপ্তের মনসার পূর্বি হইতেও ইহার পরিচর

পাওরা বার বথা "পরম ফুলর লখাইর দীর্ঘ মাধার চুল।" পাল ও দেন রাজাদিগের সময় স্ত্রালোকদিগের মধ্যে কোনও রূপ অবরোধ প্রথা ছিলনা—তথন তাঁহারা দর্মতা স্থাধীন ভাবে গমনাগমন করিতে পারিতেন। রমণীরা বে অখারোহণেও স্থাটু ছিলেন বিক্রমপুরের প্রচলিত মহিলা ব্রতাদি হইতে তাহার পরিচর পাওরা যার, বেমন "দোলার স্মাসি বোড়ার বাই।" (মাধমগুল ব্রতের ক্থা)

ন্ত্রীলোকেরা ঘাঘড়া, কাঁচুলি এবং বিলাসিতার উপকরণ স্বরূপ বারাণদী সাড়ী, পাটের কাপড়, ও পশমা বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন ।\* অলঙ্কারের মধ্যে শাখা, অঙ্কুরী, কন্ধণ, কেযুর, হার, বেসর, কুগুল, নৃপুর, নোলক, একদানা, পৈছি, শুরুজী, বেকী, তোড়ল, ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। সধবা কুলন্ত্রীগণ সিঁথীতে দিন্দুর, গাত্রে চন্দুন, পারে আগতা ও তাত্মলরাগে অধর স্থরঞ্জিত করিয়া প্রণয়ী জনের চিন্তু বিদ্রম জন্মাইতেন। রামারণ, মহাভারত, পুরাণ, মন্দারগীত, মাণিকটাদের গীত, সত্য নারারণের পাঁচালী ইত্যাদি সর্ক্রে পঠিত হইত।

রামপাল তথন বছ জনাকীর্ব, সৌধরাজি পরিশোভিত স্থলরা নগরী ছিল। তথন ইহাতে তৎকালীন দ্রব্য সম্ভারাদি লইরা বিবিধ বিপণি-রাজি শোভা পাইত।

বর্ত্তমান কালের স্থার সে মুগে কুল কালেজ ছিল না, তালপত্তে এবং তুলট কাগজের লিখিত প্রছই ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিত এবং নকল করিরা লইত। ত্রাহ্মণ ও বৈদালিগের টোল ও চতুপাঠিতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেন ও বৈদিক যুগের সভ্যতার স্থার পাঠ সমাপ্তির পূর্ব্ধ পর্যান্ত ওক্ষ গৃহে অধ্যাপকের আফ্রাথীন হইরা অবস্থান করিতেন। প্রাম্য পাঠশালার ছোট ছোট বালক্রগণ শিক্ষা লাভ করিত। তৎকালে ব্যায়াম ও স্কীত

বিজ্ঞানুত্র ও পূর্ববাজের সর্বজ্ঞ ত্রীলোকবের 'বোবেড়ে কাপড় পরিধার' যাখড়ার রূপান্তর একথা অনুবান করা অসমত কি ?

বিশেষ আদরণীয় ছিল। সাধারণতঃ ছোট ছোট মোকদমাদি প্রায়্য বিচক্ষণ বরোর্দ্ধ ব্যক্তিদিগের বারাই মীমাংসিত হইত, অভি অর লোকই রাজহারে মোকদমা নিশন্তির জ্ঞা উপস্থিত হইতেন। তখন ডাক বিভাগ ছিল না—বাহক বারা নিজ নিজ ব্যরে অভিস্বিত স্থানে পার্যাদি প্রেরণ করিতে হইত। খাদ্য প্রব্যাদি বিশেষ স্থানত ছিল—ছর্ভিক্ষ, মারীভয় ইন্দ্রাদি ভনা আইত না। কমসার শস্যভাগুর তখন দেশদেশান্তরে অর বোগাইত—পাণ্ডিত্যের গৌরব দর্শে তখন রাজ কক্ষ মুখরিত হইত, অভিসারিণী রমণীর শুনুর শিক্ষনে নীরব নিশাধে রাজপথ প্রতিশ্বনিত হইতেও তখন ভনা বাইত। বারবিলাসিনাগণের আধিপত্য তখন খুব ছিল। সে স্থান্মর যুগ স্থাধিখর্যো—গৌরবমাধুর্য্যে চিরদীপ্রিমান ছিল। ধনে, মানে, বিদ্যায় সকল বিষরেই বিক্রমপুরের বিক্রম তখন বিশ্ব বিশ্বত ছিল। তখন সত্য সত্যই বঙ্গজননী, স্বজলাং স্থানাং ও শস্যান্দাং, এবং বিক্রমপুর ভাঁহার কিরীট মণিছিল।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

# পাঠান শাসনকাল

বধ তিরার খিলিজি কর্তৃক বাঙ লা বিজরের পরেও এরোদশ শ তাব্দীর শেষ ভাগ পর্যান্ত পূর্ব্যক মুসলমানদের করতলগত হয় নাই এ কথা আমর পূর্বেই লিপিবজ করিরাছি। বধ তিরার বাঙ লাজ্য করিয়া জিত অংশ ছই ভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ লার প্রাচীন রাজধানী লক্ষ্ণেতীরই

ৰাজালা বিজয় ও লজে।তাতে ভাজধানী ভাগন। পুনরার সংকারাদি করিরা সেখানেই রাজ-ধানী স্থাপনান্তর রাজকার্ব্য সম্পান করিতে বাগিলেন। খোত্রা কও সিকা + স্থলতান

নবাজের শেষভাগে বাধীন নৃশতিগণের নিবিত্ত বে বছল কাবনা করা হয়।

<sup>🕇</sup> রাজকীয় বুজা।

কুতৰ উদ্দীনের নামেই প্রচারিত হইরাছিল। মালিক এক্তিরারউদ্ধিন বখ-ভিরারই সর্বপ্রথম বছদেশের আংশিক অধিপতি। তাঁহার সময় হইভেই পশ্চিমবন্ধ দিল্লীর আফগান অধিপতিগণের অধিকারভক্ত হর। বধ তি-শারের রাজ্যণাভেচ্ছা এতদুর প্রবল ছিল যে, লক্ষ্ণোতীতে রাজ্যানী স্থাপনা-নত্তর কিছুদিন পরেই হুর্গম তিবেতে অভিযান করিয়াছিলেন। নিজ সৈন্ত-সামস্তদিগের কোনও রূপ স্থথ স্থিধার দিকে দুক্পাত 💉 করিরা বধ্-তিয়ার দশ বার হাজার অখারোহী দৈত্তসহ বাঙ্লার উত্তর-প্রকৃদিকত্ত পার্বত্য পথে অগ্রসর হন, পথে আলিমেচ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ইনলামধর্মে দীক্ষিত করিয়া উহাকে নৈনিকবন্দের পথ প্রদর্শকরূপে লইয়া পার্মতা প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিবতে উপনীত হইলে দেখানে গর সাসেপ সাহের ফর্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বহু মুসলমান সৈত্য এ বুদ্ধে নিহত হইল, কিন্তু তথাপি স্বার্থান্ধ বধতিয়ারের মনোবাঞ্চা পূর্ণ हर्षेण ना \*। नानाध्यकात विभागपानत मधानित्र। वह करहे वथु ित्रात কুচবিহারে উপনীত হইলেন, সেখানে আলিমেচ এবং অক্সাক্ত স্থানীয় অধিবাসীবুন্দ তাহার মনঃকষ্ট লাঘৰ এবং অভাব পুরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন-কিন্ত হতভাগ্য মৃত সৈনিকবন্দের আত্মার অভিসম্পাত এবং তাহাদের হতভাগিনী বিধবা পত্নী ও অনাথপুত্র প্রভৃতির প্রবল অশ্রবারাই বথতিয়ারে মৃত্যুর কারণ হইল । কেহ কেহ বলেন যে দেব-

রিরাজ-উস-সালাভিনের বঙ্গাসুবাদ—জীরামপ্রাণ শুপ্ত।

<sup>†</sup> When Mohammed Bukhtyar had reached koonch ( Probably Cooch Beyhar ) he was hospitably received by the inhabitants and especially the relation of Aly Miekh, who endeavoured to alleviate his wants and mitigate his Sorrows; but melancholy and dissappointment overwhelmed him; and a few days after his arrival at Deocote in Bengal, he sank under the pressure of his calamities, amidst the execration and curse of the orphans and widows of the soldiers who had fallen a sacrifice to his insatiable ambition—History of Bengal C. Stewart Page 55.

কোটে প্রভাবর্ত্তনের কিছুদিন পরে জর ও কাশ রোগে আক্রাস্ত হইরাই হতাশ ও বিবাদক্লিষ্ট বখ তিয়ারের প্রাণাস্ত হয়। আবার কেহ কেছ বলেন বে তাঁহারএই পীড়িভাবস্থাতেই আলিমর্দ্ধন খিলিজি নামক জনৈক সম্ভ্রাম্ভ ব্যক্তির শাণিত ছুরিকা, তাঁহার ক্ধিরে রঞ্জিত হইয়াছিল। হার । রাজ্যলোভী স্বার্থান্ধ বন্ধ তিরার! এই তোমার পরিণাম! বন্ধ তিরারের মৃত্যুর পর আজ্জউ। শব্দ মোহাম্মদ শিরাণ নামক তাঁহার সেনাপতি বাঙ লার রাজ পিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শিরাণ সিংহা-সনামে হিণের কিছুকাল পরেই আলিমর্দনকে ভাছার জারগীর নীরকোচিতে বন্দী করিয়া শান্তির নিমিত্ত কোভোয়ালের হতে অর্পণ করেন। আলিমর্দন কিন্তু কৌশলে কোনক্সপে মুক্তিলাভ করিয়া দিলীতে উপনীত হন। সে সময়ে বাদসাহ কুতবউদ্দীন দিলী হইতে গঞ্জনি যাইতেছিলেন্ যাওয়ার সময় কুত্ব আলিমর্দনকে তাহার কর্মে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পরে আলিমর্ছনের পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় কুত্ব বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হন, সে সময়ে গঙ্গোত্রীর শাসনকর্ত্তা হোসেন উদ্দিন নামক জনৈক পাঠানও স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির জ্ঞ কুতবের সৈজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

শিরণের রাজদ্বের অপ্তম মাদ পূর্ণ হইতে না হইতেই নানা বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া ইনি আলিমর্দ্ধন থিলিজি কর্ত্ত্ক নিহত হন। বধ্তিথারের প্রিয়তম স্ক্রন্থের জীবনলীলাও দেই এক ভাবেই সমাপ্ত হইল। অভদিনে আলিমর্দ্ধনের মনোবাঞ্চা পূর্ণ হইল। আলিমর্দ্ধন বলের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং যে দিবস গুনিতে পাইলেন যে কুতরউদ্দিন ইলোকে নাই, দেই দিবসেই তিনি আপনাকে বালিমর্দ্ধন থিলিজি। স্বাধীন নরপতি জ্ঞানে স্থণতান আলাউদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া নিজ নামে সিক্কাও খোত্বা প্রচার করিতে লাগিলেন। পাপের পূর্ণবিভার আলাউদ্ধিনের নানা প্রকার অত্যাচার অবিচার মুদ্ধর

সাদে সাদে অগদীখারের মহান্ স্থারের ভেরীও বাজিরা উঠিল,—ছই বৎসর বাইতে না বাইতেই গুপ্তবাতকের শাণিত ছুরিকা চিরদিনের জক্ত তাহার জীবন প্রদীপ নির্বাণ করিরা দিল। আলিমর্কনের মৃত্যুর পর পিরাস-উদ্দিন থিলিজি, নসীর্কদিন প্রভৃতি অনেকেই লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করিরা দেখিতে দেখিতে কালসাগরে বিলীন হইরা গেলেন। মহাত্মদ তাতার পাঁরের রাজন্মের পর সমাট গিরাস্ট্র্টিদিন, তোগরল বাঁনামক জনৈক তুর্কা ক্রীতদাসকে লক্ষণাবতীর সিংহাসন অর্পণ করেন ছিকারউদ্দিন তোগরলবাঁ লক্ষণাবতীর আধিপতা দৃঢ় করিরা ১২৬৮ জীপ্তাদে কামরূপ আক্রমণ করেন ও উহা অধিকার করিতে সমর্থ হন,।

তোগরল স্থান্তর্ব, সাহসা ও বুজিমান ছিলেন।

১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আপনাকে বাঙ্লার স্থাধীন
স্থলতান বলিরা ঘোষণা করিলা মছিসউদিন নাম ধারণ করিরা ছিলেন।
ধারণ করিবার কতক স্থযোগও ঘটরাছিল কারণ সে সময়ে স্থলতান
গিয়াসউদ্দিন বল্বন্ বার্ছকেন্ডও পীড়ানিবন্ধন নিতান্ত কাতর ছিলেন;
উাহার পুত্রহন্তও আবার দে সময়েই মোগণের সহিত মুদ্ধ করিবার নিমন্ত স্থলতানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাজেই লক্ষোতীর কেহ কোন
সংবাদ লইতে পারেন নাই, অক্কতক্ষ তোগরলও স্থাগে ব্রিয়া খোত্রা
ভাষার নিম্ব নামেই প্রায় করিতে প্রমুক্ত হইল।

সমাট বল্বন্ একমাস পরে আরোগ্যলাভ করিয়া সমুদ্র সংবাদ ভাত হইলেন এবং তোগরলের অবাধ্যতার ও অক্সায় ব্যবহারে কুকু ইইয়া

<sup>\*</sup>Toghril, fired by ambition, and destitute of every principle of fratitude, deemed this a favourable opportunity to render himself independent; and having caused it to be reported that the Emperor was dead, he assumed the red umbrella and other insignia of royalty and proclaimed himself King of Bengal, under the title of Sultan Mogiesuddeen. Stewart's History of Bengal P 79,

তাহাকে শান্তি দিবার ক্ষন্ত তাহার বিক্ষেক্ক অভিবান করিলেন। প্রথমতঃ ক্ষরোধ্যার শাসনকর্ত্তা আমীন বাঁকেই বন্ধদেশের আধিপত্য দিরা তোগরলের বিক্ষকে পাঁঠান হইরাছিল। আমীন তোগরলের সহিত বুক্ষে পরাঞ্জিত হইরা অবোধ্যাভিমুখে পলারন করেন। কিন্তু হার! সম্রাট গিরাসের কোপানলে পতিত হইরা আমীন বাঁকে অবোধ্যার সিংহ্বার-সন্থ্যে কাঁসী কাঠে শ্রুলিতে হইল! আমীনের পর সম্রাট স্বরং আসিরা প্রশানীত হইলেন, কেন্তু কাঁবলেবে নবাব পোলারন করিয়া জীবনরক্ষার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কাঁবলেবে নবাব সোক্ষার হতে নিহত হন (১)। তোগরল বখন পলারন করে স্থলতানও তাহার পশ্চাং ধাবমান হইয়া সোণারগাঁরে উপনীত হন, তখন সেনবংশীর কেশব সেনের পৌল্ল রাল্লা দনৌল্লমাধ্ব সেন স্বর্ণগ্রামের স্থাধীন নরপতি ছিলেন; তিনি সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন (২)। সে সময়ে সোণারগাঁ শৈনাম নামে অভিহিত হইত। দমৌল্লমাধ্ব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নূপতিছিলেন, ইংবারা ব্রাহ্মণ ও কারন্থ সমালে কোলীপ্রমর্থ্যালা এবং নূতন নূতন কুলনিয়মাদি প্রচারিত হইয়াছিল। গিরাসউন্ধিন সোণারগাঁ হইতে

<sup>(&</sup>gt;) গিরাজ উস-সালাভিন ৬৮২ পু: শ্রীরামপ্রাণ ভব্ত।

<sup>(</sup>২) ইুরার্ট খনৌক্ত মাধবকে দিনাক্ত সায় Dhinaj Rai লিখিয়াছেন, কেরিজা
ইহার নাব ভোলবার, প্রকোশন ডাউনন ছমুজরার এবংটুলাকুল কলল আইন-ই-জাক্বরীতে
নৌজা লিখিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিক বরণি প্রতৃতি কর্ত্ত্বত ইনি দমুজরার নাবে
অতিহিত ইইয়াছেন। আনেকেই ইয়াকে সেন বংশীর শেব বাবীন নুগতি বলিয়া উদ্লেখ
করিয়াছেন কিন্তু ইয়া ভূল। কারণ বিতীর বলাল বে ১৩৭৮ প্রীষ্টাম্প পর্বান্ত বিক্রমপুরে
য়মশালে য়াজক করিয়াছিলেন; ভায়া আনরা বিক্রমপুরের সেনবংশীর নুগতিগণার শাসনাবহা পর্ব্যালোচনা কালে বিশেব রূপে লিশিবজ্ব করিয়াছি। সয়াট বলবনের সহিত খনৌজ
নাববের সজি হয় ১২৮০ বীষ্টাম্পে, তিনি শেব বাবীন নরগতি ইইলে বিতীর বলালের কোনও
উদ্লেখ থাকিত না। বেট কথা ১৩৭৮ প্রীষ্টাম্বের পূর্বেজ সমস্ভ বঙ্গে সুস্লমানাবিশন্তর

লক্ষোতীতে প্রত্যাগমন করিরা সেখানে তোগরণের পক্ষীর লোক দিগকে খুত ও নৃশংসভাবে হত্যা করিরা নিজের ছিতীর পুত্র বগর খাঁকে স্থলতান নাশেরউদিন নামে বিখ্যাত করিয়া লক্ষণাবতীর শাসন ভার অর্পণ করিলেন। নাশেরকে তাহার নিজ নামে খোত্রা এবং সিক্কা প্রচলন করিবার অধিকার ইত্যাদি দিয়া বলবন্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন কিরন্নাছিলেন। নাশেরের মৃত্যুর পর রুকন্উদিন শুসম্স্দিন, আজিম-উল-মুলক প্রভৃতি অনেকেই লক্ষোতিতে রাজস্ব কর্মেন কিন্তু কেহই পুর্ক-

পূর্ববঙ্গে পাঠানাধিকার ও দোগার গাঁ। বলের স্বাধীনতা পোশ করিতে সমর্থ হন নাই। ১০০০ খৃষ্টান্দে মহম্মদ তগ্লক্ পূর্বে-বল মুসলমান রাজাভুক্ত করিতে সমর্থ হন ;

এবং সমস্ত বন্ধদেশকে — লক্ষণাবতী, সাতগাঁও এবং ঢাকা সহ সোণারগা বা স্থবৰ্ণগ্রাম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। \* পূর্ববন্ধ বিজ্ঞার পর ছইতেই প্রক্লুতপক্ষে বন্ধদেশের স্বাধীনতাত্ম্য চিরদিনের জন্ম অন্তমিত ছইল, — ৰান্ধালী সেই ছুর্দিন হইতেই আপনাকে দাসত্ত্বে দীক্ষিত করিল, সেদিন ইইতেই বান্ধালীর অধঃপাতের ত্তুপাত হইল।

পূর্ববন্ধ বিজয়ের পর হইতেই সোণারগাঁরে রাঞ্ধানী প্রতিষ্ঠিত হইল।
সে সময়ে বহরম থাঁ তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন (১৩৩৫—১৩৩৮) তাঁহার
মৃত্যুর পর ককিরউদ্দিন শাসনভার প্রহণ করিরাই আবুল মুক্ষফ্র মুবারক
সাহ নাম গ্রহণ পূর্বক আপনাকে স্বাধীন নূপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন,
ইনি (১৩৩৮—১৩৪৯) গ্রীষ্টান্ধ পর্যান্ত নিরাপদে রাজত্ব করিয়াছিলেন।
১৩৫১খ্রীষ্টান্ধে পুনরার শাম্স্দিন ইলিয়াসসাহ এবং তাহার পূল্ল সেকেন্দর

<sup>\* &</sup>quot;In 1330, Muhammed Tughluk conquered Eastern Bengal also, and divided it into three Provinces—Lakhnauti, Satgaon and Sonargaon including Dacca." (Hunter's Statistical Account of Bengal. P. 119)

সাহ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র করেন। স্থবর্ণগ্রামের অক্সতম স্বাধীন নপতি আজম সাহের বংশধরগণের সময়ে পর্ব্যবন্ধ, ত্রিপুরা, আসাম এবং আরাকানের রাজার হল্পে পতিত হয়; কিন্তু পুনরায় ইলিয়াস সাহের বংশধর নাশিরউদ্দিন মাশ্বদ সাহ কর্ত্তক ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয় বঙ্গ একত্র হয়। ১৪৮৭ এটান্স পর্যান্ত এই বংশ পূর্ব্ববন্ধে স্বাধীনভাবে রাজদও পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহারা জল বুর,দের মত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেলে পর অধুলাউদ্দিন দৈয়দ হুসেনসাহ বাঙ্লার সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি প্রজাদিগের অভিশয় প্রিয় ছিলেন। ইহাকে ্সকলেই শ্রদ্ধা করিত। তৎকালে ছদেন সাহের ওমরাহগণের অনেকে ৰঙ্গীয় কৰিদিগের প্রতিপালক স্বরূপ ছিলেন, বল সাহিতাক বাক্তিগণ ইহা বিশেরপে জ্ঞাত আছেন। অনেক প্রাচীন কাবা প্রস্তের \* ভণিতার কৃতক্ত কৰিগণ সে সকল ওমরাহের দানশীলতার ও সৌজন্তের ব্যাখা করিয়া গিরাছেন। হাণ্টার সাহেৰ হুদেন সাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "The greatest King Bengal has had, who extended his power from the Eastern Districts over the whole of Bengal." † ভ্যেন সাহের পরে স্থারণালের পাঁচজন এবং কররাণী বংশের তিনজন বন্ধদেশে রাজত করেন। কররাণী বংশের শেষ নরপতি দাউদের সজে সজে প্রায় ছই শতাকী পরে পাঠান রাজশক্তি অন্তমিতা হইলেন। দাউদ খাঁ বিন স্থলেমান আকবর-সেনাপতি মুনাইম থাঁ কর্ত্বক পরাভূত ছইলেন। মোগল সেনাপতি মৈনামের

<sup>\*</sup> Hunter's Statistical Account of Bengal P. 119.

<sup>†</sup> Sonargaon, although celebrated as a seat of trade, and the Musalman metropolis of Eastern Bengal, does not appear to have ever had any pretensions to architectural grandeur (Hunter's Statistical Account of Bengal P. 72)

দেহাবসানে দাউদ পুনরার মোগলের বিরুদ্ধে মুক্ত অসি হতে দাঁড়াইরাছিল বটে, কিছু আর কিছতেই চঞ্চলা সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাহার দিকে করুণ নয়নে চাহিলেন না-তাহার মৃত্য ঘটিল এবং শোণিত বঞ্জিত ছিল্লশির আলার প্রেরিত হইল। ছুই শতাব্দীর পরে পাঠানসৌভাগ্য কুর্য্য অন্ধকারে আবত হইল। ১৩৩৮ ঞীষ্টাব্দে মুবারক সাহ স্বর্বগ্রামে স্বাধীন নপতি বলিয়া ঘোষণা করার পর হইতেই সোণারগাঁ ধীরে ধীরে সর্বত স্থারিচিত হইয়া উঠে, এবং ক্রমশঃ উন্নতির লোগারগাঁর কথা। চবম শিখার আবোচণ করে। স্বৰ্ণপ্ৰামে বেরূপ কৃত্ম ও শুত্র বস্ত্র এবং মছলিন প্রস্তুত হইত ভারতের আরু কোথাও তদ্ধপ হইত না। খ্রীষ্টিয় চতর্দ্দশ শতাব্দী হইতে যোড়শ খতান্ধী পর্যান্ত সোণাবগাঁষের প্রান্ধতি বন্ধ ভারতের সর্বপ্রের্ম বন্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। স্থৰণগ্ৰাম তৎকালে পূৰ্ববন্ধের রাজধানী হইলেও স্থাপত্য গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল না. \* আবলফলল এবং ফিচের বর্ণনা ভটতে ইহাই অনুমিত হয়। উভবেই লিখিয়াছেন "এখানকার লোকেরা ৰংশ নিশ্মিত খরের ঘরে বাদ করে, উহাদের প্রধান খাদ্য ভাত, ইহারা আছোলক অবস্থায় থাকে, উদ্ধাংশ সম্পূৰ্ণ নগ্ন থাকে। সাধারণতঃ এ দেশের লোকেরা মালপত্র ইত্যাদি নিতে কিংবা কোন স্থানে বাইতে त्नीकांत्र वावशंत्र करत, ऋन<sup>भ</sup>रथ याहेर्ड ह्यूर्साना वावश्रु हव ; त्रीज ৰ্ষ্টি নিৰারণের নিমিত্ত উহাতে বস্তাবরণ থাকে। † ফিচ ১৫৮৬

#### আইন-ই-আকবরী।

Fitch लिश्विष्ट्य "Sinergan is a town six leagues from Serripur, where there is the best and finest cloth made in all India. The houses here, as they be in most part of India, are very little and covered with straw, and have a few mats round about the walls, and the door to keep out the tigers and the foxes. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh, nor kill beast. They live on rice, milk, & fruits. They go with a little cloth before them. & all the rest of the body is naked."

ন্ধীষ্ঠান্থে সোণারগাঁ দর্শন করিয়াছিলেন তিনি বিশেষদের মধ্যে ইহা লিখিয়াছেন বে, এখানকার লোকেরা অধিকাংশই ধনী, ইহারা মাংস ধার না এবং কোনও পশু হত্যা করে না—সাধারণতঃ ভাত, ছ্ব এবং ফল খাইরাই জীবন ধারণ করে। \* রেনেল সাহেব সোণারগাঁরের রেরুপ বর্ণনা দিয়াছেন ভাঁহাতে কিন্তু আইন-ই-আকবরী এবং ফিচের বর্ণনা কেমন একটু অন্থাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তিনি লিখিয়াছেন বে গোণারগাঁ পুর্বে বুঞ্তুম নগরী এবং পুর্ববেদ্ধর রাজধানী ছিল, এখন সামান্য গ্রামে পরিণত ইইয়াছে। গ সোণারগাঁ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক আলোচনা কারবার অধিকারী নহি—বাহা করিলাম তাহা বর্ণিত ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই করিতে ইইয়াছে। এখনও গোণারগাঁরে বে সকল প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা বার তাহাতে উহা বে প্রাচীন কালে সমৃদ্ধি সম্পন্ধ নগর ছিল না, ইহা আমাদের নিকট বেন কেমন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; যেখানে স্থানীন পাঠান সৃশক্তিগণের রাজধানী ছিল সেম্থান বে একেবারে শোভা-সমৃদ্ধিহীন ছিল, ইহা বিচিত্র নর কি চ্

বিক্রমপুরে ১৩৭৮ খুটিকৈ হইতে মুসলমান রাজার আধিণতা বিজ্ঞত হর সে সময় হইতেই সেধানে মুসলমানেরা বাস করিতে থাকে; কিছ বিক্রমপুরের অবস্থান্ত হৈ মনে হর যে, ইহা মুসলমানপণের অধীন হইলেও ওথার মুসলমান অধিবাসীর আধিকা হর নাই; না হইবার মূল কারণ রামপাল হইতে সোপারগাঁরে রাজধানী পরিবর্জন। বোধ হর সে নিমিত্ত

<sup>\* &</sup>quot;Sunergong or Sunnergaun, was a large city, and the provincial capital of the eastern division of Bengal."

<sup>(</sup> Rennell's Memoir of Map of Hindoostan.)

<sup>†</sup> বাঁহার। সোণারগাঁরের বিভূত বিবরণ আনিতে ইচ্ছা করেন ওাঁহার। স্বন্ধগচন্দ্র বাবের সোনারগাঁরের ইভিহান পাঠ করিতে পারেন।

এখনও বিক্রমপুরে হিন্দু অপেকা মুগলমানের সংখ্যা অনেক কম। আমরা সমগ্র বিক্রমপুরে অনুসন্ধানদারা মাত্র চইটা विक्रवश्रात गांजनकोर्डि । পাঠান শাসনকালীন প্রাচীন কীর্ত্তির চিক প্রাপ্ত হইরাছি; তাহার একটা রামপালের বাবা আদমের মস্ভিদ্ উহা ৮৮৮ হি: অ: (১৪৮১) ফতে সাহা কর্ত্তক নির্মিত হইরাছিল। মদজিদের বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। পাঠান শাসন সমরের বিতীর কীর্ত্তি রিকিববাজারের মন্জিদ। / এই মন্জিদটা কররাণী ৰংশীর সুলেমান কররাণীর রাজত সময়ে ৯৭৬ হি: আ: ( ১৫৬৯ খ্রী: আ: ) মালিক আৰ্ছন্না মিঞা নামক জনৈক কান্ধী কৰ্ত্তক নিৰ্শ্বিত হইবাছিল ! মন্তিদ্টা ইষ্টক নির্দ্মিত; বাহাক্ততি ৩৬×৩৪ ফুট; উপরে একটা মাত্র গুম্বজ; প্রাচীর ৪ ফিট পুরু। স্থানীয় মুসলমানেরা এখনও ইহাতে नमाक পफ्-- हेरा जबन्छ अक्वराद वावहादात क्रमुभयुक हत्र नाहे। মদজিদটীর ছারোপরি বে প্রস্তর্গিপি আছে নিম্নে তাহার ইংরেজী অফুবাদ দেওয়া হইল, স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মহাশয় কর্ত্তক ইহার পাঠোজার হইয়াছে।

God Almighty says "The mosques belongs to God, worship no one else with Him" The Prophet, on whom be peace says, "He who builds a mosque in the world will have seventy castles built for him by God in Paradise. "These mosques together with what there is of other buildings' (were built) during the reign of the King of the age, his august majesty Miyn, during the month of xilquadh 976 (April 1569)"

এই মৃদ্জিদ্টী সাধারণতঃ "কাজীর মৃদ্জিদ্" নামে পরিচিত, এই জনপ্রবাদ হইতে মৃদ্জিদ্ নির্মাতা জাবছলা মিঞাকে তৎকালীন বিক্রম-

গুরের কালী ছিলেন। আবছনাপুর গ্রামও ইনিই নির্মাণ করিয়াছলেন। পাঠান অধিপতিদের মধ্যে হোসেন সাহই অত্যম্ভ খ্যাতিমান
রেপতি ছিলেন, এ দেশে তাঁহার বহু কীর্ত্তি জীবিত থাকিয়া অদ্যাপি
গাহার বিজয় ঘোষণা করিতেছে। ইনি বঙ্গদেশের উত্তর পূর্বদিকত্ব
নামরূপ, কাম্ত, প্রভৃতি স্থান পর্যাস্ত অধিকার করিতে সমর্থ
ইয়াছিলেন। হোসেন সাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন,
ইহার সমরে দক্ষিণ রাজীয় কায়ন্ত পুরন্দর খা, সনাতন গোস্বামী
চাল্ডিয়ার প্রসিদ্ধ রাজা কংশনারায়ণের ভাগিনেয় স্বর্দ্ধ ভাল্ডি প্রভৃতি
বহু উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। \* তাঁহার সময়েই প্রেমাবতার

শ্রীশ্রীটেডক্স মহাপ্রস্থুর অভাদর। শ্রীশ্রীটেতন্য মহাপ্রভুর অভ্যুদ্ধে সমগ্র বন্ধদেশ প্রেমের পীযুষধারায় সিক্ত হইয়াছিল—তথন প্রেম ও শান্তির প্রীতিপূর্ণ মূর্ত্তি টৈতনাদেবের

বঞ্চব ধর্ম প্রচারে শান্তিপুর 'ডুবু ডবু' এবং ন'দে ভাসিয়া গিরাছিল।
নীষ্টিয় পঞ্চদশ শতান্দী হইতে ষোড়শ শতান্দী পর্যান্ত ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি প্রত্যেক বিষয়েই বঙ্গদেশের উন্নতি হইরাছিল। সে সময়ে বজীর
নাব্যকাননে শ্রামা, পাশিয়া, দরেল, কোকিল প্রভৃতি মধুরকঠ কবিবহন্দগণ প্রাণ মাতানো গানে চতুর্দ্ধিক মুখ্রিত করিয়া তুলিয়াহিলেন।

বেক্ষরর্ধের প্রচার।

ও ধর্ম্মে অতি গৌরবাথিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নীপ্রীটেডন্য মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে তদীয় প্রেম-ধর্ম প্রচারের জন্য

াহার ভক্ত শিব্যগণ নানা দেশ-দেশাস্তরে গমন করিয়াছিল। বিক্রমপুরেও

ব প্রেমতরক্ষের কম্পন অন্তভ্ত হইয়াছিল। পাঠানশাসন সমরে

ক্রমপুরে বাসীর কোনও রূপ শ্বড বা বাঞ্চাবাত সফ করিছেল। না হইলেও

विद्यासक्ति-जनाणित्वत्र वनान्याम व्यवायमा अथः । ३२० पृक्ते ।

দেশের অবস্থা সম্ভোষজনক ছিল না, কারণ পাঠানেরা দেশ শাসন করিতে জানিতেন না। চোর ডাকাতের উপদ্রব তথন খুব বেশী ছিল, লোকে সর্বাদা সশন্ধ চিত্তে জীবনাতিবাহিত করিত। টাকা কড়ি ঘরের মেজে খনন করিয়া রক্ষা করিত। অর্থের ব্যবহার তথন খুব অর ছিল, ক্রের বিক্রয়ে কড়িই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ছর্ভিক্রের প্রকোপ ছিল না। ধান চাউল বাণিজ্ঞা সামগ্রী বিশেষ স্থলভ ছিল। সে সময়ে 'কার্ত্তিক বারুণীর, মেলার বিশেষ প্রশিক্ষ ছিল, নানা দেশ দেশাস্তার হইতে বিক্রয়ার্থ বছ জিনিস প্রাদি এখানে আমদানী হইত এবং ইহার নিকটবর্ত্তী 'বোগিনীঘাট' নামক স্থান তীর্থহান বলিয়া তথার বহুলোক অব্গাহন করিয়া পুণা সঞ্চয় করিতেন। সে সমরে ধলেররী ও ইচ্ছামতী বিস্তৃত কলেবরা ও বেগশালিনী ছিল। বিক্রমপুরের অক্সান্ত বিষয়ে কোনরূপ অভাব অভিযোগ না থাকিলেও রামপাল হইতে স্থবর্ণগ্রাম রাজ্ঞধানী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এ স্থানের পূর্ব্ব গোরব বৈভব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

## সপ্তম অধ্যায়।

-:::--

### মোগল শাসনকাল।

উথান ও পতন অগতের স্বাভাবিক নিরম। পাঠান রাজবংশের ছই
শতান্ধীর স্বল্ব দিংহাসন দাউদের সঙ্গে সঙ্গে চূর্ব হইরা গেলে ধীরে ধীরে
মোগল-পৌরব-রবি ভারতাকাশে উদিত হইতে আরম্ভ করিল। এ সমরে
বাঙ্লার স্থলতান ছদেনশাহের জ্যেষ্ঠগুত্ত নসরৎ শাহ স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড
পরিচালনা করিতেছিলেন। ইনিও পিতার স্কার সিংহাসনারোহণের পর

বহু সদ্পুণাৰলীর পরিচর দিয়াছিলেন। অপ্তান্ত মুসলমান স্থলভানগণের 
চার ভ্রাতা ও অপ্তান্ত নিকট-আত্মীরগণকে, চকু উৎপাটন ইত্যাদি 
করিয়া নির্য্যাতন করার পরিবর্গ্তে ইনি পিতৃদত্ত বৃত্তি বিশুল করিয়া দিয়া 
বেপ্তেই মহন্ত ও পৌষস্তাভার পরিচর দিয়াছিলেন। নসরৎ যথন বাঙ্লায় 
বীর প্রভুত্ত ও প্রাধান্ত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবিস্তারে মনোবোগী হইয়া-

ভারতে নোগলের অভাগর। ছিলেন, তথন ভারতের অপর প্রাস্তে তৎ-কালীন দিল্লীখর ইব্রাহীম লোদীকে পাণিপথের ভীষণ যুদ্ধে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাস্ত ও নিহত

হরিয়া মোগলসামাজ্য সংস্থাপক বাবর শাহ দিল্লীর অধীশ্বর হুইলেন। এইরপে ভারতে মোগলের অভ্যাদর হইল। বাবর শাহ কটার্জ্জিত দিল্লী-সংহাসন বেশী দিন ভোগ করিতে পারিলেন না, চারি বৎসর মাত রাজ্জ করিয়া ১**৫৩০—৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বাবরের** মুত্যুর পর তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লীদিংহাসন অধিকার করেন। হুমায়ুনের নমরেই সের খাঁ বঙ্গদেশ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া পরিশেষে দিল্লী-সংহাসন পর্যান্ত অধিকার করিতে সমর্থ হটয়াছিলেন। সের শাহ যথন দিলীখরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন,দে সময়ে খিঞ্জির থাঁ নামক এক গ্যক্তিকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। খিঞ্জির খাঁ বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার পর বঙ্গের শেষ স্থাধীন নরপতি মামুদ শাহের ম্প্রার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ-স্থতে খিজির থাঁ পুর্ব্ধ রাজবংশের মমুগুহীত বছ আফগানকে স্বীয় দলভুক্ত করতঃ স্পর্দ্ধিত হইরা সের খাঁর মধীনতা অস্থীকার করিয়া রাজন্রোহিতার ভাব প্রকাশ করিলে, সের খাঁ ানরার বল্পদেশে আসিয়া খিজিরখাঁকে দমন করেন এবং তিনি বল-দেশকে করেক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসন ার্জা নিযুক্ত করেন। ইহার শাসন সমরে বাললার ভূমি বন্দোবস্ত হয়। নি উৎপরের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধার্য্য করিয়া বাঞ্চলার ভূমির বন্দো-

ৰম্ভ করেন। সের শাহ স্থবর্ণপ্রাম হইতে সিন্ধু নদের তীর পর্যান্ত একটা স্থাবৃহৎ বল্প প্রস্তুত করাইরা তাহার উভর পার্ষে বৃক্ষ রোপণ ও প্রয়োজনামূর্প পাছনিবাস বা সরাই নির্মাণ ও কৃপ ইত্যাদি খনন করিরা জনসাধারণের বিশেষ মঙ্গল সাধন করেন। ইহার শাসন সমরে দেশে দস্মাভর
ছিল না, পথিক ও বণিকগণ নির্ভরে পথিমধ্যে প্রব্যাদি নিক্ষেপ করিরা
নির্দ্রা বাইত। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে ইহার দারাই বোড়ার ডাকের প্রচলন হয়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সের শাহ কাল-কবলে নিপ্তিত হন।

সের শাহের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র সেলিম দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহার নিকট-আত্মীয় মহত্মদ খাঁ শূরকে বাঞ্চলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেলিম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার তনয়কে নিহত কবিয়া ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় প্রালক মহম্মদ আদিল শাত দিন্তী-সিংহাসন অধিকার করেন। এই স্থযোগে মহন্মদ থাঁ শর স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া জৌনপুরের কতকাংশ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করেন ও স্বীয় নামান্ধিত মুদ্রা প্রচলন করেন। আদিল শাহ মহম্মদের এইরূপ অবৈধাচরণে ক্রন্ধ হইরা শ্বীর হিন্দুসেনাপতি হিমুকে বাঙ্লায় প্রেরণ করেন, হিমু কুল্পীর নিকটস্থ ছাপরঘাটার যুদ্ধে বঙ্গেশরকে পরাঞ্চিত ও নিহত করেন (১৫৫৫)। মহম্মদ থাঁর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র থিজির থাঁ বাহাতুর শাহ নাম ও বাঞ্চণার মসনদ গ্রহণ করিয়া গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে সম্রাট আদিলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া মুঙ্গেরের যুদ্ধে ৯৬০ হিজিরার (১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহাকে নিহত করিয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আদিল নিহত হইলে হুমায়ুন পুনরার দিল্লী অধিকার করেন ও অল্প কয়েক দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হুমারুনের মৃত্যুর পরে মোগল-কুল-রত্ন আকৰর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইরা চতুর্দিকে খীর প্রাধান্ত বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহাহর আকবর পার ।

শাৰে অপুত্ৰক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার

लाठा कालालकेकीन वक्तिश्हामन अधिकांत करतन, ठाँहात मुक्रा इटेरल ভাঁহার যুবক পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু ইনি গিয়াস্টদীন নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তক নিহত হন। অতঃপর কেওরাণী বংশীর সলেমান ও তাঁহার ভ্রাতা তাজ্ঞ্খান স্থাসিয়া বাঙ্লাস্থিকার করেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাজখাঁর মৃত্যু হইলে স্থলেমান গৌড় হইতে উহার অপর তীরবর্ত্তী তাঁড়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং সেখান হইতে সম্রাটের নিকট উপঢ়োকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার মনস্কৃষ্টি সাধন করেন। ১৫৭৩ গ্রীষ্টাব্দে স্থলেমানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বয়াজিদ রাজা হন, কিন্তু ইহার .আচরণে উত্যক্ত হইয়া আফ গান সন্দারগণ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ভাতা দাউদকে সিংহাসন প্রদান করেন। দাউদ সিংহাসনারোহণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার ১৪০০০০ পদাতিক ৪০০০০ অখারোহী, ২০০০০ কামান ও অন্তাক্ত অস্ত্র ও ৩৬০০ হস্তী ও বহু শত যুদ্ধ-নৌকা ইত্যাদি প্রস্তুত আছে, ইহাতে তাঁহার মনে রাজ্য বিস্তার লালসা বৃদ্ধি পাইল এবং আপনাকে স্বাধীন নরপতি জ্ঞানে বাঙ্লা ও ৰিহার সর্বত স্বীয় নামে খুতবা পড়িবার ছকুম দিলেন। দাউদ গাজিপুরের সন্নিহিত জমানিয়া নামক একটা মোগল হুর্গ বল পূর্ব্বক অধি-কার করার আকবর দাউদের বিরুদ্ধে সেনাপতি মনিয়াম খাঁকে ও রাজা টোডর মল্লকে পাঠাইয়া দেন। মেদিনীপুরের ও বালেখরের মধ্যবর্ত্তী

বঙ্গে মোগল সাঞ্জাজ্য প্রতিষ্ঠা। মোগলমারি নামক স্থানে ১৫৭৫ জীষ্টাব্দে মোগল পাঠানের ভীষণ যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে প্রথমতঃ পাঠানদিগেরই ক্ষয়ের সম্ভাবনা ইইয়া

উঠে, কিন্তু অবশেবে মোগলদিগেরই জর হর। দাউদ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, কিন্তু পরিলেবৈ সমাটের ক্লপার ওড়িন্যার শাসনভার লাভ করেন। এবং মনিরাম খাঁ বাঙ্গলার শাসন কর্তা নিযুক্ত হন। মনিরাম উড়া হইতে পুনরার গৌড়ে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন এবং অরুক্তাক পরেই মৃত্যুদ্ধে পতিত হন। মনিয়ামের মৃত্যুর পরে দাউদ পুনরার বাঙ্লা আক্রমণ করেন কিন্তু নৰ নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা খান্ জহান্ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্বে উহাকে পরাজিত করেন, দাউদ খাঁ বন্দী হইলেন এবং রাজন্তোহিতা-পরাধে তাঁহার প্রাণদও হইল, তাঁহার ছিন্নশির খান্জহান্ দুত্হতে আগ্রায় আক্রবর বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাউদের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্ললার পাঠান রাজ্য লোপ পাইল্,

এইরূপে বাঙ্লাদেশ মোগলসামাঞ্জা ভূক্ত হইলে তথায় এক এক কন

অধীন শাসন কর্ত্তী বা হ্রবেদার নিযুক্ত ইইরা শাসন কর্ত্তী বা হ্রবেদার নিযুক্ত ইইরা শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন। শান্জহানের পরে মুক্তংফর ঝাঁ,—এবং মুক্তংফর ঝাঁরের পরে ১৫৮০ গ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডর মল বাজলার শাসন কর্ত্তী নিযুক্ত হন। কিন্তু জাঁহার সহিত মুস্লমান সেনাপতিদিগের মনের মিল না হওয়ার স্মাট আকবর জাঁহার হন্ত হইতে শাসনভার গ্রহণ করিয়া ঝাঁ আজিনের প্রতি অপণ করেন ও রাজা টোডর মলের প্রতি রাজন্ত্ব বন্দোবন্তের ভার অর্পণ করেন। রাজা টোডর মলের প্রতি রাজন্ত্ব বন্দোবন্তের ভার অর্পণ করেন। রাজা টোডর মলের সমগ্র বাজ্লাদেশকে ১৯ সরকারে ও ৬৮২ প্রগণার বিভক্ত

ওরাসিল-ভুষার-জমা ও সরকার বাজুরা। করেন। বৃহত্তর বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুত্ততর বিভাগগুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত হইবাছিল। কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম লইরা

পরগণার স্ষ্টি, আর কতকগুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হয়।
এইরূপে সমগ্র বন্ধরাজা টোডরমল ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণার বিভাগ
করিরাছিলেন। বন্ধদেশের ভূমি তৎকালে থালসা ও জারগীর নামে
অভিহিত হইত, বে জ্মীর জমা বা আর রাজকোবে আসিত তাহাকে
শালসা ও বাহার আর কন্মচারীদের ব্যর নির্কাহার্থে আ্বিশুক
হইত তাহার নাম জারগীর ছিল। টোডর মল থালসা ভূমির ৬০, ৪৪,

২৬০ টাকা ও জারগীর ভূমির ৪০, ৪৮, ৮৯২ টাকা মোট ১, ০৬, ৯০,

২৬০ টাকা সমগ্র বন্ধরাক্ষ্যের জ্বমা নির্দেশ করেন। তাঁহার এই জ্বমা বন্দোবজ্বের যে কাগজ প্রস্তুত ইইরাছিল তাহাই ওরাণীল-তুমার-জ্বমা নামে পরিচিত ইইরা আসিতেছে। বিক্রমপুর সরকার সোণার গাঁরের অস্তুর্গত একটা মহাল বা পরগণা ছিল। সোণার গাঁ ২২ পরগণার বিক্তক ছিল, এই বারার মহালের রাজস্ব ২০,০০,১০,০০০ দাম বা ২,৫৮,২৮০ টাকা ছিল, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের রাজস্বই সর্বাশেক্ষা অধিক ছিল। মেঘনা নদের পুর্বভীর ব্যাপিয়া শীলহাটের দক্ষিণ ও বিপুরার পশ্চিম সামা' পর্যান্ধ্য সরকার সোণার গাঁ বিস্তৃত ছিল। ১৫৮৯ ব্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বক্ষের যঠ স্থবেদারর্গে আগমন করেন।

ইহাঁর সময়ে রাজমহলে বাঙলা বিহার ও वात्रकु हेन्ना । ওডিয়ার রাজধানী স্থাপিত হয়। এবং মানসিংহের বাঙ্গাদেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই যথন বিহার ও ওডিয়াার আফগান বিজ্ঞোহী হইয়া নানারপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করে, সে সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্লা দেশের বিভিন্নাংশে অরে অরে ভৌমিক বা ভূঁইয়াগণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রয়াস পান। ভৌমিক বা জমিদার একই কথা। বোড়শ শতান্দীর মধ্যভাগে এ সমু-দয় ভৌমিকগণের অভাদয় হয়। সমাট স্মাক্বর শাহের রাজস্বকালেই ইহাদের অভ্যুদয় হয় এবং পরিশেষে দেলিম বা জাহালীর বাদশাহের রাজত্ব সময়ে ইহারা পরাজিত হন। এই সমুদয় ভৌনিকগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তার অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যথিত হুইয়া আপনাদের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্ত দলবদ্ধ হইয়। নিয়মিত রাজস্ব প্রাদানে বিরত হন, এবং স্মাপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। বারভূঁইরার ইতিহাস ৰঙ্গের গৌরব। ইহাঁরা এক সময়ে বেরূপ বীর্যাবন্তার পরিচর দিয়াছিলেন তাহা আজিও বঙ্গের কুটারে কুটারে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে! ইই। দের মধ্যে আবার বিক্রমপুরের কেদাররায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য

বে বীরন্ধের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীজাতির নিকট চিরগৌরবমর পুণা ইতিহাস। সে পুণা কাহিনী বঙ্গদেশ হইতে কখনও অন্তর্হিত
হইবে না। এইবার ভূঞাদের নাম লইয়া বড়ই গোলবোগ, ভবে
বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভাওয়ালের ফলগোজী, খিজিরপুরের ঈশা
ঝা, সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী, বশোহরের
প্রতাগাদিত্য, ভূষণার মুকুল রায়, চন্দ্রবীপের কলপ্নারায়ণ রায়,
ভূলুয়ার লক্ষ্ণনাণিক্য প্রভৃতি নয় জনের নাম নির্ক্রিবাদে চলিয়া আসিতেছে—ইহাদের কীর্তিকলাপ ও উল্লেখবোগা। (১)

বোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চাঁদরায় ও কেদার কেনার রায়। কেরার এই ছই ভ্রাতা মোগলদিগের শাসনশৃথ্ন ছিন্ন করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন নরপতি বলিরা ঘোষণা করেন।(২) ইহাঁদের রাজধানী স্থবর্ণ গ্রাম বা সোণার গাঁ হইতে ৯ কোশ দূরবর্ত্তী পদ্মাতীরে অবস্থিত ছিল। প্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অস্ত্র-

<sup>(</sup>২) কেছ কেছ পুটিয়য় রাজা, তাছিয় পুরেয় রাজা ও দিনালপুরেয় রাজাকেও বায় ভূঁইয়ায় অন্তর্গত ব'লয়া থাকেন, কিন্তু এ বিবয়ে বছ মততেল আছে।

২। কথিত আছে যে এই বংশের আদি পুরুষ নিররায় কণাঁট হইতে আদিরা বিক্রমণ্রন্থ আড়ুকুলবাড়িরা নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই নিররায়ের বংশেই চাঁদ রায় ও কেদার রায়ে ক্ষয়েশ্ব করেন। বহু অফুসন্ধানেও চাঁদরার ও কেদার রায়ের পিতার নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ই হাদের শুরুবংশ এবং পুরোহিত বংশের কেহই প্রাচীন কোন কামজ পত্র কিংবা কোন কুলজী গ্রন্থ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন নাই! নির রায় সক্ষমে ভাজার ওয়াইজ সাহেব শিখিয়াছেন যে,—The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nim Rai came from Karnat and settled at Araphullbria in Bikrampur. He is believed to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the reling monarch to his retaining the tittle as on

ভূকি। মোগলেরা বিক্রমপ্রকে সরকার সোণার গাঁরের অস্তর্ভুক করিয়া লইরা তাহাকে আপনাদের অধীনস্থ ভূভাগ বলিরা ঘোষণা করিলেও চাদরায় কেদার রার নিজ স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। বিক্রমপুরের চভূদিকে বছ নদী বিদ্যান্য থাকার উহারা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গমন করিয়া মোগল সৈঞ্ছদিগকে ব্যত্তিবন্ত করিয়া ভূলিতেন, কাজেই মোগল সৈঞ্জগণ ইহাঁদিগকে বশীভূত করিতে পারিতেন না। এই রাজবংশের সহিত থিজিরপুরাধিপতি ঈশার্থার বিশেষ সদ্ধাণ ছিল, তাঁহারা কথনও ঈশার্থার বিক্লাচরণ করিতেন না। ঈশার্থাও মৈত্রীভাব রক্ষা করিতে পরাঘুণ ছিলেন না।

এক সময়ে ঈশাবাঁ মিত্ররাজ কেদার রায়ের বাটীতে আগমন করেন; কেদার রায় ও এই রাজ অতিথির উপযুক্ত রূপ সন্ধর্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু এই আনন্দ কোলাহলের নির্ভির সজে সজেই উভয় পক্ষের প্রীতির বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া চির বিজ্ঞোহের ও মনাস্তরের স্প্রতিহল। \* কেদার রায়ের এক অপুর্ব্বরূপ লাবণাবতী যুবতী বিধবা

hereditary one in farmly," (James wise—on the Barah Bhuyas Asiatic Society's Journal 1874).

ওরাইজ সাহেবের মতে নিল রার সমাট আকবরের রাজত্বে প্রার ১০০ কেড্রুশত বংসর
পূর্বে কর্ণাট হইতে বিক্রমপুরে আসমন করেন। শ্রীযুক্ত নিথিগনাথ রার মহাশর অসুমান
করেন যে যে সমরে দেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলন, সেই সমরেই তাঁহারের
ক্ষেশবাসী নিমরার আসমন করেন। (নিথিল বাবুর প্রতাপালিতা দেখ)।

ধাৰীণ ঐতিহাসিক শ্রীবৃক্ত আনন্দ নাথ রাহ কেবার রাহকে চাঁধ রাহের পুত্র বলিয়া
অতিহিত করিয়াছেন, কিন্তু উহারা সাধারণতঃ ছুইআতা বলিয়াই কথিত হুইয়া থাতেন।
আসরাও সেই সাধারণ বিখাসের সহিত উহারিককে ছুইআতা বলিয়াই উল্লেখ করিলায়।
বংশপরশারাগত অনপ্রবাদ হুইতেও ছুই আতা বলিয়া জানা বায়। ভাজার ওয়হিজও
বুই বতাবলায়।

ভন্নী ছিলেন—ভাহার নাম ছিল সোণা বা সোণামাণ। এই বালবিধবা বৈধবোর দারুণ বন্ধণার মধ্যে প্রাভ্রমের আপ্রমের থাকিয়া জীবন কাটাইতেছিল। ঈশার্থা বধন কেদার রায়ের অতিথি রূপে প্রীপুরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন তথন তিনি কোনও রূপে এই ললনারত্বকে দেখিতে পাইয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। হায় ! রমণীর রূপ, জপতে তুমিই যত অনিষ্টের মূল।

ঈশার্থা সোণামণির রূপ লাবণ্যে এতদুর মোহিত হইরাছিলেন বে তিনি থিজির পুরে গমন করিয়াই সোণামণিকে পাইবার জন্ম একজন দৃত প্রেরণ করেন। তিনি জানিতেন না বে ইহাতে বার শ্রেষ্ঠ কেদার রারের মনে দারুপ ত্বাপার ও ক্রোথের সঞ্চার হইবে, কেদার দৃতকে বিদার দিরা যুদ্ধ যোবণা করতঃ ঈশার্থার অধিক্রত কলাগাছির হুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহা ধ্বংস করেন ও ঈশার্থা আত্মরুলার জন্ম ত্রিবেণীর হুর্গে আশ্রম গ্রহণ করিলে কেদার রায় উক্ত হুর্গ আক্রমণ করিয়া থিজিরপুর পুঠন করেন। এদিকে বখন রণোয়ন্ত কেদার রায় তার অবীয় অসীম শক্তি প্রভাবে ঈশার্থার হুর্গ ইত্যাদি বিধবন্ত করিয়া মৃশলমানের ত্বণিত প্রার্থনার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে সক্ষম হইয়াছেন মনে করিয়া কথঞ্চিত আরাম অবুভব করিতেছিলেন, তথ্ন ঈশার্থা ও এক বিখাস বাতকের সহায়তার কেদার রামের সর্ব্ধনাশ সাধনে ব্রতী হইলেন।

প্রীমস্ক থা কেদার রাবের অমাত্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া এক সময়ে কেদার রার কোটীখরের দেবল আন্ধাকে গোষ্টিপতিত্ব প্রদান করেন, শ্রীমস্ক ইহার প্রতিকূলতাচরণ করে, কিন্তু পরিশেষে রাজাক্ষার থৈ দেবল আন্ধাকে গোষ্টিপতি প্রোজিয় বলিয়া মানিতে বাধা হন। এই ঘটনা হইতেই শ্রীমস্ক খাঁ হালয় মধ্যে এই রাজপরিবারের অনিষ্ট চিস্তা করিয়া আাসিতে ছিলেন। এক্ষণে স্বরোগ ব্রিয়া শ্রীমস্ক গোগনে উপার্থার সহিত সাক্ষাৎ করে, উপার্থা ও এই পামরকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন

ও বহু অর্থ পারিতোষিক প্রদানে প্রীমন্ত থাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান বে, বে উপারেই হউক সোণামণিকে আনিরা আমার অন্ধণারিনী করিয়া দিতে হইবে। প্রীমন্ত থাঁ উহাতে স্বীকৃত হয় এবং অত্যর কাল মধ্যেই বিশ্বাস্থাতকতা করিয়া স্থণমন্ত্রীকৈ ঈশাখাঁর হত্তে অর্পণ করে। এতদুর কোশলের সহিত এই ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া ছিল যে চাঁদ কেদার রায় ইহার বিন্দু মাত্রও জানিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে চাঁদরার ঈশাখাঁ কর্তৃক সোণামণির এইরপে অগহরণ ব্যাপার অবগত হইয়া লজ্জায় ও অগমানে একেবারে শ্ব্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং অত্যর কাল মধ্যেই কোটাখরের পদ মূলে স্বীয় নখর দেহ পরিত্যাগ করিয়া জগতের সর্বপ্রকার প্রানি হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পরে কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হ'ন, তিনি কেবল যে ঈশাধার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইলেন তাহা নহে—কেদার একেবারে মোগলের অধীনতা পাশ ছিল্ল করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন । মোগলেরা যথন পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন তখন তাহারা সরকার সোণার গাঁয়ের সহিত সনদ্বীপপ্ত মোগলসাঝাল্য ভুক্ত করিয়া লন। এক্লণে কৈদার রায় উহার পূন্রক্রান্তের জ্বন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী, মগ, ফিরিজী ও মগের মধ্যে যে ঘোরতর মৃদ্ধ হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালী, মগ, ফিরিজী ও মগের মধ্যে যে ঘোরতর মৃদ্ধ হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ । বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় নৌমুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, উাহার বছ কোষা (সেকালের রণতরী) ও নৌ সৈন্য ছিল, তিনি একক সেন্যুক্ত করিয়াছিলেন, উহালের মধ্যে আবার কার্ভালিয়ন বা কার্জাকৌ নিমুক্ত করিয়াছিলেন, উহালের মধ্যে আবার কার্ভালিয়ন বা কার্জালোই প্রধান ছিল। এই কার্জালো ও তাহার সহযোগী মাটিন নামক ক্রিরজীর সাহায্যে কেদার রায় মোগল দিগের হস্ত হইতে সনদ্বীপ

উদ্ধার করিতে সমর্থ হন ও ছাইবার পর্যাস্ত আরাকান রাজকে পরাজিত করিয়া সন্ধাপ নিজ অধিকার ভূক রাখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পরি-শেবে উহা আরাকান রাজের অধিকার ভূক হয়। এই নৌ যুদ্ধ ১৬০২ জীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। \*

যধন বিক্রমপুরে কেদাররায় এইরূপ ভাবে সর্ব্ব নিজ বাছবল প্রকাশে কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, সে সময়ে আকবর বাদসাহের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেলিম আহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার বারভুঞাগণের বীরত্ব কাহিনী জ্ঞাত ছিলেন, সিংহাসনারোহণের পর ক্রমশংই তাহাদের উদ্ধৃত ব্যবহারের কথা শ্রবণে তিনি এ সকল বিজ্ঞাহী জ্মিদারগণের দমনার্থ অত্বর্মাধিশতি হিন্দু কুলাঙ্গার রাজা মানসিংহকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ভূঞাদংগর নির্দ্ধ লাথ্য প্রেরণ করিলেন।

মহারাজা মানসিংহ বাঙ্লা দেশে আসিরাই প্রথমতঃ ভূঞাদলের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এ ভেদ ঘটাইতে উাহাকে বিশেষ কইও পাইতে হয় নাই কারণ ভূঞাদল পূর্ব্ব হইতেই পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বিদেষ ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, বশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত উাহার জামাতা চক্সন্থীপের রাজারামচক্রের, রামচক্রের সহিত ভূল্যার লক্ষ্মণ মাণিক্যের, বিক্রমপুরাধিপতি কেদারের সহিত খিজার পুরের ঈশার্থা মসনদ আলির মনোমালিন্য স্বচ্ছুর মানসিংহের নিকট অধিক কাল গুণ্ডা রহিল না।

ইহার উপরে আবার ভবানন্দ মজুমদার ও এমস্ত বাঁ প্রভৃতি স্থদেশ-দ্রোহী কুলান্দার গণ তাঁহার সহারতার নিযুক্ত হইল। এই কুলান্দার ছর কিব্রুপ ভাবে এবং কোন্ পথে সৈন্য পরিচালনা করিলে যুদ্ধ জরের সম্ভাবিনা বেশী হইবে তৎসম্পর্কে মানসিংহকে প্রামর্শ দিতে পশ্চাৎপদ

<sup>\*</sup> See purcha's Pilrimes, fourth part Book V. P.51'5, 1625.

হইল না। মানসিংহ এই রূপ ভাবে সমুদ্ধ গৃহ ছিদ্র অবগত হইরা যুদ্ধ বোৰণা করিয়া ভৌমিক গণের নিকট দৃত প্রেরণ করিলেন, ইহাতে এই ফল হইল যে অধিকাংশ ভৌমিক গণই ভয়ে বা প্রলোভনে মোগলের আধিপতা স্থীকার করিল—কিন্তু কেবল ছই মহাপুক্ষ হিমাজির স্থায় অটল চিত্তে স্থানের স্বাধীনতা রক্ষার্থ প্রেরুড হইলেন। প্রতাপের স্বাধীনতা বেলার তটন্থিত বিক্রমপুরের রাজধানী কেদার রামের প্রিয়তম শ্রীপুর ছর্গশিরেও বিক্রমপুরের স্বাধীনতা ধ্বক্সা দেনরাজনারের প্রিয়তম শ্রীপুর ছর্গশিরেও বিক্রমপুরের স্বাধীনতা ধ্বক্সা দেনরাজনারের প্রতানের বহুকাল পরে পুনরায় গৌরবের সহিত উভ্টীয়মান হইল। জানিনা সেদিন বিক্রমপুরের ম্বরে ঘরে কি আনন্দ কোলাহলই না জাগিয়া উঠিয়াছিল! বলের নর নারী সে শুভ্যোগে স্থাধীনতার মৃক্ত আনন্দে হর্ষ বিহলে হইয়া উঠিল, সকলেই মৃত্যুকে ভূচ্চক্ষান এবং দেশের স্বাধীনতাই স্ক্রাপেকা শ্রেপ্ততম বোধে মোগল সৈন্যের গতিরোধার্ধ উলল ক্রপাণ হস্তে প্রস্তুত হস্ততে লাগিল। হায়রে সে দিন!

বখন একে একে অন্তান্ত ভৌমিকগণ মানসিংহের পদানত হইল, তখন মানসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে বাঙ্গালার ছই দীপ্ত ত্থ্য প্রতাপ ও কেদারকে দমন না করিতে পারিলে তাঁহার সমৃদয় চেষ্টা যত্নই বুঝা, যদি এই ছই বীর পুরুষকে পরাজিত করিতে না পারেন, তবে তাঁহার আর মোগলবাহিনী সহ দিলীতে ফিরিয়া যাইবার স্থযোগ থাকিবেনা। রণকুশল মোগল সেনাপতি এইরপ চিন্তা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিবার স্থযোগ অন্থসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়কে পরাজিত করিবার নিমিস্ত স্থলপথে একদল সৈশ্ত, জনৈক উপযুক্ত সেনা নায়কের অধীন প্রীপুরাভিম্ব প্রেরণ করিবান। মানসিংকের বিখাস ছিল বে বাঙ্গালীকে দমন করা বিশেষ কঠিন হইবে না; তিনি আনিতেন না, কিংবা বুঝিতে পারেন নাই বে, কি ছক্ষ্ম শক্তির সহায়তায় প্রতাপ ও কেদার বাঙ্গালার স্থাবীনতায়

ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছে। বাঙ্গালী বে ৰীরছে ক্ষত্রির বীরগণ হইতে কোনও প্রকারেই ন্যন নহে এ বিশ্বাস তাহার মনে ছিল না। এ দিকে ধ্বন নরাধ্য বলকুল কুলালার ভ্রানন্দের সহায়তায় সেনাপতি মান বজের দীপ্ত স্বাধীনতা স্থ্যকে অন্তমিত করিবার জ্বন্ত বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সে সময় সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রেরিত মোগল-বাহিনী বিক্রমপুরাধিপতির প্রবল আক্রমণ সহিতে না পারিয়া বছ হত, আহত ও রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করিয়াছে। এ সংবাদে মোগল দেনাপতির চমক ভালিল, তিনি খত সহজে বাঙ্লা জর করিবেন ৰলিয়া ভাৰিয়াছিলেন, তাহা আরু তত সহজ সাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। স্থলপথের প্রাক্তয় ব্যাপারে জলমুদ্ধে বিক্রেন-পুরাধিপতিকে পরাঞ্জিত ও বিধ্বস্ত করিবার সংকল্প করত: বিপুল আয়োজনের সহিত একশত রণতরী সাহসী ও নির্ভীক মোগলসৈনা এবং সমর-বিদ্যা-বিশার্দ সেনাপতি মন্দারায়কে তৎসঙ্কে প্রেরণ করিলেন। মানসিংছের প্রেরিত এই রণতরীসমূহ কেদার রায়ের গর্ক এবং বিক্রমপুরের স্বাধীনতা হরণ করিবার উদ্দেশে অদ্ধ্যক্ত শোভিত পতাকা উড়াইয়া "আল্লাহো আক্বর" রবে পদ্মার উভয়তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া বীরদর্পে 🔊 পুরের দিকে অগ্রসর হইল। মোগলের সহিত এই জনযুদ্ধে বঙ্গবীরগণ যে সাহস ও ক্বতিছের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন— ভাহা বিক্রমপুরবাসীর চির-গৌরবের বিষয়।

কেদার রার, ওপ্তার প্রমুখাৎ সমুদর অবগত হইরা প্রামে গ্রামে চর
পাঠাইরা সৈত সংগ্রহে ও যুদ্ধের আবত্তকীর কর্ত্তরা কার্য্য সাধনে এতী
হইলেন। অদেশভক্ত নীরের নিকট জীবন থাকিতে শক্ত হতে মাতৃভূমি
ভূলিরা দেওরা কিরূপে সন্তব্ধর হইতে পারে! চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র সৈত্ত রাজধানী প্রীপুরে সমবেত হইতে লাগিল—একটা বৈত্তাতিক-ডেক্সন্ত্রণ জনিত শক্তি নিজীব নরনারীর বাছতেও শক্তি সঞ্চার করিরা- দিল। কেদার রারের কোষা (রণভরী) সমূহ বন্ধীর সৈনিকবৃন্দে স্থানোভিত হইরা মধুরার ও কার্ভালো এই ছই বীরেন্দ্র সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে মোগল সৈন্তের প্রতীক্ষার প্রস্তুত হইরা রহিল।

কালো জলে কালো ঢেউ তুলিয়া আজ বেমন মেঘনাদ (মেঘনা)
নদ বিক্রমপুরের পূর্ব্ব প্রান্ত ধৌত করিয়া প্রতি তরক্ষ উচ্ছ্বাসে অধীনতানিগড়-বন্ধ-হদরের স্থতীত্র লাজ্বনায় বিষম্ম যত্রণা ব্যক্ত করিতেছে,
তেমনি সে একদিন উদ্ধাম যৌবনের পুলকচাঞ্চল্যে স্বাধীনতার গৌরবম্ম
হর্বে আনন্দ সন্ধীত গাহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন এখন কোথায় ? তাহার
এই স্থবিশাল বক্ষে একদিন যে সমরলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, নির্ভীক
হাদর বন্ধবীরগণ যে বীরম্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কালো জলে মোগল
বাহিনীর লোহিত শোণিতে করালবদনী রণরক্ষিনীর যে ভীষণামূর্ত্তির
বিকাশ পাইয়াছিল, সেই লোহিত আভা সেই ভৈরব-গর্জ্কনরব—সেই ফেণিলোজ্জল তরঙ্গরাশির অট্রহাসি এখনও যেন কাশে
বাজিতেছে—এখনও যেন স্থাব্র অতীতের বন্ধবীরগণের সহস্র
কঠোচ্চারিত রণজ্বরের আনন্দ-কোলাহল দিকে দিকে জাগিরা
উঠিতেছে!

চিরদিনই কি বাঙ্গালী ভীক কাপুরুষ বলিয়া ত্বণিত ছিল ? সত্য সতাই কি তাহারা কামান ভেরীর প্রবল নিনাদে, অসির ঝনঝনার ও রণবাদ্যের প্রবল নির্ঘোষে ভীত চকিত হাদরে প্রেরসীর অঞ্চল ছারার পুকাইতে চাহিত ? তাহারা কি একদিন মাতৃত্নির হিতার্থে—প্রাণ-প্রিয়তম জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ মুদ্ধকে আত্মবিসর্জন করিছে অপ্রসর হর নাই ? তাহারা কি রাজপুতদিগের স্তার জীবনকে তুদ্ধ ও মৃত্যুকে অমৃত জ্ঞানে অতৃল সমৃদ্ধিশালী মোগল-পাঠানের সহিত বৃদ্ধ করিতে যার নাই ? পাঠক! একবার অতীত ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে ভোমরা কি ছিলে কি হইরাছ—দেখিবে তোমরা কোন্ উচ্চ শিশ্বর হইতে অবনতির গাঢ়তম অদ্ধলারাচ্ছর গহবের নিপতিত হইরাছ—তথন হালরে এক গৌরবমর বৈছাতিক শক্তির সঞ্চালন অমুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিবে, ভাবিবে আমরা কি সেই বাঙ্গালী? বর্জমান সময়ে আমরা বেমন দীন দরিদ্রও বাছবল হীন এবং ছর্ভিক প্রপীড়িত কঙ্কালসার দেহে জীবন বাপন করি, আমাদের পূর্ব্ব পুক্ষেরা সেক্ষপ ছিলেন না। তাঁহাদের বাছতে বল ছিল, হ্বদয়ে সাহস ছিল, তরবারির ভীবণ আঘাতে শক্তর মুগু ছিল করিবার শক্তি সামর্থ্যও ছিল। তথনকার বাঙ্গালী ভীক্তা কি তাহা জানিত না—বিলাস ব্যসনাশক্ত তাহারা ছিল না—ছর্ভিক ও অন্নকষ্ট কি তাহা তাহারা কর্ত্বনাও করিতে পারিত না। তথন একদিকে বেমন শস্ত স্থামলা সোণার বাঙ্গার ক্ষেতে ক্ষেতে সোণা ফলিত, তক্তপ বীর্যারতী বঙ্গনারীগণ্ড বীরকুমারই প্রস্বাব করিতেন; সে সময়ে শান্তি, স্থধ, ধীরত্ব ও বীরত্ব সম্মিলিত ভাবে বঙ্গের কুটীরে আধিপতা বিজ্ঞার করিয়াছিল।

ওদিকে দেখিতে দেখিতে মানসিংহের একশত রণতরী তীরবেগে আসিয়া মেঘনার উপকৃলে উপনীত হহল—শ্রীপুর নগরী বিধবন্ত করিয়া বাওয়াই মানসিংহের আদেশ ছিল। বৈশাধের

মেঘনার উপকৃলে কেদারের সহিত মোগলের নৌযুদ্ধ। বাওগাই মানাসংহের আদেশ ছিল। বেশাথের মধ্যতাগে বাঙ্গালীও মোগলে ভূমুল যুদ্ধ বাধিল। সেদিন নীল মেখারত গগনতলে

প্রচণ্ড বায়ুর তীব্র আন্দালনে, মেঘনা প্রবল উচ্চানে বহিন্না বাইতেছিল, আকাশে থাকিরা থাকিরা বিদ্বাৎ ঝলকিতেছিল,—নেই প্রকৃতির তীয়ণ বিপ্লবের মধ্যে মেঘ ও কামানের গর্জনে বাইলালী ও মোগলে তীয়ণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। একদিকে অদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বন্ধবীরগণ প্রাণ বিসর্জন দিতে রণরকে মাতিরাছে—অপরদিকে বাছ্বল দৃশ্ত দিখিজরী মোগল সেনানী, একদিকে স্বার্থ, প্রশ্বর্য ও স্থাবের বিষ্ণ্রাসী কামনা, সম্ভাদিকে ক্ষার্থর তপ্তশোণিত দানে অদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ

মৃত্যুবাসনা; সে ৰাসনায় স্বাৰ্থ নাই—মোহ নাই—একমাত্ৰ স্বাছে স্বাধীনা বন্ধজননীয় কল্যাণমহীমূৰ্ত্তির প্ৰীচরণ সেবা।

ভৈরব রবে যদ্ধ চলিতে লাগিল—মেঘনার তরক ভক্তে সে প্রালয় ভাগুৰে বণত্ৰী নাচিতে নাচিতে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের, নিকট চইতেও নিকটতর হইতে লাগিল। "আলাহো অকবর" ও 'জয়মা কালী' ধ্বনি স্থানর দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল। তীরে উৎস্থাক নরনারী ব্যাকল কাদয়ে দেশের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। বিক্রমপুর কি ভাহার বিক্রম রক্ষা করিতে পারিবে না ? কেদার কি তাঁহার মাতৃভূমি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে নাণ ৰাঙ্গালীর বাহতে কি বল অন্তর্হিত হইয়াছে গ সতা সভাই কি দেশ বীরশুভা হইয়াছে ? অইশোন, চভর্দ্ধিক প্রালয়-মন্ত্রে ধ্বনিত হইতেছে—কখনই না! কেদারকে যে আৰু তাঁহার গুরুদেব সিদ্ধ সাধক গোসাঞি ভটাচার্য্য দেবী ছিল্লমস্তার আশীর্জাদী বিষপত দিয়া বলিয়াছেন, 'বাও বংদ, ভয় নাই-মায়ের বরে তুমি নির্বিলে রণজ্ঞী হইবে,—মোগলবাহিনীর কি সাধ্য যে তোমায় পরাজিত করে ?" তেজস্বী ব্রাহ্মণ সম্ভানের ভবিষাদ্বাণী মিথ্যা হইবে এও কি কথন সম্ভব ? क्थन नरह-कथन नरह। সেই দিন সেই ভীষণ সমরে, মেঘনার সেই ভয়ত্বর জল যুদ্ধে মোগল দৈতা পরাজিত হইল। বিজয়োনার বঙ্গদৈতাের প্রবল আক্রমণ তাহারা রোধ করিতে সমর্থ হইল না-একে একে মোগল রণত্রী মেঘনা-বক্ষে নিমজ্জিত হইল। "জয় বাঙ্গালীর জয়" "জয় কেদারের জয়" রব কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত ছইতে লাগিল. মেঘনার তরঙ্গ উচ্ছাদে, জীমুতের প্রবল মজে, বাতাদের উন্মন্ত রোলে বিক্রমপুরাধিপতির বিষ্ণয় বার্তা স্থানুর সীমান্তে গিয়া পঁত্ছিল। (১)

<sup>(1) \* \* \*</sup> Cadry lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Mansinga, Governor under the Mogal, who having subjected that tract to his master

वीरतक मधुतात्र धरे ভीषण यूष्क विरागय वीत्रक व्यन्निन क तत्राहित्यन। মধুরার স্বকীর বীরত্বের জন্ম মুকুটরার নামে মধরার ও মকট পর। অভিহিত হইতেন, দেকালে এইরূপ মুকুট রায় উপাধি বিশেষ গৌরববাঞ্জক ছিল। (২) বিক্রমপুরে অদ্যাপি মধুমুকুট রায়ের প্রাচীন স্থতি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুট রায় বে স্থানে স্বীয় বাসস্থান (রাজধানী) নির্মাণ করেন তাহা এখনও মুকুটপুর (মটকপুর) নামে কথিত হুটুয়া আসিতেছে, তাঁহার খনিত দার্থিকা সমহ এবং প্রায় ৮০হাত প্রশন্ত পদাতীর পর্যান্ত রাস্তা বিদ্যমান থাকিয়া মুকুট পুরের দীঘী ও দরজা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বিক্রমপুরস্থ ( বর্ত্তমান উত্তর বিক্রমপুরের) ধীপুর ও রাউতভোগ প্রামের প্রাস্তভাগে বে স্কর্ক্ষিত ''দেউল বাড়ীর'' ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উহাই তাঁহার বাটীর অস্তঃপর ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ বাটীর চতুর্দিকে যে বিস্তুত গড় খনিত হুটুরাছিল, উহা এখনও "দেউল গড" নামে সাধারণের নিক্ট পরিভিত। এই দেউল বাড়ীর পূর্ব উত্তর দিকে যে হ'টি অব্যবহার্যা দীঘী আছে, তাহাতে সময় সময় কারুকার্যাবিশিষ্ট, চৌকাট, করাট ও অক্সাঞ্চ অনেক প্রাচীন জিনিষ পাওয়া যায় ৷ অনুসন্ধান করিলে যে আরও পাওয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? মধুমুকুট রায়ের কোনও বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন কি না, তাহার কোন পরিচয় পাই নাই; তবে

sent forth this Navie against Cadry. Mandary a man famous in these parts being Admiral; where after a bloudie fight Mandry was slain.

<sup>(</sup>Parch's Pilgrims Pt. IV. BK. V. P. 513)

এই মধ্যুক্ট রায়ের সহিত বছরান জেলার জাহাসীরাবাদ পরলগাভুক পূর্বাহলী গ্রামনিবাদী বৈথিক ব্রাক্ষণ মৃক্ট রায়ের কোন সংগ্রব নাই।

তাঁহার জ্ঞাতি ও দেওরান প্রীপতি রায়ের অধন্তন দশম পুরুষ রাউতভোগ প্রামে "দে-সরকার" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এই প্রীপতি রায়ের তৃতীর পুরুষ প্রীরূপ রায় নবাবের কর্মচারী ছিলেন এবং বিখাস উপাধি প্রাপ্ত হ'ন—ইহারা বছদিন হইতেই রাউতভোগ গ্রাম বাসী। মধুরায়ের বাড়ীর হার পণ্ডিত যোগেখর চক্রবর্জীর বংশধরগণও আদাপি জীবিত আছেন। এই জলমুদ্ধে কেদার রায়ের পর্ত্ত্বগীক্ষ সেনাপতি কার্ডালো শরবিদ্ধ হইয়াও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জলমুদ্ধে বাজালীর এইরূপ বীরত্ব অহ্নত কোথাও প্রদর্শিত হইয়াছে কি না জানিনা। বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরাও স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে এই মুদ্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

বংশ পরম্পরায় এই সমর-কাহিনী নানা প্রকার কর্মনার বর্ণ-বিচিত্রতার সহিত বিক্রমপুরের পলীবৃদ্ধেরা গল্প করিয়া থাকেন। স্বয়ং দেবী ভগ্বতী আসিয়া কেদারের সহায়তা করিয়াছিলেন বিদ্যাই উাধাদের বিশ্বাস।

সে দিন মেঘনার চঞ্ল বক্ষোপরি তরজের উন্মন্ত নর্ত্তন দর্শনে আমার এ অতীত কাহিনী মনে পাড়িয়া অলক্ষ্যে একবিন্দু তপ্তাক্র পতিত ইইল; শ্মশান বিক্রমপুরে এখন কি আছে ? সেই গর্ব্ব সেই বীরত্ব-সেই একতা সেই মহত্ব এখন বিচ্ছিন্ন ও সৃষ্ঠিত।

নৌরুদ্ধের এই পরাঞ্চয় কাহিনী মানসিংহের নিকট পছঁছিলে তিনি কেদার রায়কে বিধ্বস্ত করিবার জন্ত ক্রতসংক্র হইলেন এবং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে প্রতাপাদিতাকে পরাজিত করিলেন, হায়! প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও প্রতাপ বাঙ্লার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রতাপের পরে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ভূষণা নগরী বিধ্বস্ত ও হন্তগত করিয়া মোগল সেনাপতি যোগল-বাহিনী সহ বিক্রমপুরে আগমন করেন। ক্ষিত আছে যে মানসিহে প্রীপুরের স্ক্রিকটবর্তী স্থানে শিবির সংস্থাপন করিরা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ধে কতিশন্ত দৃত সহ তরবারি, শৃঙ্খল ও একথানা লিপি প্রদান করেন, ঐ লিপিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"ত্রিপুর মঘ ৰাঙ্গালী কাককুণী চাকাণী, সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি বাও পালায়ী, হয়-গঞ্জ-নর-নৌকা কম্পিতা বন্ধভূমি বিষম-সময় সিংহো মানসিংহ: প্রধাতি॥"

কেদার রায় মানসিংহের মনোগত ভাব বৃথিতে পারিয়া তরবারি ধানা প্রহণ করেন এবং পৃথাণ দুতদিগের নিকট প্রত্যপণাস্তর তদীয় পত্তের নিম্লিথিত্রপ উত্তর লিথিয়া পাঠাইয়াছিলেন:—

> "ভিনতি নিতাং করিরান্ধ কৃষ্ণং বিভর্ত্তি বেগং পরনাতিরেকং। করোতি বাদং গিরিরান্ধ শৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুরের নাতাঃ॥"

মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাওরা মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রীপুর নগরী অবরোধ করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে কেদারের অধীনে ৫০০ শত রণতরী ছিল। কামানের প্রালয় গর্জনে—উভর পক্ষের বোরতর অগ্রি ক্রীড়ায় ভীষণ সমরাভিনর চলিতে আরম্ভ করিল—নর দিবদ পর্যান্ত ভুমুল যুদ্ধ চলিল কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না—কেদার রায়ের অভ্ত বীরত্ব দর্শনে মানসিংহ বিশ্বিত হইয়া গিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বাছতে যে এত বল—বাঙ্গালী যে আপনার মাতৃভ্মিকে স্বর্গাদপি গরীয়দী বলিয়া বিবেচনা করে—ক্ষত্রকূল কলছ মোগলের পাছকাবাহী মানসিংহের নিকট ভাহা আক্রর্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। দেশীয় প্রবাদাম্বারী জানিতে পারা বায় যে, অবশেষে বিশাস্থাতক প্রীমন্ত শাঁর সহারতার ভাগু ভাতকের সাহায়ে কেদারকে হত্যা করিরা মানসিংহ বিক্রমপুর্জরে সমর্থ

হইরাছিলেন। যদি কুলালার দেশদ্রোহীগণ শক্তর পক্ষাবলম্বন না করিত তাহা হইলে যে বাওলার ইতিহাস বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত হইত না তাহা কে বলিতে পারে ? নয় দিবস পর্যান্ত ভাষণ যুদ্ধ করিয়া দশম দিবসে কেদার রায় স্বীয় ইউদেবী দশমহাবিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ যখন দেবীর ধ্যানে ময়্ম ছিলেন, তখন সেই ধ্যান পরায়ণ মহাবীরকে মোগল পক্ষীয় গুণ্ড বাতক বারা লাণিত তরবারির আবাতে বিখন্তিত করিয়া ফেলিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে উভয় পক্ষে বেদারতর অধিক্রীড়ার পর কেদার য়ায় আহত হইয়া মোগল হল্পে বন্দী হন, এবং মানসিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। আমাদের নিকটও ইহাই প্রক্রত বলিয়া অফুমিত হয়। \* কেদার রায় বীয়ত্বে প্রতাণাদিত্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিক্ট ছিলেন না, বরং নৌমুদ্ধে তিনি তাহা অপেক্ষাও প্রেট ছিলেন। (১) বালাণী যে এককালে বাছবলে কভদুর প্রেটগ্র লাভ করিয়া-

<sup>\*</sup> Raja Mansingh \* \* \* turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who has collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmak the imperial Commander in Srinagur. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally over came the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja." (Elliot's History of India VOL. VI. Inayatulla's Takmilla? Akbar nama—P. III) এই ভাষৰ মুদ্ধে নোগল দেবাগতি কিলমক্ কেয়ার বায় কর্ত্তক অবস্কু হইয়া এনগরে অবস্থিতি করিতে বায়া ক্ষেত্তকপুর নামক স্থানে এই বায়িজনয় ইইয়াছিল।

<sup>(</sup>১) প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত জানন্দরাথ রায় বলেন বে "বাঃক্তুনাগণের মধ্যে বছি কাহাকেও স্ব্রপ্রথম আসন এখান করা কর্তব্য হয়, জামাদের বিবেচনায় তবে ভালা

ছিল প্রতাপ ও কেদা। এই ছুই মহাপুরুষের জীবনী পর্যালোচনা করিলে তাহা আমরা স্থালাইই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্রতাপাদিত্যের জীবনীকার রামরাম বস্থ ও সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়কে পরাজিত করিয়াছিলেন—কিন্ত আমরা এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই পাইলাম না। বোধ হয় প্রতাপের বীরত্বের সর্ব্ধ প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থই উক্ত লেখকগণ করিয়াছেন।

চাঁদরার ও কেদার রায় ভ্রাত্র্যমের শাসন প্রভাবে বিক্রমপুরের বছ উরতি সংসাধিত হইয়াছিল। ইহাঁরা দে উপাধিধারী বন্ধ কারছ ছিলেন। কুলীন না হইলেও তাঁহারা বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠাপতি ছিলেন—এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাঁদের যেমন সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, সমাজে ও সন্মান, প্রতিষ্ঠার তাহা অপেক্ষা নান ছিল না। রার রাজ্ঞগণ কর্ত্বক বছ ব্রাক্ষণ, বৈদ্য ও কুলীন কায়ছ বিক্রমপুরে আনীত হইয়াছিল—কুলীন কায়ছগণের মধ্যে মালখানগত্রের বহুগণ, রায়াস বরের (প্রীনগরের) শুহু মৃত্তফিনীবার ঘোষ এবং কাঠালিয়ার দত্তগণ আনীত হন—ইহারা সাড়ে তিন ঘর কুলীন বলিয়া কবিত। (২) প্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় বলেন যে ব্যাধান্তরের কায়ত্ব সমাজ স্থাপনের পরে সংগঠিত হয়। মালখানগরে নিবাসী

বিক্রমপুরের কেনার রারেরই প্রাপা। ইপাখা সদনদ আলি সর্ব্যাখন ছিলেন বটে, কিন্তু পরিপানে তিনিও নোগল গতাকার্লে নগুক অবনত করিতে বাধ্য হইকেন। অধিকাশেই তৎপথাবলন করেন, করিলেন না কেবল তিনটি সহাপ্রাপ; বিক্রমপুরের কেনাররার, ভূষণার মুকুল রায় ও যশোহরের প্রতাপাদিতা। (ঐতিহানিক চিত্র ১৩১২ বৈশাধ বীরকাহিনী নামক প্রবন্ধ প্রইবা)।

 <sup>(</sup>২) বহু, গুৰু, ঘোৰ এই তিন ঘর পূর্ব কুলীন আর বস্ত আছিখর কুলীন ধরিয়া সাড়ে তিন বর কুলীন কবিত হইয়া থাকে।

ষত্নন্দন বস্থ, বদস্ত রায় কর্তৃক নীত হইয়া, যশোহরের অন্তর্গত মঞ্চল পাড়া প্রানে প্রচুর বৃত্তি সহ বাস করিতে থাকেন। মালখানগর নিবাসী বাস্থদেব ও রত্নাথ বস্থ এইরূপে যশোহরের রাজাদের বৃত্তি প্রাপ্ত ইইয়া স্থদেশ পরিত্যাগ করতঃ যশোহরের অন্তর্গত খোরগাছি ও এপুর প্রানে বাস করেন। এই স্থত্তে বলা ঘাইতে পারে, যশোহর কারস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠাতা, রাজা বিক্রমাদিতা ও বসন্ত রায়, বিক্রমপুরের রায় রাজগণের সাহায়েটে এইরূপে বিক্রমপুর হইতে কুলীন উঠাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

বিক্রমপুরে এই স্থবিধাতি রায় বংশের বছ কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল— এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান থাকিয়া বিক্রমপুরের বিক্রম এই ভ্রাতৃ-দ্বরের অপূর্ব্ব অদেশ প্রীতি ও দেশব্যাপী বীরত্বের গৌরব-গরিমা প্রকাশ করিতেছে। আমরা এখানে তাঁহাদের কীর্ত্তিও কার্য্যকলাপের

বিক্রমপুরে চাঁদ ও কেলার

নারের কীর্ম্ভি।

নারের কীর্ম্ভি।

নারের কীর্ম্ভিটিন

নুপ্ত স্থাতি তড়িৎ প্রবাহের ভার সঞ্চার করিরা

স্থাত স্থাত স্থাত বিক্রম করিবাস । প্রাম্থার বিক্রমপুরের স্থান স্থাত

দিতেছে তাহার বিবরণ বিবৃত করিলাম। পুর্বের বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া এক নির্মালসলিলা স্রোভিস্থানী প্রবাহিত ছিল তাহার নাম কালীগলা; কালীগলা বিক্রমপুরের নানাহানে নানা নামে অভিহিত হইত। কোষাও ইহার নাম ছিল কাধারিয়া; কোষাও বা কালীগলাই কহিত। এই কালীগলার তটদেশেই চাদরায়ের ও কেদার রায়ের অতি প্রিয়তম প্রাপ্র নগরী বিরাজিত ছিল। সে সময়ে ফেনিল স্রোভ-ধারা বুকে

শইষা তরজের ভীষণ ব্যাকুল আরাবে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করতঃ কীর্ত্তিনাশা নদী প্রবাহিত হইত না,—কীর্ত্তিনাশা নামক কোন নদীর অভিত ও তথন

हिलना। निर्मालगिलना कांगोगेकात एटो সोधर्ताकि समाकी भी क्षी

সে সময়ে ইন্দ্রপুরীর ভাষে প্রতীয়মান হইত। এখানে স্থন্দর ও স্থবিশাল কাক্সকাৰ্য্য সম্পন্ন রাজপ্রাসাদ. দৈনিকৰাস, বিচারার্থ বিবিধ বিচারালয়. কারাগার, কোষাগার, স্থপ্রশস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি-পরিশোভিত রাজপথ এবং কোটাখর নামক পল্লীতে নানাবিধ স্থন্দর স্থন্দর দেব-মনির শ্রেণী খ্রামল বনস্পতি সমূহের মাথার উপর দিয়া উচ্চ শীর্ষে দুরাগত পথিককে রাজকীয় গৌরব বৈভবের পরিচয় দিত। কথিত আছে যে কোটাখর নামক শিবলিকের বেদীমূলে এক ক্রোর টাকা প্রোথিত করিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম কোটাখর হয় এবং এই দেবপল্লী উক্ত নামে খ্যাত হইয়া পড়ে। এই কোটাখর পলীতে দশমহাবিদ্যা এবং স্থবৰ্ণনিশ্বিত দশভুজা ছুৰ্গা মূৰ্ত্তিও প্ৰতিষ্ঠাপিত ছিল। ছুর্গামুর্ত্তিক অনে সাধারণে স্বর্ণময়ী নামে অভিহিত করিত। কিন্ত হায়। পল্লার প্রবল তরজাভিঘাতে বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের কোন চিক্টে নাই। (১) আর কি স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র, আত্মত্যাগের পবিত্র ভূমি বিক্রমপুরের মুকুট মণি এীপুর নগরী কাহারো দৃষ্টিপথে পতিত ছইবে । কেদার রায় ও চাঁদরায়ের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াই পদ্ম। কীর্ত্তিনাশা এই অপনাম লাভ করে। দার্জন জেমদটেলার সাহেব তাঁহার Topography of Dacca নামক গ্রন্থে লিথিয়াছেন "The first of these channels, which is represented as the Calliganga in Rennel's maps, is now called Kirtinessa, or Sireepur river. It runs a little to the north of Rajnagur and Molfutgange and is considered to be the principal

<sup>(5)</sup> The city on the opposite side of the Megna was not senergong, but seripore which stood in Bickrampore, and was destroyed by the Kirtinasa (Taylor's Topography of Dacca P. 108.)

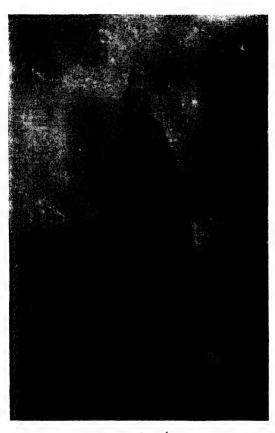

ৰাজাবাড়ীর মঠ।

branch of the Ganges." (हेनात मार्ट्स्व श्रष्ट ३५८० औद्रोर् প্রকাশিত হইয়াছিল, অতএব আমরা দেখিতেছি বে ৬৮ বংসর প্রক হইতেই কায়ত্ব বংশীয় এই জমিদার ভাতধ্যের কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া ইছা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া আসিকেছে। ভট্ট কবিরা এখনও বিক্রম-পরের প্রামে গ্রামে পর্বোপলকে গাহিয়া থাকেন-

"চাঁদ কেদার রায়ের কীর্ত্তি চমৎকার

ভেক্সে নিল কোটীশ্বর.

গোবিন্দ মঞ্চল.

সোণার দেউল

খাকুটিয়াদি গ্রাম বছতর।"

প্রীপুর সম্বন্ধে আর বেশী কোন কথা বলা অনাবস্থাক, কারণ দেখানকার এমন কোন ধ্বংসাবশেষ বিদামান নাই, যাহা দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে। এই বিখ্যাত রায় বংশের যে কয়টী ক্ষীণ কীর্ত্তিরেখা অদ্যাপি জীবিত থাকিরা তাঁহাদের নাম স্মরণ করাইরা দের, তমুধ্যে রাজাবাড়ীর মঠ, কেণার বাড়ী, কেশার মার দীখী এবং কাঁচকীর দরোজাই প্রধান। এ কয়টির মধ্যে আবার রাজাবাডীর মঠই সর্বশ্রে**র্ভ** গৌরবময় কীত্তি শুক্ত। বাঁহারা পদ্মা বক্ষে গোয়ালন্দ, ঢাকা কিংৰা টাদপুরের দিকে যাতায়াত করিয়াছেন ভাঁহার

वाकावाजीव मर्छ। নিশ্চয়ই এই মঠটিকে দর্শন করিয়াছেন। বছদুর হইতেই ইহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বিক্রমপুরের স্বার কোথাও এতাদুশ প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান নাই। উত্তাল তরক্ষমী ভরত্বরী পদ্ম এখন ইহার অতি অল্প দূর দিয়া খরবেগে প্রবাহিতা। শীঘ্রই যে রায়বংশের এই শেষ কীভিচিহ্নও সর্ব্বপ্রাদিনীর কুক্ষিগত হটবে ইহা নিঃস্লেছ। এই মটের নির্মাণ সম্বন্ধে করেকটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। (১) কেদার রায় মাতৃত্মশানোপরি এই মঠ নিশ্বাণ করিয়া বলিলেন যে "এতদিনে মাতৃদার হইতে উদ্ধার পাইলাম।" একথা ভাঁহার মুখ

হইতে উচ্চারিত হইবামাত্রেই ভাষণ শব্দে মঠের চূড়া ভালিয়া ভূমিতলে
পতিত হইল। হায়! বাঁহার স্নেহের ঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা
কাহারো জগতে নাই, সেই স্নেহশালিনী জননার শ্মশানোপরি মঠ নির্মাণ
করিলেই কি উাঁহার স্নেহ-ঋণ শোধ হইতে পারে 
থ এই উক্তির মধ্যে
বৈ কোন প্রকার সত্য নিহিত আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না,
তবে অতি শৈশব হইতে বৃদ্ধদের নিকট নানা অলঙ্কারের সহিত আম্রা
এই জনপ্রবাদ শুনিরা আসিতেছি।

(২) দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই যে স্থপতি বছ.বৎসর পর্যান্ত মঠের কার্যা করিয়া অন্যান্য অংশ থেরপ স্থলর করিতে দক্ষম হইল, শীর্ব দেশ কিছতেই সেইরপ মানান সই করিয়া উঠিতে পারিল না। যেরপ ভাবে চূড়া নিশ্মিত হটলে মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত, সেইরূপ না হওরার কেদার রায় স্থপতিকে ভর্বনা করিলেন ও প্রাণদণ্ডের ভর **দেখাইলেন। স্থ**পতি ভাবিল যে, কিছুতেই বথন আমা ধারা ইহা অপেকা ফুলর চড়া হইবে না, তখন এক রকমে না এক রকমে আমার আৰু যাইবেই ষাইবে, যখন মরিতেই বসিয়াছি তথন একটা অনিষ্ট করিয়াই যাই। মনে মনে এইরূপ চিস্কা করিয়া ভুপতি কেদার রায়কে কহিল "মহারাজ। অপনি আদেশ করিলে আমি পুনুরায় মঠের সংস্কার কার্যো প্রবৃত্ত হই।" কেদার রায় তাহাকে অমুমর্ক্তি <sup>১</sup>দিলেন, স্থপতিও স্থকীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ মঠের উপর আবোহণ করিয়া উহার চূড়া ভগ্ন করিয়া দেই সঙ্গে নিমে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অই ভগ্ন চ্ছার আর সংস্কার হইল না। প্রকৃত প্রকেই রাজাবাড়ীর মঠের চ্ড়া ছিল না. আমাদের বিশ্বাদ যে কেদার রায় যদ্ধ বিগ্রহে পতিত হইয়া ষ্পাসময়ে মন্দিরের কার্যাশেষ করাইতে না পারার পলীবৃদ্ধগণের উর্বর মতিক হইতে এইরূপ নানা গরের স্প্রেই হইয়াছে। এ সকলের যথার্থতা নিরূপণ করা সুক্রিন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের স্থনামধন্য রাজা শ্রীনাথ রায়ের অর্থাস্থক্লো এই মঠটির সংস্কার এবং ইহার উপরের চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সংস্কারের পর ইহার দ্বারের উপরিভাগে বে খোদিত প্রস্তুর ফলক স্থাপিত ইইয়াছে পাঠকবর্গের কৌতৃহল তৃপ্তির জন্য আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা এই—

This structure being an Ancient and sacred Hindu Monument and a valuable land mark for the District. Erected by Chand Ray and Kedar Ray over the funeral pyre of their mother in the sixteenth century was repaired in 1896 at the cost of Raja Sree Nath Ray of Bhagyakul by Babu Sashi Bhusan Mitter District Engineer under the order of C. J. S. Foulder Esq, collector of Dacca.

কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্ধে এই স্থানে শিবলিক্ষ প্রতিষ্ঠিত ছিল; 'বিশ্ব-কোষের' নগেন্দ্রবাবৃত্ত ইহাকে শিবালয় নামে অভিহিত করিয়াছেন—আমরা কিন্তু এ উক্তির কোনও সত্যাসতোর প্রমাণ পাই নাই। সে বাহাই হটক এই বৃহৎ ও স্থান্দর মঠটি যে বিক্রমপুরের গোরব তদ্বিবরে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার গাত্রস্থ ইষ্টক সমূহে অতি স্থানর স্থান্দর চিত্র বিচিত্র স্থান্দরাটা দেখিতে পাওয়া যায়। এরপ গঠনের মঠ বাঙ্গা দেশে এখন আর নাই।

রাজাবাড়ীর থানার প্রার ১ই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমদিকে মঠটি অব-স্থিত। মঠের মধ্যে একটা কুন্ত কক্ষ আছে, ইহার নিম্নাংশ বহু পরিমাণে মৃত্তিকাভান্তরে প্রবেশ করিরাছে। গবর্ণমেন্টের পৃত্তিবিভাগ হইতে প্রকা-শিত রিপোর্টে এই মঠটির সম্বন্ধে নিম্নলিধিতরূপ লিখিত হইয়াছে "It is a monumental tower of brick masonry built, it is said, over the funeral pyre of the mother of chand Rayya and Kedar Rayva who were about 300 years ago some independent princes of the locality. It is known as the Rajbari Math. It measures 30 feet square at base and about 80 feet in height and has a small room within it. The dimensions of the math are large and its proportions elegant, It stands up as a conspicious land mark visible for many miles across the Ganges on the south and the Megna on the north." (P. 24., List of Ancient Monuments in the Dacca Division ) মঠটি ৮০ ফিট উচ্চ। ইহার নিমাংশের বেষ্টন ১২০ ফিট। এন্ডলে চাঁদরায় কেলার রায়ের একটা বাড়ী ছিল বলিয়াই ইহার নাম রাজাবাড়ী হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা কেদার রায়ের যাতাবাড়ী ছিল। এই মঠটির সম্বন্ধে আরও করেকটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে আমরা এ স্থানে তাহার উল্লেখ করিলাম। কাহারও কাহারও মতে ইহা পাল-বংশীয় কোন বৌদ্ধ-নুপতি কর্ত্তক দশম শতান্দীর শেষভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নিশ্বিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ ৰলেন যে, চাঁদ মিঞা নামক জনৈক খ্যাতিমান মুসলমান হিন্দু পদ্ধতির অফুকরণে স্বীয় জননীর কবরের উপর ইহা নিশ্বাণ করেন; এ সকলের মধ্যে কোনও রূপ সতা নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। রাজাবাডী ইহার নামোৎপত্তির সম্বন্ধে কার্যাতঃও যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা এই গ্রামের চতুর্দিকস্থ পরিখা বাহা এখন 'রাজাবাড়ীর খাল' নামে পরিচিত, তাহা এবং বৃহৎ বৃহৎ সরোবর, বাঁধানঘাটের ধ্বংসাবশেষ, त्राञ्जात किरू देखामि मुर्छ मश्ब्यदे देशत व्यक्तिन कीर्ख गतिमात कारिनी উচ্ছলবর্জে মানসপটে চিত্রিত হট্যা বার। কাহারও কাহারও মতে এ श्वादन कैंमित्राञ्च दक्मात्र त्रारश्त व्यव्यादमामान किन। दक्मात्र त्रारश्त

উক্ত বাগান বাটী ইইতেই রাজারবাড়ী নামের সজে শঙ্কে ইছা

এক্ষণে রাজারাড়ী নামে পরিচিত ইইরা আসিতেছে। কেদার রায়

বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর এই উভর পরগণার মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ

বাটী নির্মাণ করিবার উদ্দেশে উহার

চতুর্দিকে পরিধা ইত্যাদি ধনন করাইয়া
ছিলেন, —রাণীক্বত ইটকাবলী সংগৃহীত ইইয়াছিল। এমন কি কয়েক
ধানা অট্টালিকার মূল ভিত্তি পর্যান্ত প্রবিত ইইয়াও উহার কার্য্য শেষ
হর নাই। সাধারণে এখনও ঐ স্থানকে কেদারপুর বা কেদার বাড়ী
বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। \*

## কাচ্কীর দরোজা।

ইহা একটা সুবৃহৎ রাস্তা। ইদিলপুরের স্বস্তর্গত বৃদ্ধীর হাট হুইতে আরম্ভ করিয়া উহার এক শাখা বিক্রমপুরের বক্ষ ভেদ করিয়া ধলেখরী নদীর তট পর্যান্ত গৃঁহুছিয়াছিল। এই রাস্তা ছুইটি বক্রভাবে বিক্রমপুরের প্রায়ে অধিকাংশ প্রামের নিকট দিয়া ঘুরিয়া বাওয়ায় সেকালে বাতায়াতের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হুইত। সেন রাজগণের সময়ে নির্মিত কতকগুলি রাস্তার সহিত কাচ্কীর দরোজা সংযোজিত হওরায়—জন সাধারণের যে কত উপকার হুইত ভাহা বলাই বাহলা। এখন ইহার কতকাংশ প্রার কুক্ষিগত, কতকাংশ অরণ্যানীতে এবং কতকাংশ

<sup>\*</sup> At Kedderpore there are the remains of residence, which is said to have belonged to Rajah of the name of chande Ray, of the Boone'ahs, who appear to have extended their authority to several parts of the Country West and South of the Boorigonga, during the decline of the Kingdom of Bangos (Taylor's Topography of Decca, P. 101.)

ক্বকের ক্ষেত্রে পরিণত হইরাছে। বিক্রমপ্রের স্থানে স্থানে এখনও সামাঞ্চ পরিমাণে এই স্থণীর্ঘ রাঞ্জাটির চিক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কাচ্কীর দরোজার উৎপত্তি সধ্ধে একটা কিছদন্তী প্রচলিত আছে যে, একজন জ্যোতির্বিদ কেদার রায়ের জননীর অদৃষ্ট গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মৎক্ষের কন্টকবিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইবে। মাতৃতক্ত পুত্র মাতাকে এইরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জ্ঞা কাচকীগুড়া \* মৎস্ত প্রত্যুহ ধলেশ্বরী, মেঘনা, শিল্লা প্রভৃতি নদী হইতে আনয়ন করিবার স্থবিধার্থ এই রাজা প্রস্তুত্ত করাইয়াছিলেন, বোধ হয় সে জ্ঞাই ইহার নাম কাচ্কীর দরোজা হইয়াছে। এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে, তবে চিরকালের প্রচলিত বংশপরম্পরায় প্রত্যুত্ত কন প্রবাদের মধ্যে বে কিছুমাত্র সত্যও ক্ষীণদেহে বিরাজমান নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি।

এ সকল কীর্দ্তিরাশির আর কয়েক বৎসর পর চিহ্নাত্মও থাকিবে না,
প্রীপুরের সৌধাবলী বেমন রাক্ষদী পদ্ম। গ্রাদ করিরাছে—আর ছই এক
বৎসরের মধ্যেই যে তক্রপ রাজাবাড়ীর মঠটিকেও প্রাদ করিবে তাহা
নিঃসন্দেহ; কারণ বেগময়ী পদ্ম। ইহার অতি অর দুর দিয়াই প্রবাহিতা।
স্থতগাং এই নখর কীর্দ্তি যে শীঘ্রই ধ্বংদের পথে যাইবে তাহার আর
বিচিত্রতাই বা কি আছে ? কিন্তু ইতিহাসের স্থবণ পূর্চার মনিরঞ্জিত
সৌরবাক্ষরে চাঁদ কেদার রাবের যে অক্ষর গৌরবকাহিনী লিখিত রহিয়াছে,
তাহা পদ্মার অনস্ককালব্যাপী তরক্ষ প্রহারেও ধরণীর বক্ষ হইতে মুছিয়া
যাইবে না।

উত্তর বিক্রমপুরে কেশার মার দীখীর সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংঘদন্তী প্রাচলিত আছে, বে, উপযুক্ত রূপ দীমী শনিত হইল কিন্তু তথাপিও উহাতে জল উঠিল না, ইহাতে কেদার রার নিতাস্ত বিশ্বিত হইলেন ও

<sup>\*</sup> अक्टाकात एक क्लेक्ट्रेन म्रका



গোসাঞি ভট্টাচার্ব্যের প্রদত্ত তদীয় পত্নীদ্বয়ের পূজা করিবার যন্ত।

কিংকৰ্ত্তব্যবিষ্ণ হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থার একদিন রন্ধনী যোগে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যে, যদি তাঁহার ধাত্রীমাতার গর্ভসম্ভুত পুত্র কেশা দীলীর মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যায় তাহা হইলে ইহাতে জ্বল উঠিবে। কেদার প্রত্যুবে গাত্রোথান করিয়া এই স্বপ্ন-বৃত্তাস্ত সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন, কেশাকে একথা বলায় সেও উহাতে স্বীকৃত হইল। অপরাহ্ন সময়ে বেমন কেশা অশ্বারোহণে দীঘীর মধ্যে গিয়াছে অমনি প্রবলনাদে চারিদিক হইতে জল উঠিয়া অশ্বদহ তাহাকে ডুবাইয়া ফেলিল, উপস্থিত জনবুন্দ চারিদিক হইতে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহারা শত চেষ্টা করিয়া আর কিছুতেই তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। কেশার মা পুজের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে শোকাকুলিত চিত্তে 'কেশা কেশা' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে দেই প্রবল জল ধারার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুজের অমুগমন করিল। কেশার ও তাহার মাতার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে, বিশেষ কেশার মার এইরূপ পুত্রস্লেহের নিমিত্ত আত্মবিসর্জ্জন করায় কুর চিত্তে কেদার বলিলেন ''আজ হইতে এই দীঘী 'কেশার মার দীঘী' নামে পরিচিত ২উক ," কেলারের এ আদেশ সকলেই শোকপর্ণ চিত্তে শিরোধার্য করিয়া লইলেন, তদৰ্ধি ইহার নাম হইয়াছে কেশার मात जीघी।

## কেশার মার দীথী।

রাজাবাড়ীর এক মাইল উত্তরে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ও পোরা মাইল প্রশস্ত এই দীঘাটা অবস্থিত। এখন ইহার বক্ষে ক্ষাণেরা ধান্ত, পাট ইত্যাদি নানাবিধ শক্তের চাষ করে। বর্ষার সময়ে দীঘাটা জলে ভরিরা যায়, তখন দেখিতে পরম রমণীয় হয়। ইহার চারি পারেই বল্পি, এই দীঘার পারের হাট বিলার পারির পারের হাট বিলার প্রসিদ্ধ। ইহার দক্ষিণ তীরে একটা ভরা ইইকন্তুপ দেখিতে পাওরা

বার, উহা যে কি ছিল কেইই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কেই বলেন মন্জিদ ছিল, কেই বলেন বাধান ঘাট ছিল, উহার অবস্থা দৃষ্টে আমাদিলের নিকট শেবোক্ত সিদ্ধান্তই বধার্থ বলিয়াই অনুমিত হর। কেশার মা কেদার রায়ের ধাত্রীমাতা ছিলেন, কেশা উক্ত রমণীর পুক্রের নাম ছিল। ঐ রমণীকে লোকে কেশার মা বলিয়া তাকিত। কেদার ধাত্রীমাতার অরণার্থ এই দীঘাটা খনন করাইয়াছিলেন—এই দীঘা চির্দানই "কেশার মার দীঘা" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বিক্রমণ্ডরে এমন লোক অতি বিরল, যিনি কেশার মার দীঘার নাম শুনেন নাই। এখন এই দীঘার সম্বন্ধে বলিতে গেলে বলিতে হয়.—

নাই নাই কিছু নাই; —লইরে গাগরী রলে ভলে নাহি আদে নাগরিকা যত, নীরশৃস্থা শোভাহীনা সরসী স্থলরী জরাপ্রতা লোলচর্মা প্রাচীনার মত।

কেদার রায়ের মৃত্যুর পরে সৈক্সগণ নিতাস্ত নিরুৎসাহ হইয়া পজিল,
কিন্তু কেদার-মহিবা, মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, সেনাপতি রামশরণ রায়,
কালিচালি, রাম রাজা সর্দার, সেখ কালু প্রভৃতির সাহায্যে বৃদ্ধে কাস্ত না হইয়া বীরদর্শে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। মানসিংহ এই সময়ে এক দৃত প্রেরণ করেন যে, যদি রাজী যুদ্ধে কাস্ত দিয়া মোগলের আফুগত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি বিক্রমপুরের উপর আর কোনওরূপ হস্তকেপ না করিয়া চলিয়া যাইবেন এবং

শেব কথা।
 রাজ্ঞীর উপরেই সমুদর রাজকার্য্যের ভার
থাকিবে। রঘুনন্দন দাশ গুপু চৌধুরী এই বিবরণ রাণীর নিকট জ্ঞাত
করান এবং সকলে পরামর্শ করিরা মোগলের আমুগত্য স্বীকার করা
উচিত বোধে মানসিংহের প্রস্তোবে সন্মত হইরা ভাষার নিকট উপস্থিত
হইরা মোগদের আমুগত্য স্বীকার করিলেন। এইরূপে বিক্রমপুরের

স্বাধীনতা চিরদিনের জন্ত অন্তর্হিত ইইরা গেল। বতদিন পর্যাস্ক রাজীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যাস্ক তাঁহার হত্তেই সমুদর রাজকার্ব্যের ভার ক্লস্ত ছিল, পরে রাণীর মৃত্যুতে মোগল রাজপ্রতিনিধির আদেশাহ্নসারে টাদ রার কেদার রায়ের রাজস্ব তদীর সৈক্সাধ্যক্ষ ও মন্ত্রীগণের মধো বিভক্ত ইইরা পড়ে। •

রবুনন্দন চৌধুরী—বিক্রমপুরের জমিদারী। ইনি বৈদ্যবংশসম্ভূত ভরষান্ত গোত্রীর এবং নওপাড়ার চৌধুরীগণের পূর্ব্বপূর্জ্ব। এই বংশের পূর্ব্বব্যাতি ও প্রতিপত্তি এখন লোপ পাইরাছে।

\* বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় তিনবার বোগলবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বে অপূর্ব্ধ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর হানরে অপনন্তের স্কার জাগরক থাকা কর্ত্তব্য। প্রথমবারের বৃদ্ধে বীরত্রেষ্ঠ কেদার রাছ বানসিংহের সেনাপতি সন্দারারকে পরাজিত ও নিহত করেন। বিভীরবার মানসিংহ বরং বহ সৈল্প সহ বিক্রমপুরে উপস্থিত হন এবং কেলারের অন্তত রণ-কৌশল দর্শনে মুদ্ধ হটরা তাঁহাকেট আবার বীর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রস্থান করেন। ততীয়বার দেনাপতি কিলমক অবল্পছ হইলে পুনরায় মানসিংহ একদল সৈম্ভ সহ কেলারের রাজ্যে উপনীত হন-এই যুদ্ধেই কেলার রার নিহত হন। বিতীয়বারের বুদ্ধাবদানে মানসিংহ কেদার রাছের গৃহাধিষ্ঠাতী দেবী শিলামাতাকে कद्रशाद करेंद्रा यान अर क्लाब बारबब अक्जे क्लाक विवाह करबन। तरें निवामांछा অলাপি লয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বর নগরে প্রতিষ্ঠাপিতা আছেন। 'প্রভাগা-দিতাকো জীতকর রাজা কেদারকে রাজাপর চডাইকী। বহ (ইনি) জাতি কা কারত था. छेत्र महाबाजा नाबी सबी का डेमरक देहेथा: बानमिश्हकीकी नगारेरक मबागांत्र কুনকর কেলার নৌকানে বৈঠ কর সমুক্তকী উর ( অভিযুগে, নিকে ) ভগ গরা। উর মন্ত্রী সে কহ গ্রা কি যদি হোসকে ( যদি সভবপর হয় ) ভোষেরী পুত্রী নানসিংহলীকো দে কর করলে না: সন্ত্রীনে ঐসাহী কিয়া সানসিংহ জীনে প্রসন্ত হো কর কেলার কো বালনাছকা পাৰসেবী বনা কর উসকা রাজ্য পীছা দে দিয়া, উর সল্লাদেবীকো । বাবের লে আরে।" প্রবস্তু নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্যের পরিশিষ্ট ও সাহিত্য-পরিবং পঞ্জিকার প্রীবৃদ্ধ বেবনার জটাচার্বোর লিখিত প্রবন্ধ জাইবা।

কমলশ্রণ ও

কার্ত্তিকপুরের জমিদারী।

সেক কালু কালিলাস ঢালি

দেওভোগ ও মূলপাড়া পৃথক ছই তালুক প্রাপ্ত হইরা তাহাতে বাস করেন, এই বংশীরগণ পরে মুখ্টি ও চাটাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

চাঁদ—কেদার রামের কোনও বংশধর জীবিত আছেন কিনা তাহা নির্ণর করা সুকঠিন, তবে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত হুর্গাপুর গ্রামবাদী ৺ নীলকমল রার ও কালীকমল রার ভাত্ত্বর ও কার্ত্তিকপুর নলম্রির রায়েরা এই রাজবংশোভ্তর বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, স্থর্গীর নীলকমল বাবু ও কালীকমল বাবুর প্রক্রজার্গণ জীবিত আছেন। কেহ কেহ বলেন যে চাঁদ রায়ের নামান্ত্র্পারেই চাঁদপুরের নামোৎপত্তি হইরাছে, কেবলমাত্র জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া এ সমুদ্র বিশ্বাস করা বাইতে পারে না।

কেদার রায়ের শুরু গোলাঞি ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে আর গোটাছুই
কথা লিপিবদ্ধ করিলেই চাঁদ রায় কেদার
রায়ের সম্বন্ধে আমাদের সমৃদ্র কথার শেষ হয়।
গোলাঞি ভট্টাচার্য্য দিদ্ধ শ্রোত্রিয়কুলোম্ভব, তৎকাল প্রচলিত ব্রীরাচারী
ভাত্মিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সে বুগে পূর্ব বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই
শক্তিমন্ত প্রচলিত ছিল—বিশেষ স্থানীয় রাজা মহারাজারাও প্রধান
প্রধান ব্যক্তিরা উক্ত মত্ত্রেই দীক্ষিত হইতেন। এই মহাত্মার সম্বন্ধে নানা
প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কিম্বন্ধ্রী শুনিতে পাওরা বার। আমরা এ
ত্থানে সংক্ষেপে তাহার একটার উল্লেখ করিলাম। একবার আশোকাইমী
ব্রত্যোপলকে কেদার রার শুরুদ্বেৰ সহ ব্রহ্মপুত্র মানে বাইবার অভিলাম
প্রকাশ করিলে ভট্টাচার্য্য মহাশ্বর উত্তর করিলেন বে তোমার সেধানে

বাইবার কোনও প্রয়েজন নাই ভোমার রাজধানীর পূর্বপ্রাস্ত দিয়া যে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ প্রবাহিত হইতেছে উহাতে লান করিলেই তোমার সে ফল লাভ হইবে। মহারাজ ইহাতে বিশ্বরের ভাব প্রকাশ করিলে গোসাঞি নিজ সম্মুখ্য একটা কমলা লেবু উদ্ভোলন করিয়া ৰলিলেন যে তুমি এই লেবুটীকে গ্ৰহণ কর এবং ইহা নদ ৰক্ষে নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে স্বয়ং ত্রহ্মপুত্রদের হস্ত উত্তোলন করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন জানিও দে স্থান পর্যান্ত ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত আছে। রাজা শুরুদেবের আদেশামুযায়ী'উহা লাঙ্গলবদ্ধের কিছু দূরে পঞ্চমী ঘাট নামক স্থানে নিক্ষেপ করিলেন, লেবুটা স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিরা চলিল, রাজাও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকারোহণে অমুসরণ করিতে লাগিলেন। কমলা নেবুটী ভাদিতে ভাদিতে কাৰ্দ্তিকপুরের পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত মেঘনার একটা ঘোলার মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে লাগিল—কেদার রায়ও সেই স্থানে নৌকা রাখিয়া দিলেন। দেশের সর্ব্বত এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ার দলে দলে লোক নদীর তীরে সমবেও হইতে লাগিল, পরে যথন মধু ভক্লাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইল তখন তীরবর্তী কৌতৃহলী নরনারী বিশ্বিত নেত্ৰে দেখিতে পাইল বে নদীগৰ্ভ হইতে দিব্যালকারভূষিত এক মূর্ত্তি আবিভূতি হইলেন, এদিকে গোসাঞি ভট্টাচার্য্যও নদী গর্ভ হইতে কমলাণেব্টী উত্তোলন করিয়া মুর্ত্তির হত্তে অর্পণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইরা গেল। এই ঘটনার সকলেই বিশ্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে ঐ জলে স্নান করিয়া ত্রহ্মপুত্র নীরে স্নান করিবার ফললাভ করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে ঐ স্থান কমলাপুর নামে খাত হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি অশোকাইমীর দিবলে প্রতি বর্ষে বছসংখ্যক যাত্রী এ স্থানে অবগাহন করিয়া পুণাসঞ্চয় করিয়া থাকেন। প্রকৃত কমণাপুর বছদিন হইল মেখনার উদরস্থ হইরা বহু পশ্চিমে সরিরা পড়িয়াছে। এই নিমিন্তই লালা রামগতি রার তৎপ্রণীত 'মায়া-

তিমির-চক্রিকা" নামক গ্রন্থে বিক্রমপুরের সীমা বর্ণনার পূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী মেখনা নদীর নামের স্থানে ত্রহ্মপুত্তের নামোলেথ করিয়াছেন। যথা—

"মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পুর্বেতে প্রচার। পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥ মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর। ব্রাহ্মণ পঞ্জিত তাহে সদক্ষণী বিজ্ঞর॥"

গোগাঞি ভট্টাচার্য্যের প্রকৃত নাম রম্বগর্ড। তিনি ছই বিবাহ করিরাছিলেন এবং ঐ ছই জীকে ৮কালী পূজা করিবার নিমিত্ত ছইখানা অষ্টধার্ছুনির্মিত যত্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, বড় জীর যত্ত্রখানা বড় এবং কনিষ্ঠা পদ্ধীর বত্ত্রখানা ছোট।

গোলাঞ্জি ভট্টাচার্য্যের প্রথমাণদ্বীর কোনও পুত্রসন্তান জয়ে নাই, তাঁহার গর্ডে একটা মাত্র কল্পা জয়ে, সেই কল্পার বংশধরগণ বর্ত্তমান সমরে বেলপুকুরিয়া ঠাকুর নামে খ্যাত। দিতীয়া পত্নীর গর্ভেও কেবল মাত্র একটা পুত্র জয়াগ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার নাম রামভন্ত ভট্টাচার্য্য; এই রামভন্তের নামান্থমায়ী তদীয় বাসগ্রামের নাম রামভন্তপুর হইয়াছে। রামভন্ত ভট্টাচার্য্যের তিনপুত্র (১) রাজীবলোচন (২) রামজীবন (৩) রামনাথ। রাজীবলোচনের বংশধর শ্রিযুক্ত অকয়রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশর গোসাঞি ভট্টাচার্য্য হইতে অধন্তন অপ্তমপুক্রয়—ভিনি এখন প্রাচীন ও স্থবির। রামজীবনের বংশধরগণ (১) শ্রীযুক্ত চন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (২) রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইইরা ছই ল্রাতাও অত্যন্ত বৃদ্ধ হইরাছেন ইইরা গৌসাই ভট্টাচার্য্য এখন কাশীবাসী। কেদার রায়ের প্রদন্ত গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের ব্রমোভর রামভন্তপুর, সৌদপুর, সাজনপুর প্রভৃতি প্রামসমূহ আল পর্যান্তও তাঁহার বংশধরগণের অধিকারভুক্ত আহে। রামভন্তপুরে গোলাঞি ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণের লিকট হইতে

অবগত হইলাম বে পূর্ব্বে এন্থানে একটা ক্ষীরাই গাছ ছিল, প্রত্যাহ ভট্টাচার্য্য মহাশর পূজার সময় ঐ বৃক্ষ হইতে একটা করিরা ক্ষীরাই ধ্বলালীমাতাকে উপহার দিতেন। প্রীযুক্ত চক্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশরের পিতাও ঐ গাছে ক্ষীরাই ফ্লিতে দেখিরাছেন। এখন ঐ গাছটী মৃত, কেবল উহার একটুকু চিক্ত বিদ্যানা আছে। রামভন্তপুরের ভট্টাচার্য্য মহাশরগণ ঐ ক্ষীরাই গাছের গোড়াটী অতি যত্ত্বের সহিত বেড়া দিয়া রাখিরাছেন।

ভট্টাচার্য্যের প্রথমা স্ত্রী রারের ঝি ও দ্বিতীয়া স্ত্রী থাঁরের ঝি নামে স্তৃভিহিতা হইতেন। যত্র ফ্'থানি বড় ঠাকুরাণী ও ছোট ঠাকুরাণী নামে স্বভিহিত। বড় ঠাকুরাণীর স্বধিকারী—চক্তকুমার ভট্টাচার্য্য এবং ছোট ঠাকুরাণীর স্বধিকারী—রন্ধনীকাস্ত ভট্টাচার্য্য।

ইহাঁদের নিকট প্রাচীন কোনওরূপ দলিল প্রাদি পাওরা গেল না। ঐ যন্ত্র ছ'ধানির জন্ম উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশরগণ একটা দর্শনী পাইরা থাকেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবার অদ্যাপিও সততার, তেজবিতার ও মহন্তে নিকটবর্তী গ্রাম্য জনসাধারণের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইরা আসিতেছেন •।

উত্তর বিক্রমপুরের ধলছত্ত নামক গ্রামনিবাসী বৈদিক শ্রেণীর আক্ষণগণের অক্সতম পূর্বপূর্ব ৺ক্লফদেব বিদ্যালম্ভার
প্রোহিত বংশ।
কেদার রারের পুরোহিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে
অপুরোধানী ক্ষমতাশালী সাধক আক্ষণ ছিলেন।

শ্রীষদ্ ব্রহ্মানন্দ নহাতারতী তৎপ্রণীত সিদ্ধনীবনীতে ব্রহ্মাওগিরিও গোঁসাই ভটাচার্যাকে অভিন্নরপে বর্ণনা করিরাহেল তাহা ভূল। ইইরো ছই ব্যক্তি। গোঁসাই ভটাচার্যের বংশবরপ অহ্যাপি ঝাবিত আহেল, কিন্তু ব্রহ্মাওগিরির কোন বংশবর জীবিত আহেল কি না তাহা অনুস্কানে ট্রক করিতে পারিলাম না।

কেদার রারের পৌরোহিত্য নির্ম্ঞাচন সম্বন্ধেও একটা প্রবাদ শুনিতে পাওরা বার। কবিত আছে বে, রাজা একটা পৌহ মংস্থ নির্মাণ করিরা বলিলেন বে "বে আক্ষণ মন্ত্র প্রভাবে উহার মধ্যে জীবনী-সঞ্চার করিরা জলমধ্যে সম্ভরণ করিছিতে পারিবে আমি তাঁহাকে বংশাস্থক্রমে পৌরোহিত্য পদে নিযুক্ত করিব।"

কোন ব্রাহ্মণ ই এইরূপ কার্য্যে অপ্রসর ইইল না, অবশেষে ক্লফদেব বিদ্যালন্ধারের ছই পুত্র হরিদেব ও স্থাল্ধারনান্দ চক্রবর্ত্তী রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রপ্রভাবে উহা জীবিত করিলেন কিন্তু' ঐ মংস্ত জলে সন্তর্পক্ষম ইইল না। কেদার অস্থসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে এক ক্লফদেব বিদ্যালন্ধার বাতীত এইরূপ শক্তিশালী ব্রাহ্মণ আর কেইই নাই, বহু সাধ্যসাধনার ক্লফদেব আসিরা উহাতে মন্ত্রপক্তি প্রয়োগ করা মাত্রই লোহ-মংস্ত জলমধ্যে সন্তর্প করিতে লাগিল। রাজা এইরূপ আশ্রুষ্ঠানা দর্শনে বিদ্যালন্ধার মহাশরকে পৌরোহিত্য পদে বরণ করিলেন। এ গরের মধ্যে যে কোনও সত্য আছে ইহা একেবারেই অবিশ্বাস্ত, বোধ হর বৈদিক পুরোহিত্যপ স্থকার পূর্বপ্রবর্গণের মহন্ত ও ব্রহ্মণ ক্ষমতা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত এই অত্যন্ত্রত গরের স্থান্ট করিয়াছেন। এই বৈদিকগণের পূর্ব্বনিবাস ধ্রা—ধ্রা প্যার কুল্ফিগত হওয়ার পর ইইতে ইইারা উত্তর বিক্রমপুরান্ধ্রণত ধলছত্ত প্রানে বাস করিতেছেন। কেদার রার ইহাদিগকে ধ্রা, মানগাঁও, বেড্গাও ইত্যাদি করেকথানি প্রাম ব্রদ্যাভর স্থকণ দান করিয়াছিলেন।

ৰারভূ ইয়াগণকে দমন করিয়া কিছুকাল মানসিংহ বলের প্রবেদারী
করিয়া কিরিয়া আসিলে তাঁহার পর কুত্বউদ্দীন বলের প্রবেদার
ক্রেলার ইসলাম থা।
ক্রেলার ইসলাম থা।
ইইলো জাহালীর কুনী থাঁ বলের শাসনকর্তার
পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন, ইহার পূর্বনাম ছিল লালবাগ। কর

আদারের সময় ইনি বেরপ নিষ্ঠরতা অবলম্বন করিতেন তাহা চিরদিন ইতিহাসের বকে কলঙ্কের সহিত অভিত থাকিবে। জাহাদীর থাঁ কুলীর মতার পরে সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খা ১৬০৮ খ্রীঃ অন্যে তাঁহার পরে স্ববেদার নিযুক্ত হন। ইসলাম খাঁই রাজমংল হইতে ঢাকা সহরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম আহাকীরনগর রাখেন। তাঁহার শাসন সমবেট ওসমানের অধীন আফগানেরা বিরোধী হয়, ইসলাম খাঁ সেনা-পতি সুজাখাঁকে বিজ্ঞাহ দলনার্থ প্রেরণ করেন এই স্থাত্ত পূর্ববন্দে এক যুদ্ধ ঘটে ও তাহাতে ওয়মানের পরাজর ও মৃত্যু হর। আফগানদিগের পুন: ক্ষমতা প্রাপ্তির চেষ্টা ওসমানের মৃত্যুতে একেবারে চিরবিলুপ্ত হইরা গেল। \* ইস্লাম খাঁর শাসন সময়েই ঢাকানগরে হুর্গ ও প্রাসাদাদি নিশ্বিত হইতে আরম্ভ হয়, অদ্যাপি ঢাকাস্থ লালবাগের অসম্পূর্ণ কেলা ও প্রাসাদাদি বিরাজিত থাকিয়া তাহার নাম স্থতিপথে উদয় করিয়া ইহার রাজত্বের শেষভাগে মগও পর্ত্ত্রগীজেরা নিম্নবক্তে स्रोताचा 19 जेशान कवित्र कांत्रस कवियां जिल, हेमगहिल थी **এ**हे जेशान নিৰাৱণ করিবার নিমিত্তই রাজ্মহল হইতে ঢাকার রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও পর্কু গীন্ধেরা ভীত হয় নাই, এমন কি গঞ্জালিদের নেতৃত্বে তাহারা লক্ষ্মীপুর ও ভোলা নগর পর্যাস্ত জর করিরাছিল। কিন্তু পরিশেষে মোগল দৈন্ত কর্ত্তক তাহারা চট্টগ্রামে বিতাড়িত হর। ইসলাম থাঁর মৃত্যুর পরে (১**৬**১০ গ্রীষ্টা<del>রে</del>) <mark>তাঁহার</mark>

<sup>\*</sup> Usman khan one of their chiefs, collected an army of 20,000 men and was proclaimed king, He overran the lower part of Bengal was defeated and slain by the Mughuls in a battle in Eastern Bengal (erroneously spoken to orissa.) - Stewart's History of Bengal.

ভ্রাতা কাসিম খাঁ সমাটের আদেশে বালাগা ও ওড়িয়ার স্করেদার নিযুক্ত

পঞ্জালিসের আরাকান রাজের সহিত বিখাস্থাতক্তা হন। ইহার শাসন সমরে পর্ত্তুগীজ দম্মাদল নারক গঞ্জালিস বিশ্বাস ঘাতকতা করিরা আবাকান রাজের রণতরীগুলি হস্তগত করিরা

আরাকান রাজের রণতরীগুলি হস্তগত করির।
ভাহার উপকৃল প্রদেশ লুঠন করে। আরাকান রাজ ওলনাজ দিগের
সহায়তার তাহাদিগকে দমন করেন। ইহার পরে আরাকান মগেরা
প্রারা বাশালার পূর্বদিকিণ প্রদেশ লুঠন করিতে থাকে, ইবাহিম
ইহাদের দমন করিতে না পারার সমাট কুদ্ধ হইরা সুরজাহেনের
ভাতা ইব্রাহিম থাঁ ফতেজঙ্গকে সুবেদার রূপে প্রেরণ করেন। ইবাহিম

বাঁর শাসনে উল্লেখ বোগ্য ঘটনা এ সমরে ইরাহিন গাঁ। যুবরাজ শাজাহান পিতার বিরোধী হইয়া

বৃদ্ধার শাজানন নিতার নিতার নিতার নিতার নিতার নিতার নিতার নিতার করিরাছিলেন। ছই বৎসর কাল রাজত্বের পরে তিনি সম্পূর্কপে পরাজিত হইয়া বলদেশ হইতে বিতাড়িত হন। শাজাহান পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার সমুদ্র গোলমাল মিটিয়া যায়—জাহালীর পুরের অপরাধ মার্ক্ষনা করেন। শাজাহান যথন বাঙ্গালার ছিলেন তথন তিনি নিজ চক্ষে পর্কুগীজ দিগের অত্যাচার দর্শন করিয়াছিলেন, ইহায়া এদেশবাসীদিগকে বলপুর্কক গ্রীষ্টান্ করিড, এবং খাটাইয়া মজুরী ইত্যাদি দিত না। ইত্রাহিম খাঁর শাসন সমরে ঢাকার বিশেষ উরতি হয় এমন কি আগ্রার আমীর ওমরাহ প্রভৃতি সভাসদ্মগুলীর নিকটেও ঢাকার হুচিকণ কাপড়, মালদহের পট্রস্কু ইত্যাদি আদৃত হইয়াছিল। জাহালীরের মৃত্যুর পরে শাজাহান নিজে বখন স্মাট হইলেন তথন তিনি পর্কুগীজদিগকে দমনার্থ কাসীয় খাঁ খুবেলারের পদ্ধ গ্রহণ করিয়াই হুগলী আব্রেরপ করেন। কাশীম খাঁ হুবেলারের পদ্ধ গ্রহণ করিয়াই হুগলী আব্রেরপ করেন। কাশীম খাঁ হুবেলারের গদ্ধ গ্রহণ করিয়াই হুগলী আব্রেরপ করেন। কাশীম খাঁ হুবেলারের। কাশিম খাঁ তিন মাসের

कामीय थे। प्रेवनी छ পর্জ গীজ দিগকে হগলী হইভে

বিভাডিত করা।

অবরোধের পর চগলী জর করিতে সমর্থ হইলেন। (১৬৩২ ব্রী জঃ) এই যুদ্ধে প্রায় এক সহস্র পর্ত্ত,গীব্দ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এবং প্রায় ৪০০০ সহস্র পর্জ্য বন্দী দিলীতে প্রেরিত হয়। এই দমনের পরে পর্ত্ত গীজেরা আর এদেশে মাখা

তুলিতে পারে নাই। এই সময় হইতেই প্রসিদ্ধ বাণিকা প্রধান স্থান সপ্রপ্রামের অবনতি হইতে আরম্ভ করে। কাসেম খাঁর পরে আজিম খাঁ প্রভৃতি কয়েক জন স্থবেদার হন কিন্তু তাঁহাদের কাহারও শাসন সময়ই উল্লেখ যোগ্য নহে। অতঃপর শাজাহানের দিতীয় পুত্র স্থলতান रूंका वाद्या (मत्मेत्र भागनकर्त्वा निवृक्त इन । हिन ১৬०৯ हहेट ১৬৫৯ অবল পর্যাত্ম বঙ্গের স্থাবেদার ছিলেন। ইটার

তুলভাৰ কুকা। সময়েই বালালা দেশে ইংরেজ বাণিজা দুঢ়ীভূত হর। ইনি শাসনভার প্রাপ্ত হুইবাই ঢাকা হুইতে বাজমহলে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। স্থঞ্জার শাসন সময়ে প্রজাবন্দ অত্যন্ত সুথ-স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল। ১৬৫৭ খ্রী: অব্দে স্থকা ৰাঙ্গালা দেশের এক নৃতন রাজত্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, ইনি সমগ্র বঙ্গভূমিকে ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ भरता विज्ञ कतिया ১, ৩১১৫,৯০ १ छोका तास्य तुष्कि कतिन। ध नमति সম্রাট শাজাহান গুরুতর রূপে পীডাক্রান্ত হইলে স্থকা সামার্গ লোভে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে দারার তনর স্থকার ভ্রাতপা্ত সোলেমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল—ভাহার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইরা তিনি মুক্লেরে পলায়ন করিলেন। ইতিমধ্যে দিল্লী সিংহাসন ঔরংজেবের করতলগত হইল। স্থলাকে ঔরংজেব বাঙ্গালার স্থবেদারী প্রাদান করিরা-ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া শীঘ্ৰ বহু সৈন্ত সংগ্ৰহ পূৰ্ব্বক স্রাতার বিজ্ঞাহী হইলেন। কিন্তু স্থঞার কামনাপূর্ণ হইল না তিনি ১৬৬০ খ্রী: অব্দে স্মাটের সৈক্ষের নিকট এলাহাবাদের কাছে প্রাঞ্জিত

হইলেন। স্থার অনুষ্টে বিধাতা বিরুপ হইলেন । তিনি বেখানে যান নেখানেই সমাটের সৈপ্ত তাহার অনুসরণ করে। তিরংজেবের সেনাপতি মিরজুমা এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। স্থজা অবশেষে আরাকানে পলায়ন করেন কিন্ত হার! সেখানেও তিনি নিরাপদ হইতে পারিলেন না, আরাকান রাজের তাঁহার উপর বছদিন হইতেই আক্রোপ ছিল, তিনি এই স্থযোগে স্থজার প্রাণবধ করিলেন। এইরূপে রাজ্যলোভে সমাট নন্দনের প্রাণ বিরোগ হইল। স্থজার নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনী যথন শাজা-হানের কর্পে পছঁছিল তথন তিনি অঞ্পুর্থ লোচনেন বলিয়াছিলেন "could not the cursed infidel have left one son of shuja alive to avenge the wrong of his grand father."

ক্ষার পর সেনাপতি মহম্ম সৈরদ মীরক্ষানবাব মুয়াজিম বাঁ থানান্ সিপামালর
বাজালার শাসনকপ্তা হইলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই
চাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। পূর্ব হইতেই নিম্ন বঙ্গে মণও
আরাকান বাসীদিগের উপত্রব আরম্ভ হইয়াছিল,এই দৌরাক্সা নিবারণার্থ

ইজাৰপুরের ছর্গ বা মুলীগঞ্জের কেলা। তিনি চাকার প্রাচীন ছ্র্গান্বির সংস্কার ও বিক্রম প্রান্তর্গত ইক্রাকপুর নামক স্থানে একটা ছুর্গ নিশ্বাণ করেন। বর্ত্তমান মুন্দীগঞ্জ পুর্বে

ইন্তাকপুর নামে পরিচিত ছিল। শতবর্ষ পুর্বেও এই স্থানের পাদদেশ ধৌত করিরা ইচ্ছামতী নদী প্রবাহিত হইত; কিন্তু এখন উহা প্রার এক মাইল দুরে সরিরা গিরাছে। মগ-দম্মাদিগের অতর্কিত আক্রমণ হইতে বিক্রমপুরের পূর্বপ্রান্ত নিরাপদ করিবার নিমিত্ত ১৬৬১ খৃঃ অব্দে মিরকুমলা বে গোলাকার হুর্গ নির্দাণ করিবাছিলেন তাহা অলাপিও

<sup>\*</sup> Stewart's History of Bengal P. 318.



ইদাকপুরের তুর্গ (মুন্সীগঞ্চের কেলা)।

विमामान चाह्न। छेशत ठ७ फिट्न श्रद्ध य नकन ज्यावरनय मुद्दे হুইত এখন আর সে সমুদর কিছুই দেখিতে পাওরা বার না। পুর্বেইহা বৰ্তমান মুন্সীগঞ্জের 'লক্ষ্মীনারারণের আখরা' পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান সমরে ইহার উপরিস্থিত বাংলোতে মুন্সীগঞ্জের স্বভিবিসনাল অফিসারগণ বাস করেন। দুর হইতে এই লোহিত বর্ণের প্রাচীন ছুর্গটি দেখিতে হুর্গের পুর্বাদিকে একটা ছোট প্রাচীন সরোবর বিদ্যমান আছে - ইহার জল বেশ নির্মাণ। (১) ১৬৬১ খুটান্তে মিরক্তমলা কোচবেহার জয় করেন এবং উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সম্রাটের নামাত্রণারে আলমগীর রাখেন। (২) কোচরাজ্য জর করিয়া তিনি আসাম জয় করিতে যাত্রা করেন কিন্তু এই যুদ্ধ যাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভক্ত হট্যা বায় এবং ঢাকায় প্রভূচিবার অব্যবহিত পরে ১৬৬৪ প্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মিরজুমলার পর সায়েতা থা বালালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। মধ্যে मारवसा थै। ভিন বংগর বাভীত তিনি পঁচিশ বংগর পর্যান্ত (১৬৬৪-১৬৮৯) বাঙ্গালা শাসন করেন। সাহেতা খাঁ বে তিন

বংসর শাসন কর্ত্তার পদে আসীন ছিলেন না তথন সম্রাট ঔরংক্ষেবের মতামুসারে ফিদাই থাঁ আজিম থাঁ ও তংপরে সম্রাট ঔরংজেবের ততীর

<sup>(&</sup>gt;) Idrackpore, \* \* stands upon the bank of the Issamutty, lies about three u iles to the South of Feringy Bazar. There is, here, a circular fort built by Meer Jumla, and several brick buildings and ghauts, where probably the Shabunder duties of Bickrampore were formerly collected. (Taylor's Topography of Dacca P. 104). পূর্বে বোলনদের সনর এবানকার বাটে তক আধার হুইত।

<sup>(3)</sup> Meerjumla took possession the capital of Cooch Behar, and in compliment to the reigning Emperor, changed its name to Alamgir Nagor. December 1661. Stewart's History of Bengal, P. 332.

পুত্র মহম্মদ আজিম খাঁ বাজালার স্থবেদার নিযুক্ত হন। ইহাঁর সমরেই ঢাকা সহরে ইংরেজ ও ওলন্দাজেরা কুঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন। সারেস্তা খাঁ অত্যন্ত প্রজারঞ্জক নরণতি ছিলেন,—ইহাঁর স্থাগনের চিহ্ন সমন্ত হিন্দু সানেই বিস্তৃত আছে। \* একটী কথার উল্লেখ করিলেই এ বিষয়ে মথেই বলা হইবে। তাঁহার শাসন কালে শন্তাদি এতদুর স্থলত হইরাছিল যে ঢাকা প্রদেশে এক দামড়ি করিয়া চাউলের সের ছিল (৩২০ দামজ্বীতে এক টাকা) অর্থাৎ টাকার আটমণ করিয়া চাউলের সের ছিল (৩২০ দামজ্বীতে এক টাকা) অর্থাৎ টাকার পাল্চম পার্থে একটী তোরণ হার নির্মাণ করাইয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে "বে রাজার শাসন সময়ে শন্ত একপ স্থলত হইবে তিরিক্ট যেন এই তোরণ হার উন্মুক্ত করেন।" ঢাকা নগরে সার্যেগ্র খাঁ কৃত কাটরা ও অটালিকা এখনও বিদ্যানান রহিয়াছে। তাঁহার শাসন সময়ে বিক্রমপুরস্থ কিরিদ্ধ বাজার বাবসায়ের কেন্দ্র স্থারণ ছিল। কিন্তু ঢাকা নগরীর শিল্প বাণিজ্যের অবন্তির সঙ্গে সঙ্গেইহার

নাগরিক সমৃদ্ধির হাস হইয়া বর্ত্তমান সময়ে উহাথকটা সামাল্ল গ্রামে পরিণত হইয়ছে। ফিরিদ্ধি
ৰাজার ইচ্ছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। সারেস্তা থাঁর সমরে (১৬৬৩
জীপ্তাব্দে) মোগল সেনাপতি হোসেন বেগের পকাবল্যন করিয়া কতিপর
পর্জ্ গীল্প ফিরিদ্ধি আরাকান রাজকে পরিত্যাগ করতঃ এ স্থানে আসিয়া
বাস করে, তাহাদের বাসের সঙ্গে সঙ্গেই এ স্থানের নাম দিরিদ্ধি বাজার
হইয়ছে। এখন সে সকল ইক্র পিক্রর বংশধর গণের সহিত মুসলমান
ক্রবকগণের কোনও পার্থক্য অন্ত্র্ভুত হয় না! ইহাদের কেহ কেহ
ইস্লাম ধর্মাবল্যী ইইয়াছে, কেহ কেহ থেম্বনও নামে মাত্র প্রীষ্টান
রহিয়া প্রতি রবিবারে গিক্ষার বার। ফিরিদ্ধি বাজারে একটী গিক্ষা

রিয়াজ উসু সালাভিন—রাব্ঞাণওপ্ত।

ঘর আছে, এখানে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারি বাস করেন।
সারেন্তা থাঁ বজদেশের অ্বেদারী পদ পরিত্যাগ করিবার বৎসর (১৬৮৯
জীপ্তানে) ইংরেজদিগের পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশিম বাজারের
কুঠি হন্তগত করিয়া তাহাদিগকে বাঙ্গা হইতে বাহির করিয়া দেন। \*

সারেক্তা থাঁর পরে ইরাহিমথাঁ। বলের শাসন কর্দ্তা হইরা আহালীর
নগরে আগমন করিলেন, ইনি অত্যক্ত স্তার
প্রাহিন থাঁ।
প্রাহ্মণ নরপতি ছিলেন এমন কি একটা সামান্ত

পিশীলিকাকেও তিনি উৎপীড়িত হইতে দেখিতে পারিতেন না। ইব্রাহিম
দয়া ও ভার পরারণতার আধিকো একরূপ কাপুরুষ নরপতি হইয়া
পড়িয়াছিলেন। ইহার সময়েই ইংরেজদের ক্ষমতা বালাগার বছমুল হইবার
স্বযোগ ঘটে। এ সময়ে শোভাসিংহ নামক বর্দ্ধমানের একজন জমিদার
বিজ্ঞোহী হয়। তাহার হল্তে বর্দ্ধমানের মহারাজা ক্ষভামের প্রাণ গেল
এবং রাজার যাবতীয় ধন রম্ব ও উাহার স্ত্রী

প্রাদির প্রাণ বিনষ্ট হইল। জগতে পাপীর
শান্তি চিরদিনই হইরা থাকে। কখন ইহা শান্ত কখন বা বিলম্বে ঘটে,
কিন্ত শোভাসিংহের পাপের ফল শীন্তই ফলিল। সে বখন বর্জমানের রাজ
কুমারীর ধর্মনাশ করিতে উদ্যত হইরাছিল তখন রাজকুমারীর হন্তস্থিত
তাক্ত ছুরিকাঘাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। অতঃপর বিজোহীরা রহিম

<sup>\*</sup> Feringy Bazar, situated upon the Issamutty, was originally inhabited by Portuguese. They settled here during the Government of Shaista Khan in 1663 and consisted chiefly of persons who had deserted from the Rajah of Aracan to Hussein Beg. the Meghul officer then beseiging Chittagong. It was once a place of considerable size, but since the decline of trade, it has dwindled 'down to a village, still containing however in the midst of its huts a few large brick houses- (Topography of Dacca, P. 103).

নামক অপর একজনকে শোভাসিংহের পদে নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ চালাইতে থাকে। ইংরেজেরা ও স্থবোগ ব্রিয়া স্থবেদারের নিকট আবেদন করিয়া আত্মরক্ষার্থ কলিকাতার তৎকালীন ইংলণ্ডের সম্রাট তৃতীর জর্জের নামাস্থায়ী ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গ নির্মাণ করেন। ক্রমে বঙ্গদেশের নানাবিধ অত্যাচার অবিচার ঔরংজেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার পৌত্র যুবরাজ আজ্মিকে বাঙ্লা শাসন করিতে প্রেরণ করেন। এসমর হইতেই বালালার শাসনকর্তার পদবী নবাব নাজিম হয়। ইত্রাহিমের পর মুর্লিদকুলীঝা বালালার, নবাব নিযুক্ত হন, ইনি অত্যম্ভ বিচক্ষণ শাসন কর্তা ছিলেন। মুর্লিদ পুর্ব্বে এক দরিক্র আন্ধণের সন্ধান ছিলেন অবশেবে এক মুসলমান বণিক তাহাকে ক্রের করিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। নিজ অধ্যবসায় ও সৌজ্র ত্বপে তিনি এত বড় উচ্চপদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। তিনি স্থার পরায়ণ, বিদ্যোৎসাই ওমিতাচারী ছিলেন। বালালার রাজত্বের নৃতন বন্দোবত্তই তাহার

ছিলেন। তিনি জ্ঞার পরারণ, বিদ্যোৎসাহী ওমিতাচারী ছিলেন। বাঙ্গালার রাজত্বের নৃতন বন্দোবত্তই তাঁহার
সর্কপ্রধান কীর্ত্তি। মূর্শিল কুলীর পরে তলীয় জামাতা ক্লজাউন্দোলাও
তৎপরে তাঁহার দোহিত্র সরফরাজ্বর্থা নবাব নাজ্মির পদে নিযুক্ত হন।
সরফরাজ বাঁর শাসন কালের সহিত বিক্রমপুরের ইতিহাসের একটা বিশেষ
ঘটনার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমানিগকে এতটা প্রাচীন ইতিহাস
আলোচনা করিতে হইল; ১৭০০ঞীষ্টান্ধ পর্যন্ত ঢাকার বাজ্যানার রাজ্যানা
প্রতিষ্ঠিত ছিল মূর্শীদকুলিই রাজ্যানী ঢাকা হইতে মুক্ত্দাবাদে স্থানা
ভারিত করেন। ইহার সময়ে ১৭২২ খ্রীষ্টান্ধে বাঙ্গালার ভূমি ভূতীয়বার
বন্দোবত্ত হয়—এই বন্দোবত্তে বাঙ্গা দেশ ১০ চাকলা, ০৪ সরকার ও
১৬৬০ মহালে বিভক্ত হয়। ৩

টোডর বলের ব্লোবন্ডের ৭৬ বংশর পরে ১৬৫৮ ব্রীষ্টাব্দে স্থপতান স্থলার বিতীয়

মুর্শিদ কুলির মৃত্যুর পরে তদীয় জামাতা স্থজাউদ্দোলা ( স্থজাউদ্দীন ) ১१२६ औद्देश्य वाजानांत मामन कर्छ। इन। ওরাশীল জমাত্যারি। हे होत अभारत 29२৮ औद्रीरक ( 250¢ वक्रांटक) ঢাকা নোরাবতের এক ওরাশীল জমা তুমারি প্রস্তুত হর। ইহার সহিত আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই বোবে তাহা পরিত্যাপ করিলাম। স্ক্রাউদ্দীন ধার্মিক এবং প্রক্রাবৎসল নরপতি ছিলেন। শাসন সময়েই স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য মোগল সম্রাজ্যের অস্তর্ভ ভর। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হর। স্থলাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গলার স্পবেদার নিযুক্ত হন। এই সমরে ইরান রাজবংশোত্রব ভালেব আলি খাঁ স্থবেদার সর্ফরাজের প্রতিনিধি স্তরূপ ঢাকার নায়েব ও যশোবস্ত রায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। রাজ-কার্য্য সমুদায়ই যশোবস্ত রায়কে সম্পাদন করিতে হইত। যশোবস্ত ধার্মিক, সাধু ও কর্মনিষ্ঠ ছিলেন। খ্যাতনামা রাজা রাজবল্লভ সেন শুপ্ত এ সময়ে তাঁহার মোহরের ছিলেন। বর্ত্তমান मেकालात अधिगात ও विकास-সময়ে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে বে স্থানাজ্ঞ পুরের হুথ শান্তি।

আলি থার নিকট বিক্রমপুরবাসী বিশেষ ঋণী। সে ঋণের কথাই এখন আমরা বলিতে যাইতেছি। মানসিংহ বারভূঁইরাগণকে দমন করিয়া পেলে পর তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বা জমিদারীগুলি বছভাগে বিভক্ত হইয়া

বিরাজিত তাহার জন্ম বশোবস্থ ও খালেব

বলোবত এবং মূর্ণির কুলিবার সমর ১৭২২ প্রাষ্টাব্দে তৃতীর বন্দোবত হয়। এই বন্দোবতের কাগজের নাম "জনা কাবেল তুমারী"। মূর্ণিবের স্থপ্ত এই চাকলার মধ্যে ১১ চাকলা নিজ বলবেশের অপর ছুইটা ওড়িবারে। আমরা এবানে চাকলা গুলির নাম বিলাব। বন্দর বালেবর, হিজলা, মূর্ণিয়াবাদ, বর্জনান, সপ্তথান, (হুগলা) বন্দোহর, তুমণা, আক্ষমর নগর, গোড়াকাট, কারাবাড়ী, আহোলীর নগর, শীলেট এবং চাটগাও—এ সমূর্বার চাকলার রাজবের বন্দোবত জবিধারগণের সহিত হইরাছিল। বলা বাহল্য বে বিক্রমপুর জাহাজীর নগর চাকলার অতত্ ক্তি ছিল।

ৰলিয়াছি যে কেদার রায়ের জমিদারী নিজ বিক্রমপুর নওপাড়ার ভরত্বাজ ৰংশীয় বৈদ্য চৌধুরী দিগের হস্তগত হয়। এই বংশের প্রথম জমিদার त्रयूनमान मान क्रोधूती अञाख अपनान, मक्कत्रिक ও বिनयी हिलान। তাঁহার এ সমুদয় সদগুণাবলী দেখিয়াই ৰওগাড়ার চৌধুরী। মানসিংহ তাঁহাকে জমিদারী অর্পণ করিয়া ছিলেন। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া গর্বিত হওয়া দূরে থাকুক বরং অতাধিক বিনয়ী ও সজ্জনরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় বংশধরগণ ক্রমশঃ অত্যন্ত অত্যাচারী হইরা ওঠে—ইহাদের অত্যাচার কাহিনী অদ্যাপিও বিক্রমপুরের বুদ্ধ নর নারীগণ গল্প করিয়া থাকেন। ইহাদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে উহা সর্ব্ধ শ্রেণীর মধ্যেই গড়াইয়া পড়িল, শুনা যায় যে ইহারা সাড়ে সাত্রপ ম্বর লোককে জীতদাস বা (নফর) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নওপাড়ার চৌধুরীগণের रथन এইরূপ প্রবল প্রতাপ তথন বিক্রমপুরে বৈদ্য সম্প্র-দারের মধ্যে, জপার রায়, সোণারঙ্গের ও সোম কাটের ভূঞা, এবং সরকার ও বাছিয়ার (পরে দশলঙ্গ) গুপ্ত এবং কায়ন্ত সম্প্রদারের মধ্যে মালখানগরের বস্থাণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন কেহই বৈষ্যিক কাৰ্যো লিগু হইতে চাহিতেন না দেয়ুগে তাঁহারা পাণ্ডিত্যের প্রাবল্যে, যজন যাজনে ও টোল চতুপাঠিতে ছাত্র শিক্ষা দিয়াই সময় কাটাইতেন কোনও গোলযোগের ধার ধরিতেন না।

মালথানগরের বস্থু মহাশরেরা পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ ক্ষমতাশালী ও অবস্থাপন্ন ছিলেন কিছু তাহা হইলে কি হয় একা কখনই এইরূপ প্রবল প্রতাপাধিত জমিদারের বিক্লফে দুখারমান হওরা বাছ না। এখন উৎপীড়ন ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা সকলে উৎপীড়িত আলাবুলের পক্ষ হইরা জমি-লারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। অমিদারও প্রজাগণের শক্তিকে

পদৰ্শিত কৰিবার আন্ত নিতা নৃতন নৃতন অভ্যাচারের স্থাই করিতে আরম্ভ করিবান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, উভর পক্ষের দলো হালামা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল এবং বিক্রমপুরের প্রাযে প্রায়ে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রজারা অবশেবে মিণিত হইরা অমিদারের বিরুদ্ধে নবাব সর্ব্বারে অভিবোগ আনরন করিলেন, অমিদার ও বাইচের নৌকা ভঙ্গ ইত্যাদি করেকটা মিথা। দোবে দোবী করিরা প্রজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। স্তারগরারণ থালেব আলি খাঁ ও যশোবন্ধ রার অহুসন্ধান হারা প্রজার মনোবারথা ও অত্যাচার আচারের কথা জাত হইলেন। প্রজার করুণ ক্রেননে তাঁহাদের করুণ হৃদর ব্যথিত হইল, তাঁহারা বৃথিতে পারিলেন যে যদি প্রজাদিগকে অমিদারের হল্পে অর্পণ করা বার তাহা হইলে ইহাদের আর রক্ষা নাই—কাজেই তাঁহারা স্তায় বিচার করিরা অহুমতি দিলেন যে অতঃপর বে কোন প্রজা অমিদারের অধীন হইতে নিজ নিজ বিষর সম্পত্তি নবাব সরকারের সেরেজার নাম জারি করিবে তাহাদের আর অমিদারের সহিত কোনও সম্বন্ধ রহিবে না। হকুম প্রচারের সন্ধে বালে সক্ষেই প্রজাগণ আবেদন হারা নিজ নিজ সম্পত্তির নবাব সেরেজার নাম জারি করিরা গইল। \*

এইরূপে অমিনারের কবল হইতে মুক্তি লাভই বিক্রমপুরের উন্নতির কারণ। দেওরান যশোৰস্ক রারের শাসন সমরে বিক্রমপুরবাসীগণ বে পরম শাস্তি ও স্থা ভোগ করিরাছিলেন সেই রাম রাজন্বের শুভ ফল আজিও বিক্রমপুরবাসীগণ ভোগ করিতেছেন। আজ কতদিন—কত বর্ণ—কত যুগান্তর চলিরা গিরাছে, বশোবস্ত খুর্গলোকে গমন করিরাতিন, কিছু আজিও তিনি পল্লার উভর তটবর্জী বিক্রমপুরবাসীগণের

शैव काश्वि— शैकानक नाव बांव ( वैकिशांतिक किंक )।

ন্ত্ৰৰ সিংহাসনে দেবতাৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হইৱা পুক্তিত ইইতেছেন। আৰু
বিক্ৰমপুৱের গৌরব বে সকল নহান্ধা হংব ও নিৰ্ব্যাতন মাধার লইৱা
এই মহৎ কাৰ্ব্যে প্ৰবৃত্ত হইয়াভিনেন তাঁহাদের যদ অকর হইরা অনভকাল
পর্ব্যন্ত অপ্তে হিদ্যালিকেন তাঁহাদের যদ অকর হইরা অনভকাল
পর্ব্যন্ত অপ্তে মিদিরা ধ্বংস হইরা গিরাছে—কিন্তু বে অকর
কীর্তি তাঁহারা অর্ক্তন করিয়া গিরাছেন তাহা আভিও বংশপরশারার
সহিত হাদরে হাদরে গীত হইরা আনিতেতে।

নেই শুভদিন হইতেই নওপাড়ার চৌধুরী গণের গৌরব ও রাজসন্মী আন্তহিতা হইরাছেন; আর সে বংশে দেক্সীর কখনও শুভদৃষ্টি হইবে এইরূপ আশা করা বার না কারণ সে বংশে এখন আর তেমন খ্যাত-নামা ব্যক্তি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। »

বে সমরে বশোবন্ত ঢাকার দেওয়ান পদে আসীন ছিলেন তথন সরক্রাক তদীর ভগিনী নকিসা বেগমের অহুরোবে তাঁহার প্ত এবং সরক্রাকের জামাতা মোরাদ আলির প্রতি নাওয়াড়া বা নৌবিভাগের

ভার অর্পিত হয়। এগনরে রালা রাজ্যরক্ত নৌবিভাগের বোহরের ছিলেন। সারেলা বাঁর শাসন সমরে চাকার প্রতি টাকার আটমন করিরাচাউল বিক্রা হইরাছিল। সারেলা বাঁ ভাহার স্বরপর্যি চাকা নগরীর কেলার ভোরণ হারে বোলিত লিলি রাবিয়াছিলেন বে বলি কোন শাসনকর্তা একদের চাউলের মৃল্য এক লামড়ী ( পরসা ) নির্দ্দেশ করিতে পারেন ভাহা হলৈ বেন এ হার উন্মুক্ত হয়। মপোবস্ত রার সারেলা বার মতামুসারে ভাহার সমর অপেকা একসের চাউল অবিক বিক্রয় করা নির্দেশ করণান্তর মহাসমারোহে এই ভোরণ হার উন্মুক্ত করিলেন। সে সমর চাকার সমগ্র ভূতাল, বিক্রমপুর প্রভৃতির সর্ব্ধর এমনি শান্তি বিরাল্যান ছিল বে আর কাহারও সমর তক্রপ হর নাই।

নকিসা বেগমের অন্থরোধে বালেব আলি বাঁকে ঢাকা হইতে হানান্তরিত করিরা সরকরাজ বধন মোরাদ আলিকে ঢাকার শাসনকর্ত্তা নির্ক করেন সে সময় হইতেই ঢাকার চতুর্দিকে অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মোরাদ অহান্ত অহাচারে প্রবৃত্ত হন, বশোবস্ত রায় পূর্ব্বে অনামের ভাগী হইতে অনিজ্বুক হইরা এই কার্য্য প্রিভাগে পূর্ব্বক ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদ গমন করেন।

বিক্রমণুর ও ঢাকার সর্বত্ত অসাজি। রাজবরত এ সমরে মোরাদের কুপার নৌবিভাগের পেকারের পদে উরীত হন। বলোবজের চাকা পরিতাাগের সজে সঙ্গে

চাকা প্রদেশের সর্ব্বে বারপরনাই জন্সচার অবিচার হইতে থাকে।
প্রামে প্রামে ছন্তিক, ভাকাতি পূঠন, চুরি রাহাজানি প্রভৃতি এন্তর্ব বৃদ্ধি পার বে জনসাধারণের হাহাকারে চনুর্দিক প্রতিধানিত হইরা উঠিরাহিল। সে সমরে বিক্রমপুর্বাসীগণ দাকণ অপাত্তিকে দিন কাটাইতেন—কাহার বাস্ক্রীতে কোনু সমর ভাকাত পড়ে—কোনু বাড়ী আত্ত্ব লাগে—কোবার কোনু কুল-কণনা অপন্ত হয় এই ছন্তিভার লাঠি সভৃত্তি হতে পলীব্ৰকণণ প্ৰানে প্ৰানে বাড়ীতে বাড়ীতে পাহারা দিরা বেড়াইত। মোরাদের অত্যাচার বিক্রমপুরে ধ্বংস ও দারিস্ক্র বৃদ্ধির সজে সলে ভীবণ হাহাকাঃ আনরন করিয়াছিল।

সরক্ষাত্র থা ইন্দ্রির প্রায়ণ ও অত্যাচারী ছিলেন, তাঁহার
অত্যাচারে ও অবিচারে উৎপীড়িত হইরা আলম চাঁদ লগৎ পেঠ,
হাজি মহম্মদ ও আলিবর্দ্ধী থা প্রভৃতি বড়বন্ত্রপূর্কক তাঁচাকে রাজ্যচাত
করিবার চেটা করিতে লাগিলেন। এই বড়বন্ত্রের কলে ১৭৪০ প্রীটাকে
আলিবর্দ্ধী থা মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী গিরিরা নামক স্থানে সরক্রাজের
সহিত যুদ্ধ করেন—সেই যুদ্ধে সরক্রাক থা বিহত হন এবং আলিবর্দ্ধী

শালিবলাঁ বা।

পদ প্রাপ্ত হইলেন। আলিবলাঁ বার পাসন
সমরেই মহারাষ্ট্রীরেরা বন্ধনেশ আক্রমণ করে। ইহারা সন্থুখ বুদ্ধে অপ্রসর
না হইনা প্রামে প্রামে প্রতি তরাজ করিবা বেড়াইত, স্থতরাং আলীবর্দ্দী
ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিবা উহাদিগকে ওড়িয়া প্রদেশ ছাড়িরা
দিলেন এবং বার্ষিক দক্ষ টাকা কর দিতে অজীকার করিলেন। এখনও
কুল্ললনাগণ অশাস্ত শিশুগণকে বুম পাড়াইবার সময়—

ছেলে খুমাল পাড়া জ্ডাল বৰ্গী এল দেলে, বুলবুলীতে ধান ধেরেছে ধান্ধনা দিব কিলে।

এই ছড়ার আর্ত্তি করির। থাকেন, ইহার উৎপত্তি বর্গীর হালামা হইতেই হইরাছে। সৌতাগ্যের বিবর বে বর্গীর হালামার উৎপাত বিক্রমপুর বাসীদিগকে সন্থ করিতে হর নাই। ১৭৫৬ জীপ্তান্থে আলীবর্জী বাঁর মৃত্যু হর তাহার কোনও পুর ব্রহান ছিল না স্বত্যাং তাহার প্রৈরতন দৌছিত্র সিরাক্তজোলা বালালা ও বিহারের স্থবেদার হইলেন। তিনি বখন বালালার নবাব হইলেন তখন তাহার বরস ২০ বৎসর মাত্র। এই হততাগ্য মুব্তের শাসন সমরেই প্রাণীর মৃদ্ধ কেত্রে মীরলাকর

প্রান্থতি বিশ্বাস থাতকের সাহাব্যে ক্লাইব ক্লুকনগর ও মূর্নির্বাবদের
মধ্যবর্তী পলাশী নামক প্রানে (২১শে জুন ১৭৫৭ ব্রীটান্দে) নবাবকে
আক্রমণ করিরা বিজয়ী হইলেন। এই বৃদ্ধ হইতেই একেশে ইংরেজনিগের
সৌভাগ্যের স্থ্রপাত হইল—তাঁহারাই এখন দেশের প্রক্লুভ জ্ঞবীশ্বর
হইলেন—দে সব কাহিনী পরবর্তী অধ্যাবে লিপিবদ্ধ করা গেল।

পাঠানদের অপেকা মোগলেরা শাসন কার্ব্যে অধিক নিপুণ ছিলেন। ইইারা প্রায় দেড়শত বৎসর অসীম প্রতাপের সহিত দেশ শাসন

যোগল শাসনে বেশের ক্ষরতা । করিরাছিলেন। ব্যবসার বাণিজ্য প্রভৃতি সে সমরে বিশেব প্রতিগত্তি লাভ করে— তাঁতী, কর্মকার প্রভৃতি ব্যবসামীরা তথন

বেশ স্থল অবস্থার ছিল,—তবে শান্তি রক্ষা ও বিচার পদ্ধতি উৎকৃষ্ট ছিলনা। এইজন্ত এখনও লোকে বিচার বিপ্রাট লক্ষ্য করিলে 'কাজীর বিচার' একথা বলিরা উপহাস করিরা থাকে। মোগল রাজত্ব সমরে বঙ্গাহিত্য বিশেষ পৃষ্টি লাভ করে—সে সমরে মুকুলরাম, চঙীদাস, কাশীরামদাস, ঘনরাম, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচক্ষ রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিরা বাঙ্গা ভাষার শ্রীস্থৃত্বি সাধন করিরা গিরাছেন। তৎকালে পার্নী ভাষাই রাজভাষা ছিল, লোকে যত্মের সহিত পার্নী শিক্ষা করিত। জনসাধারণের শিক্ষা বিধানের জন্ত রাজকীর কোনও রূপ বিধি ব্যবস্থা ছিলনা,—প্রামে প্রামে পার্ঠশালাও মক্তম থাকিত ভাহাতেই গুরু মহালর ও মৌগভী মহাশরেরা বালকগণের শিক্ষা বিধান করিতেন। ভাহাদের দক্ষিণা ছিল, প্রামবাসীদিগের প্রামন্ত চাউল, ডাল ও পূজা পার্ম্বণ উপলক্ষে পার্মবী। এ ছাড়া বর্তমান সমরের স্তার পর্মির কোনও রূপ রাজ সাহাব্য প্রাম্ভ হইত না। ৩

বোগলণানন সবছেও অনিছ অনিছ বালানার নাহার্য এবত হইত। ঢাকারপরে
আনাছলা নামক একজন বোলতী ঢাকা বালানার অধ্যাপক ছিলেন, উহাকে বোগল

ক্ষিণপুরে মোগলণাসন মারের চিক্ সর্রপ বিক্রমপুরে স্বান্ধর গীর্মি।

ক্রন্ধর গার্মির বিশ্বিত গাওরা বার।

ক্রন্ধর গোর্মির সাহার করিব।

ক্রন্ধর করিব।

ক্রিন্ধর করিব।

ক্রন্ধর করিব।

ক্রিন্ধর করিব।

ক্রিন্ধর করিব।

ক্রিন

গৰ্পনেট বাসিক ৩০, বাট টাকা বেডন প্ৰহান করিছেন, ত্ৰহালে উহার বিয়াবছার বছে থাছি ছিল। মৌলতী সাহেব ১৭৫০ গ্রীষ্টালে মুছ বহনে মৃত্যুমুখে পভিত হব। জেবল টেইলার সাহেব ইহার সহছে তা প্রতিত Topography of Dacca লাকক প্রত্বে লিখিবাহেন:—The last professor that taught at Dacca was a person of the name of the moolavy Assaud Ullah. He had a salary of 60 rupees a month from the Moghul Government, and at his school, which was held in a Mushihid at the Lall Bagh, the youth of the city were taught the Arabic language, logic, metaphysics and law. He died about the year 1750 since which date there has been no public teacher of any of those branches of learning here. (274. p.)

\* The Majid was built in Hijri 1102, i. e. 207. years ago, by one Anwar, a courrier of Emperor Alamgir Shah (Aurangseb), and bears an inscription in front. It is 34 × 20, out side measurment, has one central dome and a smaller whe on each side. Government publication Liss of the monuments in the District of Dacca, page 24.

# সপ্তম অধ্যায়।

#### মহারাজ রাজবল্লভ ও রাজনগর।

বে কৃতী পুক্ষের নাম বাঙ্লার ইতিহাসে স্থারিচিত, বাঁহার কাহিনী বলের ঘরে ঘরে নানা ঔপগ্রাসিক কথার গ্রান্থ আনোচিত হয়, এক্ষণে আমর। তাঁহার বিষর আলোচনা করিব। এই অনাম খ্যাত রাজার কলাাণে বিক্রমপুর একদিন ধনৈধর্য্যে অতি উচ্চ হান অধিকার করিতে সমর্থ ইইয়াছিল। এই পুক্ষ প্রবরের জীবনী আলোচনা করিবার পুর্বের্ডাহার বংশ পরিচয়ও সংক্ষেপে প্রদান করিলাম। মহারাজা বর্রাল-

শেশ পরিচর।

সেনভূম নামক স্থানে শ্রীরভূমের অন্তর্গত

মহাস্থা জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন। ইনি সে সমরে বৈদ্য বংশ মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সেনভূম পরগণা সম্পূর্ণ উহার করারত্ত ছিল। তাঁহার কনল ও বিমল নামে ছুইটি পুত্র জব্মে, বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন, তৎপুত্র ধরস্করি সেন, ধরস্করির পুত্র গাণ্ডেরী, গাণ্ডেরীর পুত্র হিন্তু, হিন্তুর পুত্র বলভাত্রসেন। \*

বিনায়ক সেনের আরও বছ পুত্র সন্তান ছিল, তাঁথার মধ্যে তিনিই কেবল পৈতৃক কৌলীয়া মর্যাদা প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। † হিন্দুদেনের উচলী, ডমন, বিকর্ত্তন, বলভদ্র, হল ও কমল সেন এই ছয় পুত্র হয়, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কুলীন ও কেহ কেহ মৌলিক হির হন।

হিলুরাচ দেশ পরিভাগে করিয়। বুলনার অন্তর্গত সেনহাটি আনে আসিরা বাস
করেন, পূর্বে ঐ ছানের নাম ছিল ছু চহাটি, সেন নহাশরের আগমনের পর হইতেই উহা
সেনহাটি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠে ।

<sup>†</sup> কবি কঠহার প্রশীত 'কুলগঞ্জিকা' দেব।

### DET STIES

#### बराबाय राजस्थान क राजस्था।

বে কুলী পুলুবের নার বাছপার ইতিহানে সুপরিক্রিছ, বাহার কারিক বাসের হবে হরে নানা ঔপজানিত্ব কবার লাহে আইনাটিক হার কারতে আবরা উহার বিবহু আনোটনা করিব। এই ক্লাব হারে প্রকার কল্যানে বিক্রমপুর একটির ইনৈয়ন্তে অভি উচ্চ হার কার্বিকার ক্রিয়াল স্বর্থ ইইবাছিল। এই পুলুব প্রব্রের দ্বীবনী আলোচনা করিবার প্রকার উহার বংশ পরিচরও সংক্ষেপ প্রবান করিবার। বহারাকা ক্রাক

स्त परित्र । (नामक नामक क्षांत किक्सक क्षेत्रक स्तापक क्षांत किक्स नामक क्षांत किक्स नामक क्षांत

বহাছা জন্মগ্ৰহণ করিবাছিলেন। ইনি সে সমতে বৈদ্য বংশ কৰে। বিশেব প্রসিদ্ধ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সেনজুব পর্কথা বস্পুর্য উচ্চার করারত ছিল। ওচার কমল ও বিদল নামে মুইট পুত্র করে। বিমল সেনের পুত্র বিনারক সেন, অংপুত্র বছত্তবি সেন, বছত্তবি পুত্র গাডেরী, গাডেরীর পুত্র বিস্তু, বিস্তুর পুত্র বলভ্জনেন।

विनायक त्यास्त्र वाह पूज नहार हिना, काराव बारा जिल्की एक्स त्यास को नी अपना वर्षा वाह वहेशांकरणनः । विकृत्यस्त्र किसी, क्सन, विकर्तन, यगक्या. इस क कम्म त्यास वहें इस दूज हा, हेशांस्त्र बारा तक तक कृतीन क तक तक त्योगक हिंद वहें।

किट्ट क्षा कर प्रतिकार गरिया कुलाइ क्यांच त्यावाहि यात्र व्यक्ति क्षेत्र क्ष्म, प्रतिकार कर किट्ट त्यांके, त्रव करावता वाल्यांत का प्रोक्ति क्षा त्यावाहिका वाल्यांत क्षेत्री व्यक्ति करें।

t aft sign of a brillet at

ৰলভদ্ৰের পুত্র অনিক্র, অনিক্রের পুত্র অর্জুন, অর্জুনের পুত্র বাচ-স্পৃতি, ৰাচপ্তির পুত্র ছ্বীকেশ বা বশশ্বস্তুসেন—যশশ্বস্তুসেনের পুত্র গোবিন্দসেন—গোবিন্দের পত্র রামভদ্র ও বেদগর্ভ। বেদগর্ভ সেন ষ্পোচর জেলার অন্তর্গত ইতনা প্রামে বাদ করিতেন, তিনি বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্র পাণ্ডিভাের লীলা নিকেতন বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিল দাওনিয়া গ্রানে আগমন করেন। \* সে সময়ে প্রসিদ্ধ নওপাড়ার চৌধুরীবংশের দেওয়ান সতামত দাস সে প্রামে বাস করিতেন। বেদগর্ভ উক্ত কন্সার পাণিগ্রহণ করিয়া বেদগর্ভের বিক্রমপুরে আগমন। বিলদাওনিয়াতেই স্বায়ীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভাবলে অর্থোপার্জন পূর্বক দায়নীয়, জপ্না, ভোজেশ্বর প্রভৃতি প্রাম ক্রয় করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। বেদগর্ভের শ্রীক্লফ ও নীলকণ্ঠ নামে ছই প্রস্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে নীলকণ্ঠ সেন জপদা গ্রামে গিয়া বাস করিতে থাকেন, তাঁহার বংশে রামগতি রায়, লালা জয়নারায়ণ, আনল্দয়ী দেবী গলাদেবী প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াবংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। জপুদা প্রামের রায় বংশীয়গণ নীলকঠেরই অধস্তন পুরুষ। এক্সফ সেন দাওনীয়াতেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার 🖺 মুখ, নর্দিংহ এবং মহেশচক্ত নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 🛮 🕮 মুখ সেনের বংশধরগণ রাজনগরের অন্তর্গত মান্দারিয়া নামক পলীতে এবং মহেশচক্রের উত্তর পুরুষগণ পশ্চিমপাড়া নামক পল্লীতে বাস করিতেন। মধ্যম নরসিংহ সেন ঢাকা নগরীতে রাজস্ব বিভাগে কার্যা করিয়া মজুমদার উপাধি লাভ করেন, তদৰধি তাঁছার বংশধরগণ এই উপাধি

আমার আয়ীয় প্রাণায় শ্রীয়ুক্ত রসিক লাল ভব্য বহাপয় বলেন বে তিনি
য়য়পুত্র লানোপ্লকে বিক্রমপুরে আগবন করেন।

বংশ ভূষিত হইরা আসিতেছেন। রামচরণ, রামনারায়ণ এবং রামগোবিন্দ নামে নরসিংহের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামচরণ
নিংসন্তান অবস্থার মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামনারায়ণের বংশদরগণ
রাউতপাড়া নামক পলীতে অবস্থান করিতেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামগোবিন্দের ক্ষঞ্জীবন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে প্রাণবল্পভ ও রামবল্পত শৈশবেই কাল্ঞান্সে নিপ্তিত হন। ১৬১৮ গ্রীষ্টাব্দে রাজবল্পত জন্মগ্রহণ করেন। \*

নহারালা রাজবরতের পিতা ক্বক্সনীবন মজুনদার তদীয় জ্যেষ্ঠতাত রামচরণের অন্ত্রকম্পার প্রথমতঃ নাওরার মহলের একেনাস ও পরিশেষে খাসনবিসের পদে উন্ধীত হইয়া পশ্চাৎ মজুনদারী পদলাভ করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি মালখা নগর নিবাদী দেবীদাদ বস্থর এক মোহরের নিযুক্ত হন। সে বাহা হউক ক্বক্সনীবন নবাব সরকারে কার্যপ্রহণ করিয়া স্বকীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্ধতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজবরতের কীর্ত্তিরাশি নিশ্বিত হইবার বহু পূর্বেই তিনি 'নবর্ত্ত্ব' নামক স্থানার অন্ত্রীকো নিশ্বাণ করিয়াছিলেন। রাজবরতের জন্ম সম্বন্ধ অন্ত্রীকো নিশ্বাণ করিয়াছিলেন। রাজবরতের জন্ম সম্বন্ধ মানারূপ কিষ্ণদন্তী শুনিতে গণিওয়া যায়, আমরা রসিক বাবুর প্রস্থ হইতে

<sup>\*</sup> গালবমতের লক্ষ্য তারিখ সথকে সহতেল নৃষ্ট হয়। ৺চন্দ্রক্ষার রায় অণীত সহারালা 
রালবমতের জীবন-চরিত পাঠে জাত হই বে 'রালবমত ১১০০ বলান্দে জন্মগ্রহণ ও ১১৭০ বলান্দে প্রাণ্ডাগ করেন।" প্রবীণ ঐতিহাসিক জীবুক্ত আনন্দরাথ রায় মহাপরও 
এনতাবলখী তিনি লিখিরাছেন, "আনরা ১২০০ বলান্দ বা ১৯৯৯ গ্রীষ্টান্দই রালবমতের 
কম্মান ধরিয়া লওয়া সভত বিবেচনা করি।" প্রীপুক্ত আনন্দরাথ রায়ের সিদ্ধান্তই বলার্দ্ধ বাবে আবরাত রালবমতের জন্ম সন ১৯৯৯ গ্রীঃ জা বলিয়া উল্লেখ করিলায়। 'ঐতিহাসিক 
চিত্র' তাল ও আধিন প্রীপুক্ত আনন্দরাথ রায় লিখিত 'নহারালা রালবমত সেন' শ্রীক্ত 
প্রবাদ ক্রিয়া।

এছানে একটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 'ক্লক্টাবনের প্রথম ছই পুত্রু অতি অল্পবরসে কালগ্রাসে পতিত হন। কবিত আছে যে অনৈক্সরাসাম করিয়া প্রকাশ করেন যে ঐ পুশ্রবয় অপদেবতা। অনস্তর ঐ সয়াসাম মন্ত্রপ্রয়োগ বারা উভয়কে বিনষ্ট করিয়া ক্লক্টাবনকে একটা লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র প্রদান করেন এবং তাঁহার বংশে এক মহাপুক্ব জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া আগত্ত করেন। রাজন্মগরের স্থাসিদ্ধ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণই ঐ সয়াসী প্রদন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র এবং সয়াসীর কবিত মহাপুক্ষই রাজবল্পভ সেন।

\* \* \* রাজবল্পতের জয়ের অবাবহিত পূর্ব্বে একদা রজনী যোগে কৃষ্ণজ্ঞীবন ও তদীর সহধর্মিনী একত্রে নিদ্রাগত আছেন। এমন সমর মজুমদার পদ্ধী সপ্রে দেখিলেন বে, স্বরং চক্রমা আকাশ হইতে ভৃতলে অবতীপ হইরা তাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। অনস্কর তিনি জাগরিত হইরা স্বপ্রবৃত্তান্ত স্বামীর নিকট জ্ঞাপন করিলে রুষ্ণজ্ঞীবন তদীর গগুদেশে এক চপেটাবাত করেন। জমিদার তনরা \* স্বামী হত্তে এইরূপে অপ্রত্যাশিত ভাবে লাছিত হইরা অভিমান ভরে সমস্ত রঙ্গনী অনিস্তার করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রুষ্ণজ্ঞীবন পদ্বাকে এই বিশ্বরা প্রবেশ দিলেন বে, গুভস্বপ্র দেখিয়া নিজাগত হইলে তাহা কর্বনও সকল হর না এবং গাঁহাকে জাগরিত রাখিবার উদ্দেশ্যেই ঐরুপ্ রুর্ব্বাবহার করা হইরাছে। বলা বাছলা রাজবলতের ভাবী জননী একথা শুনিরা সান্ধনা লাভ করিরাছিলেন।" এতছাতীত মহারাজা রুষ্ণচক্রের হস্ত চালনা বারা প্রাপ্ত :—

রাজবরভের জননী বাধরগঞ্জ ধেলার অন্তর্গত উত্তর সাহাবাজপুর পরপণার জনৈক
জনীয়ারের কলা হিলেন। কৃষ্ণনীবন বতরের নিকট হইতে বৌতুক বরুপ সম্মীদিয়া
নামক তথা প্রাপ্ত হব।

## किश्वा शृक्किन तत पृष्ठ वातश्वातर श्रूनः श्रूनः । शृद्धं ताका करामक हेमानीः ताकवत्रकः॥

এ সকল কিছদন্তীর মধ্যে কভটুকু সতা আছে তাহা নির্ণর করা স্থকঠিন। আমাদের দেশে যে কোন কুতী পুরুষ জয়প্রহণ করিরাছেন তাহাকেই যখন আমরা অবতার বলিরা প্রহণ করি এবং নানা ভালপালে তাহার অলৌকিকত্ব বর্ণনা করি, তখন মহারাজা রাজবল্পভের স্থার একজন খ্যাতিমান পুরুষের নামের সঙ্গে এইরূপ কিছদন্তীর সংমিশ্রণ থাকিবে তাহা অবিখাস করিবার কোন কারণই বিদ্যমান নাই।

রাজবলত শৈশবেই পিতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর পরে ভিনি
অস্তান্ত জ্ঞাতি ও ভ্রাভাগণের সহিত জপ্সা প্রামে দেওগান কুফরামের
বাড়ীতে থাকিয়া রঘুনন্দনের নিকট লেখা পড়া শিক্ষা করেন। সেকালে
বিলাণাথনিয়া প্রামে কোনও চতুপাঠী বা মক্তব ছিল না, জপ্সা প্রামই
সে সমরে সংস্কৃত ও পারসিক শিক্ষার নিমিন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।
সেখানে মক্তব ও চতুপাঠী উভয়ই থাবায় দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্র
আসিয়াও সেখানে অধ্যয়ন করিত। রাজবল্লভ শৈশব হইতেই অভিশর
প্রতিভাশালী ছিলেন, একদিকে যেমন ভৎকাল প্রচলিত মল্ল্ড্র, অসি
চালনা প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়্যমে খ্যাতিলান্ত করিয়াছিলেন তক্রপ বিদ্যাব্রায়ও সক্তব্যের মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রূপে ওবে
স্ক্রির্থরেই ভাঁহার ক্লতিছ ছিল।

রাজবলত সর্ক প্রথমে কাছন গো সেরেন্তার মূহরীর পদে নিযুক্ত হন
রাজকার্য।

(১৭১৭ ব্রীষ্টাব্দে) পরে মোরাদ আলি নাওরার
বিভাগের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিরা ঢাকা নগরে
আগমন করেন। তথন তিনি জমা নবিশের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭০৮
ব্রীষ্টাব্দে মোরাদ ঢাকার নারেব স্থবেদার হুইলে রাজবলত ভাঁহার অন্থকম্পার নাওরার বিভাগের পেরারের পদ লাভ করিলেন। ১৭০৯ ব্রীষ্টাব্দে

নবাৰ স্থলাথীর মৃত্যুর পরে সরফরাজ থাঁ ৰাজ্লার সিংহাসনারোহণ করেন। বিধন লোকের অদৃত্ত-কল্পী স্থপ্রসায় হয় তথন নানাদিক হইতেই স্থলাক স্থিবিধা ঘটে, রাজবল্লভেরও তাহাই হইল, তিনি নবাৰ সরফরাজ থাঁর ক্ষপাকটাক্ষে একেবারে নাওয়ার বিভাগের অধ্যক্ষণ লাভ করিলেন।

সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর পরে আলীবর্দী খাঁ বাঙ্লার নবাব হন এবং
নিবাইস মহম্মদ ঢাকার নায়ের নবাব হইলেন, নিবাইস মুর্শিদাবাদে
থাকিয়াই তাঁহার বিশ্বন্ধ প্রতিনিধি হোসেনকুলা থাঁকে দিরা কর্ম নির্বাহ
করিতেন। তখন হোসেনকুলী খাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল।
গোকুলচাদ নামক হোসেনকুলীর একজন প্রিরপাত্র তাহার পেস্কার
ছিলেন, গোকুল কোনও কারণে স্বায় প্রভুর উপর অসন্তুট্ট হইরা
আলীবর্দ্দীর নিকট অভিযোগ করিলে হোসেনকুলী পদচ্যুত হন, কিন্তু
আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা তনয়া নিবাইস মহম্মদের পত্নী ঘাসেটী বেগমার
সহায়তায় পুনরায় পুর্বপদ লাভ করেন ও হিসাধ নিকাশের দায়িছে
ফেলিয়া গোকুলচাদের সর্বনাশ সাধন করেন।

হোসেনকুলী রাজ্যলভের প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতা অবগত ছিলেন, এদিকে গোকুলচাঁদের স্থলে একজন উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত না করিলেও হর না, এজন্ত রাজ্যলভকে তিনি সহকারীর পদে নিযুক্ত করিয়। মূর্দিদাবাদ হইতে রাজোপাধি আনরন করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ১৭৫৬ জীটাকে আলিবর্দ্ধী থার মৃত্যু হইলে পর তাহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্লার নবাব হইলেন। ঘাদেটি বেগম তদীর পোষ্য পুক্র একামউদ্দৌলাকে মসনদে বসাইবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বার্থ হইল। সিরাজ-উদ্দৌলার আদেশে ঘাসেটির প্রির পাত্র হোদেন কুলিথার হত্যাকাও সাধিত হইল। হোদেন কুলিথার মৃত্যুর পরে রাজা রাজবল্পত নিবাইস্মহক্ষমের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। নিবাইস্অধিকাংশ সমন্ত্র

বিশ্বাবাদে থাকিতেন কাজেই রাজবন্ধত ঢাকার এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা ইংলেন—উাহার শক্তি অসাধারণ হইল; ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন বৈ এ সময়ে তিনি অতান্ত প্রজাপীড়ন ও ইংরেজ এবং ফরাসী বণিক্ দিগের উপর জুলুম করিয়া ৪৩০০ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। \*

সে সমরে ঢাকার রাজবলভের প্রতিপত্তি এতদুর বৃদ্ধি পাইরাছিল যে তৎপুত্র কুঞ্চদাসকে লোকে 'নবাব' নামে অভিহিত ক্রিতেও কুটিত হইত না।

নিবাইসের মৃত্যুর পরে রাজবল্লভ ঘাসেটি বেগমের দর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। আলিবন্ধী যখন মৃত্যুমুখে উপনীত, তখন বেগমের পক্ষ হইতে প্রায় দশ সহস্র সৈত্য সংগ্রহ পুর্ব্বক তিনি মুর্শিদা-বাদের একক্রোশ্ব দক্ষিণে মতিঝিল নামক উদ্যান মধ্যে ছাউনী করি-লেন। যুদ্ধ বিদ্যা পারদর্শী রাজবল্লভ জানিতেন যে জয় পরাজ্ঞায় অনি-শ্চিত, যদি পরাজিত হন তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি সিরাজ-উদ্দৌলার হস্তগত হইবে। এমতাবস্থায় ধন সম্পত্তি নিরাপদ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার মধ্যম পুত্র ক্লফ্লাসকে সমস্ত সম্পত্তি সহ কলি-কাতায় ডেক সাহেবের আশ্রয়ে থাকিবার জন্ম পাঠাইয়া দিলেন। ক্রফদাস পিতার আদেশে জগরাথ বাইবার ছল করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে ইংরেজেরা সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র ছিল, এমন কি ছর্গ নির্মাণের ক্ষমতা পর্যাস্ত তাহাদের ছিল না। বাঙলার স্কবেদারের গৃহ বিবাদ দর্শনে ইংরেজ এক পক্ষ অবলম্বনের স্থবোগ দেখিভেছিলেন-ঠিক এমনি সময়ে রাজবল্লভের অহুরোধে কালিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেবের লিখিত কুঞ্চদাসকে আত্রয় দিবার জন্য অমুরোধ স্বচক পত্র পাইয়া ডেক † সাহেবের অমুপস্থিতিতেও কৌন্সিনের অপরাপর

<sup>\*</sup> Selection from the Records of Govt. India.

<sup>†</sup> ডে ক সাহেব তথন বায়ু সেবনার্থ বালেখর প্রন করিয়াছিলেন।

## কুক্রাসের ক্লিকাতার আগমন।

সাহেবেরা কৃষ্ণদাসকে আশ্রম প্রাদান করি-লেন। কৃষ্ণদাস ধন সম্পত্তি ও পরিজনবর্গ সহ ওমিচাঁদের ভবনে অবস্থান করিতে

লাগিলেন। একথা শীঘ্রই সিরাজের কর্ণগোচর হইল, বৃদ্ধ আণিবর্দ্দী তথনও জীবিত, সিরাজ আলিবর্দ্দীর নিকট ক্লফাগাসের পলায়ন ও ইংরাজেরা ঘর্মনিট বেগমের সহিত যোগ দিয়াছেন এই কথা বিবৃত্ত করিলেন। কাশিম বাজারের কুঠির ডাক্তার ফোর্থ সাহেব তথন আলিবর্দ্দীর চিকিৎসা করিতেন, আলিবর্দ্দী ফোর্থকৈ এ বিবৃত্ব জিজ্ঞাসা করায় ফোর্থ সাহেব সমৃদয় অস্বাকার করিলেন। সাহেব চলিয়া গোলে বৃদ্ধ নবাব সিরাজকে বলিলেন "বৎস, যদি তুমি ইংরেজ বণিক্দিগকে দমন করিতে না পার তাহা হইলে ভোমার রাজ্য স্থায়া হইবে না। সকলের আগেই ইংরেজ বণিক্কে দমন করা আবশুক।" এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৭৫৬ প্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিথে বর্ষীয়ান নবাব মৃত্যু মুধ্ব পতিত হইলেন।

দিরাজউদ্দৌলা সিংহাদনারোহণ করিয়াই দৌত্য বিভাগের অধ্যক্ষরামরাম সিংহের ভ্রাতাকে পত্র দিয়া কলিকাতার ডেক সাহেবের নিকট আগোণে ক্ষুদাসকে সমর্পদ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টান্দের ৬ই মে তারিধে রামরামের ভ্রাতা কলিকাতার প্রছলেন কিন্তু সেথানকার ইংরেজগণ দূতের কথার কোন কর্পণাত না করিয়া তাহাকে নগর হইতে বহিদ্ধৃত করিয়া দিল। ইহাতে দিরাজ্বের ক্রোয়ায়ি প্রজ্বাতি হইরা উঠিল, তিনি ইংরেজ দিগকে দমন করিবার নিমিন্ত কলিকাতা অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইংরেজ দৈগক দমন করিবার নিমিন্ত কলিকাতা অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ইংরেজ দৈগক করাব করি বার দিবসক্ষাতঃকালে সিরাজ দরবারে উপবিষ্ট হইয়া বন্দী দিগকে ভাহার নিকট আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, সর্ব্ধ প্রথমেই ক্ষুঞ্চাদ আনীত হইলেন, প্রহরী বেষ্টিত হইয়া বিষয় চিন্তে ইট্রদেবের নাম স্বর্গ

করিতে করিতে তিনি উপস্থিত হইলেন। সকলেই ভাবিরাছিল না জানি কি গুরুতর শান্তিই ইহার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু এ কি १ নবাব কোন কঠোর বিধান করা দুরে থাকুক, বরং বিশেব ভদ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়া দরবারে বসিবার অনুমতি দিয়া সম্মানিত করিলেন এবং তাঁহাকে বহুমূল্য পরিছেদ প্রদান করিয়া যথেষ্ট সৌজস্ত দেখা-ইলেন; ওমিচাঁদ্ধ অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত গৃহীত হইলেন।

সিরাজের ছ্র্ভাগ্য তাই অর্নিদের মধ্যেই তদীর প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের বড়যত্ত্বে রাজ্য হারাইলেন ও পাপির্চ মীরণের আদেশে
মহম্মদীবেগ নামক অনৈক ছুর্ভার তরবারির আঘাতে জীবন হারাইলেন! হার! সিরাজ! হার! আলিবন্দীর নরন পুতলী, হার! বজ্প
বিহার ওড়িযার নবাব! কেহ কি কর্না করিতেও পারিগ্রন্থিত তোমার
এই পরিণাম হইবে ?

শিরাজের মৃত্যুর পর অহিফেন দেবী মীরজাফর বন্ধ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিরাজের শাসন সমরে রাজবল্লভ কর্ম্মচ্যুত অবহার ছিলেন। এক্ষণে মীরণ নিজামতের দেওয়ান হইরা রাজবল্লভকে
রাজবল্লভর পুনরার রাজবার্গ তিনি পুনরার নিজামতের প্রধান সচিবের
কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন ও রাজা ক্লফান্যের
উপর ঢাকার শাসন কার্য্য অর্পিত হইল। এই সময়ে সম্রাট সাহ
আলম তাহাকে মহারাজা রাজবল্লভ রায় রাইয়া স্বার জঙ্গ বাহাহর
উপাধি সহ পুরয়ার প্রদান করেন ও মুন্দেরের স্ববেদারের পদে নিযুক্ত
করেন। ক্লফান্স ঢাকার শাসন কার্য্যে ও রাজবল্লভ মুন্দেরের স্ববেদারী
পদে নিযুক্ত বাকিরা সে সমরে যথেই প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ক্লফান্স মীরজাফর কর্ত্ত্ব 'রাজা বাহাহুর' উপাধি প্রাপ্ত হইরা তাঁহার
মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন।

মীরকাফরের রাজত্ব সমরে রাজবল্পভের বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ঘটি-য়াছিল। কিন্তু মীর কাসিমের শাসন সময়ে তাঁহাকে এক প্রকার বন্দী-ভাবে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল।

মীরকাসিম গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উদয়নালায় আশ্রম গ্রহণ করিতে ঘাইবার পূর্ব্বে হঠাৎ দরবার গৃহে উপস্থিত হইয়া রাজা রাজবল্লভ ও তৎপুত্র ক্লঞ্চনানকে গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বন্ধ করিয়া মুদ্দেরের নিকট গলাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণবধ করিতে আদেশ প্রদান করি-লোন। যে সময়ে পশ্চাদ্ভাগ ইইতে ঘাতক রাজবল্লভকে তাড়না করিল সে সময়ে "হা রাম্ন" এই একটী মাত্র শব্দ

রাজ্বরতের নলিলন্যা
করিয়া নদীগর্ভে পতিত হইলেন, ক্লফদাগও
পিতার অহুগমন করিলেন। হায় ! এইরপে বিক্রমপুরের গৌরব-দেশের
আল্লার—বৃদ্ধি ও বিদ্যার অপুর্ব প্রতিভা মহারাজা রাজবল্লভ ১৭৬৪
বীঃ আঃ —নিচুর নবাবের কঠোর অভ্যাচারে অকালে কালগ্রাসে পতিত
হইলেন। কবিত আছে বে মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরীর আলয়ে রাজবল্লভ
বে পাষাণময় শিবলিশ প্রতিষ্ঠা করিয়াভিলেন ঐ রাজবল্লভশ্বর লিশ্ব—
বে সময়ে রাজ্বল্লভ মুলেরের ত্রের উপরিভাগ হইতে ভাগীরথী গর্ভে
নিপ্তিত হইয়া প্রাণ্ডাগ করেন তথন ভয়্তর শব্দ ইইয়া বিদীর্ণ
হইয়া গিয়াছিল, অদ্যাপি সে ভয় মন্দির ও ভয় শিবলিক বিদ্যমান
আছে।

এইরপে রাজবরতের মৃত্যু হইলে তাঁহার জমিদারী তদীয় পঞ্পুজের মধ্যে সমান পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়, তথন সর্ব্ধ হয় জমিদারীর আয় চৌদ লক্ষ টাকা ছিল। রাজবরতের প্রথম পুত্র রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রতন ক্রফ পিতার জীবদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হওরায় তাঁহাদের দত্তকগণ অমিদারীর অংশ না পাইয়া ভয়ণ পোষণার্থ প্রত্যেকে মাসিক ৫০০ টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা বাহাহর ক্ষণাসের তিনপুত্র রাজক্ষ, হালয়ক্ষণ ও রমণক্ষণ এক অংশ পান। প্রাণক্ষণ নিঃসন্ধান অবরালা গলাল ও গোপালক্ষ। স্থায় মৃত্যুম্থে পতিত হইলে তাহার পত্নী
পোষা পুত্র প্রহণ করিয়াছিলেন কিছ্ক সেই পুত্র জনিদারীর কোনও অংশ
পান নাই। রাজবরভের মৃত্যুর পরে তাঁহার তৃতীর পুত্র গলাদাস কিছু
দিন রাজহ্ব করেন, তাঁহার কাল কবলে নিপতিত হওয়ার পরে রাজার পঞ্চম
পুত্র গোপালক্ষণ জনিদারি প্রহণ করেন। গোপালক্ষণ অত্যন্ত প্রতাপশালী ও বৃদ্ধিমান জনিদার ভিলেন, তিনি সৈশ্ব সংগ্রহ পূর্বাক কার্ত্তিক
পুরের ভ্রামীগণের বিক্লছে অন্তর্বারণ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করতঃ
কার্ত্তিকপুর স্কলাবাদ পরগণার পুনক্ষদার সাধন করেন। এই যুছে বে
সকল সৈশ্ব নিহত হইয়াছিল তাহাদের ছিয় শির সমূহ রাজনগরে আনয়ন
করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করতঃ তত্পরি বিভয় চিক্ল স্বরূপ রণদক্ষিণাকালী
নামক এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিঞ্জাপিত করিয়াছিলেন। এই অপরাধের নিমিত্ত
তাহার প্রথম ইংরেজ রাজত্বে ২॥ ঘণ্টা নেয়াদ হইয়াছিল।

জগতে স্থ হুংথ উরতি ও অবনতি চক্রবং পরিবর্ত্তনশীল। বে
মহাপুক্ষ স্থকীর প্রতিভাবলে বহু ধন সম্পত্তি সঞ্চর করিয়া নিজ্
কৃতিত্ব বলে দেশ দেশান্তবের নর নারীর নিকট খ্যাতিলাভ করিতে
সক্ষম হইয়াছিলেন—কাল বলে সে বংশের অধংগতন হইল। রাজ্বরল্পর বংশের অধংগতনের পর নাওয়ারার দেওয়ান রায় মৃত্যুঞ্জয় বিশেষ
প্রতিপত্তি লাভ করেন, সে সময়ে রাজনগরের পূর্ব্ব গৌরর বৈভব
ভাহার ঘারাই রক্ষিত হইরাছিল। তিনি কুরানী প্রামে বে সকল দীর্ঘিকা,
মঠ ও শিবলিঙ্গাদি নিশ্বাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন তাহা এখনও বিদামান
বাহিয়া, মৃত্যুঞ্জয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি বর্তমানের উজ্জল আলোকের নিকট ও
সম্জ্বল করিতেছে। পদ্মার ভর্জভক্ষ রাজনগরের শেব চিক্ বস্ক্রয়ার
পর্ত হইতে বিলীন হইরা যাওয়ার পর হইতে রাজ্বরভ্রের বংশধরগণ এখন

পালংগ্রামে বাস করিতেছেন। এখন ইহাদের সে গৌরব বৈতব কিছুই নাই—যদিও ঐশ্ব্যাশালী আজে হীনাবস্থায় পতিত, তথাপি ইহাদের বংশপরম্পরায় প্রবাহমান দলা ও সৌক্তের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। জনসাধারণে এখনও ইহাদিগকে শ্রন্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে।

অষ্টাদশ শতাকাতে এবং তংশরবর্তী যুগে বর্ত্তমান সময় পর্যাস্ত মহারাজরাজবল্পতের ন্থায় কোনও ভাগ্যবান এবং রাজরাজবল্পতের ন্থায় কোনও ভাগ্যবান এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের বৈদ্যগণের সমাজপতি ছিলেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার গাঢ় আন্থা ছিল। দিবসের এক চতুর্থাংশ সময় তিনি নানাবিধ জপতপ পুজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি অগ্নিষ্টোম, বাজপের প্রভৃতি বজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বে কত লক্ষ টাকা বায় করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা স্থক্তিন।

১৩১১ সনের 'নবন্ব' পত্রে প্রকাশিত উমাচরণ কামুনগে। প্রণীত মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত পাঠে জানিতে পারা যায় যে তিনি "যজের দক্ষিণা ৩০০০০০ লক্ষ মুদ্রা এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের প্রত্যেক জনে ২০ টাকা আমার বিদেশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য হন্তী ঘোটক উষ্ট্র যান স্বর্গ রৌপ্যাদি ভূষণাভরণ দান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব সাকল্যে এই মহৎবাাপারে কত ব্যয় হইয়াছিল তরিরাক্রণ করা স্থকঠিন।"

দেব দ্বিজের প্রতি তিনি নিরত ভক্তিমান ছিলেন। \* বর্জমান জেলার অন্তর্গত শ্রীথপ্ত প্রামে ভূতনাথ দেবের মন্দির, তাঁহার দত্ত বহুর্তি, প্রক্ষত্র, দেবত্র ও লাথেরাজ ভূমি হইতেই ইছা স্পাইরূপে ক্দরঙ্গম হয়। রাজ-

<sup>\*</sup> উত্তর বিক্রমপুরের কাষার পাড়া (বর্তমান স্বর্ণগ্রাম ) গ্রামে অব্যাপিও ওাহার প্রদত্ত প্রিক্রম্পির ও টোলের দালান বিধামান থাকিয়া পণ্ডিতংগেঁর প্রতি ওাহার প্রদ্ধা ও ভক্তির প্রিচর প্রদান করিতেছে।

বল্লভের জমিনারীর অধিকাংশই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে ছিল। তিনি জানা পণ্ডিত বর্গের বিশেষ সমাদর করিতেন, তাঁগার সভাসদ্বর্গের মধ্যে পণ্ডিত রুফ্টদেব বিদ্যাবাগীশ, রুফ্টদার গিছান্ত ও কবি রাজচন্ত মভ্মদার প্রভৃতি ছিলেন। রাজ্বল্লভ কর্মাঠ, বৃদ্ধিনান ও বিচক্ষণ ছিলেন ও পার্সা ভাষার তাঁগার এতদ্ব দখল ছিল যে যখন তিনি পার্সীতে কথোপকথন করিতেন তপন অতি অভিজ্ঞ মৌলভীরা ও অবাক্ ইইয়া যাইতেন—এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে পশ্চিম প্রদেশবাসী মুদলমান মৌলভী বলিয়াই মনে করিতেন। রাজনগর তাঁহার এক অভ্লা কীর্তি।

স্বজাতির উন্নতি কলে তিনি বরাবরই যত্নবান ছিলেন। তিনি পূর্ক্ব-বঙ্গের বৈদ্যগণকে অনুপনীত দেখিয়া পুনরায় বঙ্গাতির উন্নতি। উপনীত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। রাম-

ভীবন কুত বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে

'বৈদ্যাতে মহারাজ রাজবল্প নাম।
সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম॥
দেশে দেশে ছিল বত পণ্ডিত প্রধান।
সবে আনি জিজ্জাসে শাস্তের প্রমাণ॥
বিজের আক্রায় বৈদ্য পুন: উপনীত।
পুনরায় বিজ্ঞাব যথা পুর্বরীত॥'

পূর্ববেশের বৈদ্যগণের অন্থানীত থাকিবার কারণ আমারা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। বল্লালের ডোম কল্পা গ্রহণ হেতু লক্ষ্ণাসেন বৈদ্যাদিগকে আহ্বান করিয়া

> "ঘুচাও ঘুচাও পৈতা বল শুক্ত এবে। লক্ষণ অনুগত বৈদ্য পৈতা ঘুচাইল। দেই হইতে বৈদ্যের পৈতা গিয়াছিল॥"

জাতিগত বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনার অধিকারী নহি বলিয়া এখানেই সে বিষয়ে কাস্ক হইলাম। বৈদ্যজাতির অন্ততম কুলজি লেথক গোপালক্ষক কবীন্দ্রের কুল পঞ্জিকা ইইতে রাজবরত সম্বন্ধে কিঞ্ছিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতেই পাঠকবর্গ বৃথিতে পারিবেন যে রাজবরত দেশ দোহী, হইলেও—কর্ত্তবা জ্ঞান বিহীন পাষ্ণ ছিলেন না, কেবল অবস্থা বিপর্যায়ে পড়িয়া তাঁহাকে দেশদ্রোহী হইতে ইইয়াছিল—আর সে ভীষণ আর্থ পরতার যুগের কথা চিন্তা করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে দোষী ও করা যাইতে পারে না।

তিনি বীর ছিলেন—কাপুরুষ ছিলেন না, —িকস্ত হার! কালচক্রে আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে তাঁহাকে তাহাও সাজিতে হইরাছে। তিনি বে কাপুরুষ ছিলেন না, তাহা মীরণের সহকারী রূপে বিপন্ন রামনারারণের সাহায্য কল্লে উদয় নালার রণক্ষেত্রে গমন হইতেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। গোপালকৃষ্ণ কবীক্র লিখিয়াছেন:—

"বিক্রমপুরে পরমানন্দ বংশস্থিত।
তন্মধ্যে ক্লফ জীবন শুভকণে জতে ॥
ক্লফজীবনের চারিপুল, রাজারাম।
ধনিরাম, রাজবল্প আর রাম রাম ॥
যে কালে মহম্মদ সাহ দিল্লীর পালক।
নবাব মহবৎজন্দ বন্ধাদি শাসক ॥
সাহবৎ জন্দ নামে তহ্য ভ্রাতৃপুত্র।
পাদসাহী দেওয়ান মূশিদাবাদে স্থিত॥
তাহার দেওয়ান রাজবল্প স্ফুকী।
সর্ব্বকার্য্যাধ্যক্ষ তার মহারাজ খ্যাতি ॥
বোলশত একবৃত্তি শকাক্ষ অববি।
সাতোহর পর্যান্ত তাহার রাজান্ধতি ॥

বহুবিধ য**জ্ঞ আর স্বঞ্চা**তি পোষণ। যথাসাধ্য করে নান। দান বিতরণ॥

অগ্নিষ্টোম অতাগ্নিষ্টোম বঞ্চকারী। মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধাচারী॥"

তালতলার খাল ও মহারাজ রাজবন্ধতের অক্সতমকীর্স্তি। তিনি

যখন ঢাকায় নায়ের স্থাবদারের পদে নিযুক্ত

। ছিলেন তখন স্বীয় বাস্থাম রাজনগর হইতে

ঢাকা এক দিবসের মধ্যে যাতারাত করিবাব নিমিত্ত এই খাল খনন
করাইয়াছিলেন। এই বিখ্যাত পয়ংপ্রণালী বিক্রমপুরের কক্ষ ভেদ
করিয়া 'কীর্স্তিনাশা' নদীর সহিত 'ধলেখরী' নদীকে সংযুক্ত করিরাছে।
পূর্ব্বেরাজনগর হইতে ঢাকায় নৌকা পথে যাইতে হইলে 'কীর্স্তিনাশা',

মেখনা ও ধলেখরী ব্রিয়া যাইতে হইত ইহাতে প্রায় তিন দিবস সময়
লাগিত। কিন্তু এই খাল খনিত হওরার পর হইতে তাহা অর্ক্তদিবসে
পরিণত হইয়া ছিল। ভালতলা বন্দরের বিপরীত দিকে একটা ইইক

Hunter's statistical Account of Dacca District Page 23-কেহ কেহ বলেন বে এই থাগটি রাজা রাজংলতের পুত্র রাজা রাজ্যান কর্ত্তক থনিত ইইরাছিল।

<sup>\*</sup> The Ta'Ita'la' Kha'l, said to have been dug by Raja Rajbal-labh to facilitate communication between Rajnagar and Dacca. This water Course extends from Bahar on the Padma' to Táltala' on the Dhaleswari, but has now been allowed to silt up, so that it is only open during four months of the year for large boats. It effects a saving of about twenty or twenty five miles on the outer route between Barisa'l and Dacca, besides avoiding the somewhat perilous navigation of the large rivers.

নির্মিত একতণ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, কথিত আছে যে রাজণলত রাজ নগর হইতে রাত্রির শেষাংশে রওয়ানা হইয়া এই স্থানে আসিলেই প্রভাত হইয়া যাইত এবং প্রাতঃ সন্ধার সময় উপস্থিত হইয়, এই কুদ্র গৃহটি সন্ধাবলনাদি নির্বাহের জন্তই নির্মিত হইয়াছিল। এই কুদ্র দেব মন্দির মধ্যে, মহারাজার স্থাপিত একটা শিবলিক ও "আনন্দময়ী" নামক এক পাষাণ্ময়ী কালিক। মূর্ত্তি স্থাপিতা আছেন, এই উত্তর দেবমূর্তি রাজবলত প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাঁহাদের দেবার নিমিত্র যে তিনশত বিঘা ভূমি উৎসর্গ করিয়াছিলেন মাজ পর্ণাপ্ত ও দেই বৃত্তি হইতেই উক্ত দেবতা ধ্রের সেবাকার্য্য নির্বাহিত হইতেছে। তালত নার থালের বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য প্রায়ে প্রের মাইল হইবে।

রাজবল্লভ সমাজ-সংস্থার বিবয়েও বিশেষ মনোবোগী ছিলেন।
উাহার কন্তা অভয়ার অউম বর্ধে বিবাহ
সমাজ সংকারে
ইটয়াছিল। এই কন্তা রাজবল্লভর সর্ব্ব রাজবল্লভ।
কনিউ সম্ভান বলিয়া বিশেষ আনুবের ছিল।

কিন্তু বিধাতার লীলা মানব বুদ্ধির অগোচর। এই বালিকা বিবাহের আত্যন্ত্র কাল পরে বিধবা হওয়ায় তিনি বাল-বিধবার প্রতি হিন্দু সমাজের অস্তান্তর অত্যাচার দূর করিবার জ্ঞায় ও তাঁহাদের পূর্নবিবাহের নিনিত্ত ভারতবর্ধের নানা স্থানের পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া মতামত সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। সর্কাদেশের পণ্ডিত মণ্ডলীই শাল্রান্থশীলন দ্বারা বাগবিধবাগণের বিবাহ শাল্ত সক্ষত বলিয়া পাতি দিল্লাছিলেন, কিন্তু নব্দীপের রাজা রুক্ষচন্ত্রের শঠতার নবদীপের পণ্ডিত মণ্ডলী বিরুদ্ধি মত দেওমায় তাহা সম্পাদিত হইতে পারে নাই। কারণ দে কালে নবহাপের পণ্ডিত মণ্ডলীর অনভিমতে কোন কার্যাই শাল্ত সক্ষত বলিয়া বিবেচিত হইতে না। এই একটী মাত্র মহৎ কার্যাের স্ক্রনার জন্য ও সমান্ধ সংস্কাব্রু ব্যক্তিবর্গের হুদরে তাঁহার নাম গৌরবের সহিত আক্বিত থাকিবে।



একুশ রত্ন মঠ-সম্মুখের ( পূর্বদিকের ) দৃশ্য।

মহারাদ্বার অতুল কীর্ত্তি বিল্পু রাজনগরের কাহিনী আমরা এখন বর্ণনা করিব। অত্যন্তাল তরজনালা-সন্থুলা বিভীবিকামরী প্রায় দক্ষিণতটে প্রায় প্রতিল বৎসর পূর্ব্বে রাজনগর নামে এক সমৃদ্বিশালী প্রাম বিদ্যানান ছিল। এই গ্রাম ইতিহাস প্রেক্তি ইহার নাম ছিল বিল দাওনিয়া, তথন উহা বিল পরিপূর্ণ বিরল বসতির একটা ক্ষুম্ন প্রাম মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের গৌরব রামণাল নগরীর ধ্বংসাবসানে এবং হাদশ ভৌমিকের অনাতম ভৌমিক টাদরার কেদার রাজের বড় সাধের প্রপ্র নগরী প্রায় কৃক্ষিগত হইলে পর, রাজ নগরের নাার ক্ষম্বর ও সমৃদ্ধিশালী হান কেবল বিক্রমপুরে কেন সমগ্র বঙ্গদেশেও তৎকালে অতি বিরল ছিল।

রাজনগর সে সময়ে সভাসতাই রাজনগর ছিল। তথন উহা
নিবরত্ব' 'পঞ্চরত্ব' 'সপ্তদশরত্ব' বা 'শতরত্ব' ও 'একবিংশ রত্ব' প্রভৃতি
ক্ষমর ক্ষমর সৌধাবলীর হারা পরিশোভিত হইয়া সৌমর্থ্যে ও স্থপতি—
কৌশনের শ্রেঠতার জন্য বন্ধদেশে বিশেষ ব্যাতি লাভ করিয়াছিল।
বিনি এসমূদ্য অট্টালিকা একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি ভাহাদের
সৌম্ব্য-স্থৃতি হাদ্য হইতে কথনও মুছিয়া কেলিতে পারিবেন না ।
কিন্ত হায় ! সে সমূদ্য ক্ষুত্র ও বৃহৎ নানা কার্রকার্য্য থচিত অট্টালিকা
সমূহ চির দিনের জন্য রাক্ষ্যী প্রার উদরে অন্তর্গিত হইয়াছে,
আর সে সমূদ্য নয়নাভিরাম সৌধাবলী কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত
ইইবেনা।

সপ্তদশ শতাৰীর মধ্যতাগে বিজ্ঞাপুর কেন, সমগ্র বন্ধ ভূমির মধ্যেই ইহার কীর্ত্তি-গরিমা ভূপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তথন এই ছান ধনে, জনে, মানে, সম্রমে, বিদ্যায় ও শিক্ষার দেশের আমর্শ অরুপ বিবেচিত হইত। যখন রাজনগর নির্মিত হয় তখন কি কেই কল্পনা করিতে পারিরাছিল বে একদিন ইহার বক্ষোপরি পদার চঞ্চল তরক ভীষণ রোলে নৃত্য করিবে ৷ শতাধিক বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যুগপৎ বিশ্বিত ও স্বস্থিত হইতে হয়। সপ্তদশ শতান্দীর মধ্যভাগে পদ্মার এক অতি ক্ষুদ্র শাথা রাজনগরের বহু উত্তর দিক দিয়া ক্ষীণকলেবরে পর্বা পশ্চিমে প্রবাহিত হইত। দে সময়ে জন সাধারণ ইহাকে "রথখোলার" নদী নামে অভিহিত করিত। ইহার উৎপত্তি সহজে এইরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে বে, এই কুদ্র খালের অবস্থান তলে প্রামবাদী জন-সাধারণের রথোৎসব সম্পাদিত হইত; রধের চক্রের আবর্তনে কালক্রমে উভয় পার্ম্বন্থ ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে নিয় হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে হইতে খালের আকার ধারণ করিয়া রথখোলার খাল নামে অভিহিত হয়। এই উক্তি কেবল অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না. কারণ ১৭৮১ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টর-গণের অনুমত্যানুসারে তৎকাশীন বলদেশের সার্কেরার জেনারেল জেমস রেনেল, এফ, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তল্লিকট বর্ত্তী স্থান সমূহের বে ম্যাপ অন্ধিত করেন তাহাতেও এস্থানে কোনও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার না, সে সমরে পদ্মা নদী ঢাকা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়া প্ৰবাহিত হইরা বাধরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ নামক স্থানে মেখনা বা মেখনাদ নদীর সহিত সন্মিলিত হইরাছিল। তথন রাজনগরের মধ্য দিরা পুর্ব্ধ ও পশ্চিম দিকে একটী খাল থাকার এম্বানে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত। এদিকে যেমন স্থব্যর मुब्बत बहालिका ও "दांबनानत" "शृताजनमोदी", "कानीमागत", "কুকুসাগর, "মতিসাধর" "শিব পাড়ার দীঘী" প্রভৃতি কুল্র ও বৃহৎ হুলালর সমূহ এ ছালের সৌন্ধ্য বৃদ্ধি করিত অন্তদিকে আবার তেমনি



একুশ রত্ন ঠের উত্তর ও দকি গের দৃশ্য।

"নারিকেত্তা, "মান্দারিরা," "চাক্লাদারপরী," 'ভর্**ষাঞ্চ** পরী'' "রাইয়ত-পাড়া" প্রভৃতি জনপূর্ণ পরী সমূহ থাকার রাজনগর গ্রাম সর্বাদাই ামোদ-কোলাহল-মুখরিত থাকিত। সেকালে সাধারণতঃ সকলেরই ন্থা ভাল ছিল, খাওৱা পরার চিন্তা বড কাহাকেও একটা করিতে হইত না, সকলের খরেই মরাই ভরা ধান থাকিত, কালেই সকলে হর লাঠি ভরোরাল খেলা নম্বত গান বাজনা প্রভৃতি নির্দোষ আমোদে দিন কাটা-ইত। এই নিমিড্ট দেকালের রাজনগর গ্রামে বর্তমানের ভয়ন্বরী অন্ধ ্ৰাশক ও বাতিৰত থাকিতে হইত না। এম্বানে ব্ৰাহ্মণ, বৈদ্য শাপ, মালাকার, কাংস্তবণিক, গন্ধবণিক, তত্ত্ববায় প্রভান বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস ছিল তজ্ঞপ বৰ্ত্তমান সময়েও বিজ্ঞানুত্ৰ তানও বৰ্দ্ধিক প্ৰামে এত বিভিন্ন শ্লীস্ত লোকের বাস পরিলক্ষিত হয় না। সেকালের রাজনগর বাসি-ু কর্মান ও ব্যায়ামের প্রতি লক্ষ্য ছিল তারা न(२, ... विश्व विद्यास महानार्याण किल। सन जाधा-রণের মধ্যে বাহাতে াশকা প্রচারিত হয় বে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ছোট বড় সকলেই বাহাতে শিক্ষা লাভ করির। নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও সজে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এ বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোবোগ করিতেন। রাজনগরের প্রতি পদ্ধী-তেই বাঙ্লা শিক্ষার জন্ত পাঠশালা, পারভ ভাবা শিক্ষা করিবার জন্ত মক্তব ও সংস্কৃত শিক্ষার্থ চতুপাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিভাবকরণ নিজ নিজ কচি অমুসারে স্বীর স্থীর সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিতেন। তবে পারসী ও সংস্কৃতের আদরই বেশী ছিল, বালকেরা সামান্ত বাঙ্লা শিকা করিয়া সকলেই মৌলভীর নিকট পারনী ভাষার শিকা লাভার্য ছই বেলা পুৰি হত্তে অধ্যয়ন করিতে বাইত। অভ:পুরেও শিক্ষার यात्र व्यवकृष हिल ना । यति छात्रा हरेक, छात्रा हरेक विश्वी व्यानस्थती

ও গঙ্গাদেবীর স্থমধুর কবিত্ব ঝঙ্গারে বর্ত্তমান বিছ্বী মহিলাগণও গৌর-বাহ্যিতা বোধ করিতেন না।

বিধাতার আশ্চর্যা বিধান হাদমক্রম করা মানব বুদ্ধির অর্গোচর।
বিক্রমপূর্বাসীর গুর্ভাগ্য তাই ১২৭৬ সনে কীর্ত্তিনাশার তরক্র-প্রহারে
রাজনগর চিরদিনের জন্ম গোক লোচনের অসুশ্ম হইয়াছে। আমরা
এক্যানে রাজ নগরের জ্ঞন্তব্য জলাশার গুলি ও স্থপ্রসিদ্ধ সৌধাবলীর
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। ভরদা করি পাঠকগণ ইহা হইতেই
মহারাজা রাক্তব্যভের বাদ গ্রামের একটা ছায়া-চিত্র হাদয়ে অনুভব
করিতে পারিবেন।

রাজনগরের বক্ষভেদ করিয়া যে খালটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল, সেই খাল ধরিয়া পূর্ব্ব দিকে কিছুদুর অগ্রসর হইলেই ''রাজসাগর'' নামক একটা হদের স্থায় প্রাকাণ্ড সরোবর দৃষ্টিপথে পতিত হইত। এই জলাশয়ের জল অত্যস্ত নির্মাল ও স্থাপের ছিল। ইয়ার চারি তীরেই ইষ্টক নির্দ্মিত সোপানাবলী থাকায় জনপদ বধুগণের জল ল্টবার পক্ষে বিশেষ স্থবিধাও ছিল। এই সরোবরের উত্তর তীরে 'রাজসাগরের হাট" নামক রাজনগরের স্থবিখ্যাত বন্দর পাকায় এস্থান সর্ব্বণাই জন-কোলাহল মুখরিত থাকিত। সেকালের সভ্যতা ও ক্লচি অমুষারী এই হাটে সমুদর দ্রবাই পাওরা বাইত। বন্দরের ভিতরে বছ রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যজ্ঞবার দোকান ছিল। রাজ্যাগরের পশ্চিম **उट्टे इशिल-कोमालद्र निमर्गन यद्गण नाना काकका**र्या शिक इटेंगे দেৰমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটীতে "মহাপ্রভ" নামক দেবতা ও অপরটীতে 'অগরাথ দেব" প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিদিন যোড়শো-भागात को विशादन चार्फना ७ नवांत्रीजि ल्यांत महात्र महा चलींत গগনভেদী নিনাদে আরতি হইত। এই সরোবরের অক্তান্ত তীরে নানা জাতীয় বণিক বৃদ্ধ প্রমানন্দে বাস করিত। এই সরোবরের



রাজনগারের একবিংশ রত্ন মঠ। চল্লিশ বংসারের প্রাচীন ফটোগ্রাফ হইছে )



বৃহত্ব সম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদি ইহার এক ভীর হইতে বন্দুকের আওয়াজ করা বাইত, তবে অপর তীর হইতে তাহা শুনা বাইত না। মৃত্ব পবন স্পর্লেই ইহার বক্ষে তরঙ্গনিচর উথিত হইয়া ক্রীড়া করিত।

আমরা পুর্বে যে পথের উল্লেখ করিয়াছি, সেই পথ অন্ধুসরণ
করিয়া প্রায় এক মাইল পর্যান্ত পশ্চিম
পুরাতন দীঘী।
দিকে অগ্রণর হইলে পুরাতন দীঘী নয়ন-

গোচর হইত। রাজসাগর অপেকা ইহা আয়তনে ছোট ছিল। এই দীঘার পশ্চিম তটে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়। কৈট মাসের শেষ তারিখ পর্যান্ত ছুইমাস কালস্থায়ী একটি মেলা বসিত। এই মেলা "কাল বৈশাখীর মেলা" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জেলাস্থ উত্তর বিক্রমপুরের "কার্ত্তিক বাকনীর মেলা" অপেকা ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম ছিলনা। প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে চড়ক পূজার যেরপ সমারোহ হইত পূর্মাবদের আর কোষাও সেরল হইত না। শতাধিক ঢাকের প্রচেও নিনাদে হাদ্যে এক আশ্চর্যা ভাবের উদয় হইত। এক বিশাল চড়ক বৃক্তে বোড়শ সংখ্যক বলিষ্ঠ যুবক একত্র ঘূর্ণিত হইত, ভাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ম চড়ুর্দ্ধিক প্রতিধনিত করিয়া ভলিত।

প্রাতন দীঘা ছাড়াইর। কিয়ন্ত্র অঞ্সর হইলেই সমূধে মহারাজ রাচবরতের জ্যেষ্ঠ লাতার পূত্র রায় মৃত্যুজ্ঞারের বাটার তোরণ ছার দৃষ্টি অবরোধ করিত। রাজধন্তের মৃত্যুর পরে রায় মৃত্যুজ্ঞাই রাজনগরের মধ্যে ধনে, মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুজ্ঞারের আবাস বাটাও নানারূপ স্থান্তর অফ্রান অটালিকা সমূহে পরিশোভিত ছিল। পুরাতন দীঘীর পশ্চিম তীরের উত্তর দিক হইতে একটা রাভা বরাবর পশ্চিম দিকে

গিরাছিল। এই পথের পার্থে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বছ সরোবর ছিল, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। এই পথাট রাজনগরের "পুরাতন দরজা" নামে অভিহিত ছিল। ইহার পশ্চিম দিকে রাজা রাজবল্লভের পিতা ক্ষম্ভলীবন মজুমদারের বাড়ী ছিল। এথানে বহু ছোট বড় অট্টালিকা বিদ্যান ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে "নবব্দ্ব" নামক রমশীর প্রাসাদটির কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগা।

একটা চতুকোণ একতল স্বাট্টালিকার হলের চারিদিকে চারিটিও প্রত্যেক কোণে এক একটা চতুকোণ মঠও ছুইটি মঠের প্রত্যেকটির মধ্যভাগে এক একটা "বিকটা ঘর" (য

নবরত্ব।

ইপ্তক নির্মিত গৃহের দোচালা ঘরের ক্সার চাল)
সামিবিটা। ছাতের মধ্যন্থলে যে মঠটি ছিল তাহার উচ্চতা চতুর্দিকত্ব
বিকটি ঘর হইতে অধিক ও মাটি হইতে প্রায় শতাধিক হল্প উচ্চ ছিল।
এই অট্টালিকা ইপ্তক ও প্রস্তুরে নির্মিত এবং উহার প্রাচীরের গালে
নানাপ্রকার লতা, পাতা ও ফুল ফল অন্ধিত থাকার ইহা বড়ই স্থানর
দেখাইত।

বেশাংত।

ইহাই রাজা রাজবল্লভের বাড়ীর সিংহ দরজা বা তোরণ হার ছিল।

পুরাতন দীবীর পশ্চিম তটস্থ স্থপ্রশন্ত রাজপথ

একবিশে রম্ব।

ধরিয়া কিয়দ্ব অপ্রসর হইলেই এই স্থবিশাল

তোরণ হার দৃষ্টি গোচর হইত। এই তোরণ হার একটা ত্রিতল

অট্রালিকা। প্রথম তলের নিয়ে সিংহহার, ইহার ছাত অর্কর্ডাকারে

নির্মিত ছিল এবং ইহার নিয়ম্ব পথ এতদুর স্থপ্রশন্ত ছিল, বে তাহার

মধ্য দিরা জনারালে তিনটা হল্পী হাওদা সহ পাশাণাশি ভাবে যাতারাত
করিতে পারিড। এই হারের ছই দিকে হুইটি স্থ্য স্ক্র বেদী ছিল,

উহাদের উপর দ্বারমান হইরা দিবারাত্রি দৌবারিকগণ প্রহরার নিযুক্ত
থাকিত।



नव तङ्ग मर्छ।

এই তোরণ ধার পার্শ্ব উভরদিকের একতল অট্টালিকার মধ্যে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। সে সকল প্রকোষ্ঠেরালকীর সৈঞ্চগণ বাস করিত। এই একতল অট্টালিকার ছাতের প্রতিকোণে এক একটা মঠ ও সন্মুখন্থ ছই মঠের মধ্যাংশে ও সিংহ দরলার উপরে তিনটি 'বিকটা' ধর পরম্পার সংলগ্ন ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে বখন পূর্ব্ব গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইরা উঠিত, যখন বিহলম কুল বৃক্ষ শাধার বসিয়া মনের আনন্দে স্থাপুর অর লহরীতে চারিদিকে স্থা বর্ষণ করিত, তখন এ সকল বিকটি ঘর হইতে নহবতের স্থাপুর প্রভাতী রাগেশী সানাইরের মোহিনী আলাপের সঙ্গে রঞ্জনতারবাসীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রক্ষ সঞ্চার করিয়া দিত। ছিতলের ছাতের প্রত্যেক কোলে এক একটা মঠ ও ত্রিতলের ছাতের মধ্যদেশে একাদশটি মঠ বিদ্যানা ছিল। ত্রিতলের ছাতের এই একাদশটি মঠের মধ্যন্তিত মঠটি সন্ধাপেকা উচ্চ এবং ইহার উভর পার্ধের মঠগুলি ক্রমনিম্ন থাকার দূর হইতে ইহাকে ধমুকের উপরার্কের স্লার দৃষ্ট হইত।

পশ্চিম দিকের বিস্তৃত প্রাক্ষণে সেঘরা বা তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটা দিতল অট্টালিকা বিরাজিত ছিল: উৎসৰ উপলক্ষে বাদকগণ এখান হইতে বাদ্যধনি করিত। সেঘরার উত্তর দিকে কারুকার্য্য থতিত একটা ঝিকটি ঘর ছিল। কথিত আছে বে মহারাজা রাজবন্ধত এক কোটি শিব লিঙ্গ পূজা করিরা তাহার উপর ঐ ঘরটি নির্দ্ধাণ করাইরা-ছিলেন। এই প্রথম ভোরণ ঘার উত্তরীর্থ হইগেই দিতীর ভোরণ ঘার। ইহা পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। ঘিতীর তোরণঘার পার হইলেই সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাক্ষণের দক্ষিণ ভাগে ''রঙ্গমহাল' নামক স্থসক্ষিত ও কলানিপ্রা পূর্ব বৈঠক খানার দালান দর্শকের নরনগোচর হইত। ইহার সম্মুখস্থ একটা মন্দিরে বাস্থদের নামক বিশ্রহ প্রশিক্তিত ছিলেন। এই মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটা সিংহয়ার স্থাপিত

ছিল। দেই দিংহ দার পার হইলেই স্থ্প্রসিদ্ধ "দপ্তরণরড়" বা "শতরত্ন" নামক দোলমঞ্চ তৃতীয় প্রাঙ্গালের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হইত।

একটা উচ্চ চারিতল অট্রালিকা এরপভাবে নির্দ্মিত ছিল যে প্রত্যেক উদ্ধৃতিশ তাহার নিম্নতলের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এবং প্রতি তলের কোণে এক একটা সম্বায়তন চতুকোণ মঠ বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বোচ্চ তলে অর্থাৎ চতুর্থ তলের ছাতের মধাদেশে মঠের আকারে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা চতুর্দিকস্থ অক্সান্ত মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। যথন বসস্তের ভ্রাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের দোলের একটা উন্মাদ উচ্ছালতা পাড়ায় পাড়ায় জাগিয়া উঠিত ও বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ছইদল বাঁধিয়া গানের প্রতি-বোগীতা চলিত, দে সত্য সতাই একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল্। মুদঙ্গের তালে তালে হোৱীর স্থমধুর সন্ধীত লহরীর সহিত দোল-পূর্ণিমার সেই গুত্র জ্যোৎসা পুলকিত নিশীথে ঐ সর্বোচ্চ তলম্ভ মন্দিরের মধ্যে রাজবল্পভের ভাপিত ৺লক্ষীনারায়**ণ** চক্র কুন্ধুম রাগে হুরঞ্জিত হইরা হুর্ণ-সিংহাসনে দোলায়মান হইতেন। প্রত্যেক তলের এবং প্রত্যেক মঠের নীচেই বাসোপযোগী এক একটী প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। প্রতি নিম্নতল হইতে তদুর্ভবে আরোহণ করিবার জন্ম স্থাশন্ত দোপানাবলী নির্দ্দিত ছিল। এই হিন্দোল-মন্দিরের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্ধিক দৃষ্টিপাত করিলে নিসর্গের প্রাণারাম পবিত্র দৌলর্ঘ্যে মুগ্র হইতে হইত। বিশাল মহীক্ষহ রাজি ছোট ছোট শুলোর স্থায় এবং অদুরস্থ রথখোলার নদীকে একখানি শুত্র বজ্ঞের ফ্রায় দেখাইত। এই উচ্চ মন্দিরের সর্বোচ্চ মঠ প্রায় ১৫০ দেও শত হাত উচ্চ ছিল। শত রছ মঠের অঙ্গনের একভাগে একতল অট্রালিকার বৈষ্ট্রিক কার্য্যাদি নিপার হইত, ও সেঘুরার পার্যন্ত একটা বিকটি ঘরে মাতা সর্বামদ্বলা শরতে পুলিতা হইতেন। পদ্মার



সপ্তদশ রত্ন মঠ ( উত্তর দিকের দৃশ্য )।

অপরতীর হইতে লোকে শতরত্ব মঠের অভ্রভেদী চূড়া লক্ষ্য করিয়। পদ্মা নদীতে পাড়ি ধরিত।

এই প্রান্ধণেই 'পঞ্চরত্ব' নামক জ্বনর শিল্প চাত্র্যামর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ নগরের মধ্যে শিল্প পঞ্চরত মঠ। চাত্র্য্যে ও স্থপতি নৈপুণ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একতা সংযুক্ত ভাবে নির্দ্মিত হওয়ায় ইহাকে পঞ্জারত মন্দির কহিত। এই সকল মন্দিরের একটী মধাস্থলে এবং অবশিষ্ট চারিটী ক্ষম্র ক্ষম্র মন্দির উহার প্রত্যেকের কোণদেশের সহিত সংলগ্ন ভাবে গঠিত হইরাছিল। এই পাঁচটী মন্দিরের প্রত্যেকটীর প্রাচীর গাতেই নানাবিধ দেব দেবী ও লতা পাতার চিত্র অতি স্থানর ভাবে অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের এক কক্ষে স্থবিখ্যাত লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র, এক কক্ষে রাজরাজেশ্বরী, এক কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চরত্ব মন্দিরের সন্মুখন্ত প্রাঙ্গণ উদ্ভীর্ণ হইলে অস্তঃপুর **খণ্ডে** প্রবেশ করা যাইত। অন্তঃপুর খণ্ডের চারিধারে চারিট স্থবৃহৎ সৌধ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রত্যেকটি অট্রালিকার ভিতরেই বছ প্রকোর্চ ও সমুখে বারানা ছিল। উত্তর ভাগের অট্রালিকাটি ত্রিতল ও অন্যান্য ষ্ট্রালিকা থলি একতল ছিল। ত্রিতল ষ্ট্রালিকার একটা প্রকোর্ম মহারাজার শরন কক চিল। তিনি বাডী আসিরা সে ভানেই বাস করিতেন।

র'জ বল্লভের বাড়ীর পশ্চিম দক্ষিণ কোণে তাঁহার ওক কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বাস ভবন ছিল। ইহাঁর ৰাড়ীতেও তোরণ হার এবং মনোহর অট্টালিকা সমূহ বিরাজমান থাকিরা সৌন্দর্য্য বুদ্ধি করিত।

আমরা পূর্ব্বে রাইয়ত পাড়া, নারিকেলতা পাড়া প্রভৃতি রাজনগরাস্তর্গত বে দকল পল্লীর নাম করিয়াছি, সেগৰ স্থানেও বিস্তৃত সভোবর, মঠ ও বহু স্বন্ধর স্থান্ধর অষ্টালিকা বিদ্যান ছিল। হান্টার সাহেব তৎ সংক্লিত ঢাকার Statistical Accountএর একস্থানে রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার স্থপ্রসিদ্ধ রাজনগরের বাড়ীর বিবর উল্লেখ করিরাছেন। তিনি উহাকে Splendid residence বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

১২৭৬ সনে কুদ্র রথ খোলার নদী ক্রমশ: বিস্তার লাভ করিতে করিতে বিশাল পদ্মার সহিত মিলিত হইরা চিরদিনের জন্য রাজনগরের অতুল গৌরব-শুভা প্রকাশক প্রাসাদাবলী গ্রাস করিরা ফেলিল। চির দিনের জন্য বাহা পৃথিবীর বুক হইতে মিলাইরা গিরাছে—তাহার স্মৃতি আর কত দিন থাকিবে । মহারাজা রাজবলতের এ সকল কীর্ভিত্তে বিনি দর্শন করিরাছেন তিনি জীবনে তাহা কথনও ভূলিতে পারিবেন না। রাজনগরের এই দারুণ ছুর্গতির সমর শ্রীইট্ট নিবাসী জয়চক্র ভট্ট নামক একজন ব্যক্তি রাজনগরের রাজকবি স্বরূপ বাস করিতেছিলেন; তিনি রাজনগরের এই ছর্দ্দশা দেখিয়া মনের ছুংখে যে স্থাপ্তি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ভাট কবিগণ স্বরুপ্থানে গান করিয়া দর্শকের মনে একটা বিষাদের ভাব জাগাইয়া দেন। আমরা সে গাথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

(নমো) শন্মী নারারণ, চক্র স্থদর্শন শ্রীপতি শ্রীঞ্চনার্ছন। গোলোক-বিহারী গোলোকেখন হরি বৈকুঠেতে নারারণ। ভক্তাধীন হরি ভক্তেন বাহাকারী ভক্তকে করেন উদ্ধার। স্থাসংখ্য মহিমা, বেদে নাহি সীমা।



পঞ্রত্ন মঠ (পুরুদিকের দৃশ্য)।

ভবে বাস থরে, এক হান পরে

क्खन करिना हरि।

আই সোণার রাজনগর স্থাজিলা শ্রীধর

স্থবাহা মনে করি ॥

विधा, देवहा, कांत्रक, विवशी नमख

বান্ত আছে বহুতর।

(বেমন) মধুরা ব্রজেতে, বসুনা মধ্যেতে

( তেন্দ্রি ) খাল নদী নগর ॥

ৰত দেবলোক, করিরা কৌতুক,

স্ঞিলা ভগৰান্।

তেরি ধন্য ধাম, রাজনগর গ্রাম,

ছিতীয় করিল নির্দাণ ॥

সে স্থানে ভূপতি, নাহি যত পতি,

**(मटब ठिखायूक मन** । धरे मत्न करत, नमुत्सन्न जीरत

ক্ৰত করিলেন গম**ন** ॥

বোর যুদ্ধ করি, আপনি শ্রীহরি

कर्तामद्भ कदान वर्ष ।

পুনঃ জন্মে তারে, দিশ রাজনগরে,

বিতীয় রাজন্ব শণ ঃ

मक्समात इक, बोबन विनिद्रे.

স্থতগড়া ভবাৰ্থৰ।

তত্ত মৰে জাত হইণ বিখ্যাত

মহারাজ রাজবলত।

হইল মহারাজ, রাজনগর মাঝ বৈদ্যাব ংশে অবতার।

রাচ গৌড় কলিঙ্গ, ভূল্য <del>অঙ্গ বঙ্গ</del> চমৎকার কীর্ত্তিবার ॥

জম্মে ভূমগুলে, নিজ বাছবলে কীর্ত্তি করেন বছতর।

বিল দাওনীরা ভরি, অট্টালিকা পুরী নিশ্মাইল নরেখন ॥

সৰ দালান পাকা, চক মিলান বাকা ভূল্য অমর নগর।

শতরত্বাবধি, পঞ্চরত্ব আদি একুশ রত্ব মনোহর ঃ

দোল মঞ্চ শোভা, আহা মরি কিবা স্মেকর চুড়া প্রায়।

দীঘী সরোবর, সব প্রায় সাগর স্থানে স্থানে দেখা যায় ঃ

কত স্থানাস্থান, দেবালয় নির্মাণ শিবালয়ে স্থাপিত শিব।

কোটি শিৰ কুড়াশি, তুল্য প্ৰায় কাশী দৃষ্টিকর কলির জীব ॥

রাজা "লন্মীনারায়ণ" দেবাদি আন্ধণ দেবা করে নিরস্কর।

বার কুপা বলে রাজব পদ পেলে আসিবে ধরণী পর #

সিংহ-দরজার ক্রমণ চমৎকার रमिरव दब रव भन्न। (বেন) সমুক্ত মাঝারে রাজা লভেখরে স্থিক কনক লয়। রামারণে ভনেছি শ্রবণে (दयनि) প্ৰতাক তা দেখাইন। তেমি মত সব, বাঞ্চা রাঞ্চবলভ विनमाधनीयां मीखि देवन ॥ রাবণ দোসর বাবণ সোসর ৱাৰণ প্ৰতাপ সৰ । त्रायण विनित्रां पिश्वित्रती देश्या মহারাজ রাজবল্লভ ॥ হবে বালালায়, হুবে উড়িব্যায়, হুবে বৰ্জমান বিহার। নেপাল মধুরা, কণাট ত্রিপুরা, এমন কীৰ্জি নাহি স্বার । লানি কোন্দাণে জ্বাসৰ ভূপে অশ্মিল রাজনগর মাব। াহার কুপাতে, বাজালা মুদ্ধেতে श्रकान गारेन देखांब। नवांबी चांत्रन . वृद्धि दशक्त ইংরেজকে রাজস্ব দিল। थक महात्राव, छवा छन मान (तर्र गतलाक स्म ।

বৰিও নিৰ্জীব কীভি তার সজীব, বৰ্তমান ভূমগুলে।

त्र कीर्खित वांगी कीर्खिनांगा नगी

অকসাৎ তরক হলে॥

ন্তনি পঁচিশ সালে, ভাদিল ছকুলে কীৰ্দ্তিনাশা হয়ে খল।

আড়াফুলবেড়িয়া গোকুল গঞ্জ ভালিয়া মূলফং গঞ্জ কল্লে তল ॥

চাঁদ কেদার রারের কীর্ত্তি চমৎকার ভেল্পে নিল কোটাখর।

গোবিন্দ মন্দ্রল সোণার দেউল খাকুটিরাদি বছতর ॥

পূর্ব্বে এই মত ভেলে নিরে কত, স্থির ছিল কিরৎকাল।

পুনঃ ছিয়ান্তর সালে, ভাজনি আরন্তিলে হইল তরক উত্তাল ॥

নেখ দেখ ভাইরে, রাজনগরের হল কি ছর্দ্ধশা। করে মহারাজের কীর্ত্তি নিবৃত্তি কীর্ত্তি নাশা॥

(বেমন) নশরাকা মহাতেকা

পাপাত্রিত হল।
ছই কলি বেরে প্রবেশিরে
রাজ্ঞেই কৈল ঃ

হল তদাকার

ধরাপর

কল্ৰ প্ৰব্য।

रेमल मागत नगत कि नहीं करत.

হরে এত খল।

বাকে ভবাৰ্ণৰে এমি ভাবে

विधि स्त्रदत्र वाम ।

( তাকে ) এরপে কি সেখ দেখি

করবে নির্ণাম।

ষেমন চন্ত্রধর প্রতি কর

মনসা বিবাদি।

এনে কালী দহে করে তাহে

উনশত নদী।

করে মহার্ণৰ ভিন্না সৰ ভাগাল মন্সা।

মহারাজার বাদি কীর্তির

रुग कीर्ख नामा ।

( হাররে ) দাক্ধ বিধি বুরি নদী-

রূপে কাল হইরা। देकत चनमत्र कि रथ खनत्र,

রাজনগর জালিয়া।

नारि छात्रछर्स वाकामा त्रात

অমনি কীর্ত্তি আর।

( दारे ) त्यांनात मनव े कोचि गांगव

कता शा बार ।

(ওসৰ) দেখিরে লোকে মনের ছঃখে বলে হাররে হার। করেম কি জন্ত অব্দিত বিত্ত নদী লইয়া বার।

> ( অন্নি ) কলরৰ অসম্ভব হইল নগরে । কেহ কোলের ছেলিয়া বিভ ফেলিয়া সরিবা বাইতে নারে॥

কুত্ৰ তাৰুক দাৱৱা বিভ হারা হল হত জান। ৰলে জীবনে সাধ কি ভবে কিসেরবেমান । क्ट वरण जारे कि रहेग दि और हिम कि मिथा। বুবি এই রাজ্যে আর কার সঙ্গে কার না হটবে দেখা # নদীর বেগ অতি রাজা প্রতি কি হল আক্রোল। বাচ্ছে মহারকে রাজা ভেকে মধ্যে দিরে চোল । লোকে কোথা বাবে কি করিবে হয়ে সপল্পিত। ( হাররে ) কিবা দশা কীর্ত্তি নাশা করে আচছিত। এমন চমৎকার কীর্ত্তি আর হবেনা ভূবনে। এমন সোণার নগর কীর্ত্তি সাগর পাব কোন স্থানে । कछ एम विषयी लोक जामि एएथ वर्ण शह । নদী কি তরকে কীর্ত্তি ভেলে রাজ্য লবে বার । কত দালান পাকা চক্ষিলান বাঁকা ভালিল বছতর। প্রথম কুম্বের বাস্থী তেকে বরিলেক কুব সাগর। নিল অখের সাপর ক্রম বাগর মহাসাগর ধরে। नहीर कि टाठान व्यवस्य द्यानी कारन बरत । সাধের মতি সাগর মুইর্ছের পর ভাষিপরে ভাই। বেৰ কোৰা গেল ৱাউত পাড়া, আকশাৰ চিক নাই &

নিল বাণীসাগর ক্রফ্সাগর গুরুধান আর। ( हाइरत ) বালে বিলে এক সমান कि করলে একাকার। ( হাররে ) পুরাণ দীঘা কালবৈশাধী হইত বার পার। निन त्नहे (यना कृता (थना नान बाजात बाहात ॥ বাচ্চে ক্রমা গত তেকে বত রাজবংশের কীর্তি। রার মৃত্যঞ্জরের কীন্তি পরে করিল নিবৃত্তি : যখন শতরতন হইল গতন চমৎকার নগরে। হল কাশীতে বে ভূমিকম্প পঞ্চকোশী পরে ৷ **७३ कराम्य भारतम करिन वर्गन ।** ( পরে ) পরাণ হাবেলীর কথা বলি তন সর্বজন # ( शंदरव ) कीर्सिनामा कीर्सि गव निन । বুৰি এতদিনে মহারাজার নামটি লোপ হল। সোণার রাজনগর কি জলাকার হইল। তেকে রার মৃত্যঞ্জের হাওলী বাউলি দিরে অকল্বাৎ। পুরাণ হাওলী বেরে ধরল একি বজাবাত। ( হাররে ) বাবু সবকে করিরে অনাথ। সাধের নবরতন পঞ্চল যখন নদীর মাঝারে। त्वन नीवाकादा ब्रहेशव बाद्य जारन नीदा। এমন দেখি নাই খাব লগত সংসারে। बर्तम बाब जरब विशास करत विश्वित रून रकान । धरक कारन महाबारका नामके कहरन रनान । ( शहरत ) कीर्डिमाना स्टब काम चत्रण । चवनि लोगांत्र यक स्थान यक स्टेन गचन । राज गरीनातान पान्छ स्य वस्त गास्य । वृत्ति त्वत वर्ष गाँदे कमिएक ब्रह्म ।

যদি থাকত সত্য মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ দেবতার। তবে কি আর ছিন্ন ভিন্ন হয়রে এ সংসার । ভামিলাম কলিতে হবে সব একাকার। চারত্তে কীর্ভিনাশা কি নিরাশা করলে একেবার ॥ একটি চিহ্ন না রাখিল নাম রাখিতে আর। হাররে অক মুনি নাইরে এ সংসার। (मिथ क्रांत कार्म क्लाइ करन कार्म मीन। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য হইল মলিন ॥ হাররে একুশ রতন পড়িল যে দিন। ৰত পাখী সৰ উড়ে উড়ে যু রিয়ে বেড়ার ॥ আশা বাসা কীর্ত্তিনাশা ভেক্তে নিয়ে যার। তারা বসিবার স্থান নাতি পার। কেছ যাররে হাসের কাঁদি কেছ মিলগার। কেই কেই পাতনা দিয়ে বসে দিন কাটায়। बरल नहीं निरंद अकवाद किरद वांच ॥ ভট্ট জয়চন্দ্রের এই নিবেদন শুন সর্বজন। কাছার জিলার ভূমিকম্পে এরপ করর। ভাতে হয়েছে এক আশ্চর্যা প্রালয়। আনলেম বিধিকত কৰ্ম যত পঞ্চন না বার। বা হবার তা হরে গেছে আমার কি উপার। এক্স মাজ আমি পাব আর কোবার।

## অফ্টম অধ্যায়।

## ইংরেজ শাসনকাল।

পলাশীর রণক্ষেত্রে ক্লাইন্ডের বিজয় ছুন্সুভির গভীর মজের সালে সালে সালেই মোগল রাজ-কুল-লন্ধী ইংরেপ্রের অঙ্কশারিনী হইতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৬৪ প্রী: আ: বক্সারের মুদ্ধে মীরকাসিমের শেষ চেষ্টা, শেষ যত্ন শেষ ক্ষীণআশার দীপ নির্বাপিত হইয়া গেল। ইংরেজের অদম্য শক্তির নিকট নবাবের চেষ্টা মৃত্র সকলি ফুরাইল। এই রণাবসানের পর হইতেই দেশের প্রকৃত অধিকার ও প্রকৃত ক্ষমতা বিধাতা আপন হত্তে সৌভাগ্যালী ইংরেজের ললাটে অভিত করিয়া দিলেন। দেশের শাসন-কার্যা সৌকর্যার্থ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দর্ভ ক্লাইভ অবোধ্যার নবাব স্থলাউন্দোলাকে অবোধ্যা প্রদেশ ফিরাইয়া দিরা সা আলমের নিকট হউতে কোম্পানীর

অন্ত বাঙ্লা, বিহার ও ওড়িয়ার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। 'দেওয়ানী' অর্থে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা। এই দেওয়ানী গ্রহণের পর হইতে কোম্পানী কর্তৃক ঢাকা প্রদেশের শাসন সংরক্ষণের কার্যাদি নির্মাহিত হইতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারীগণও প্রথমে নবাবী আমলের ন্যার রাজকর আদানের নিমিত হজুরিও নিজামত এই ছুইটি বিভাগ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইজুরি বিভাগ প্রাদেশিক দেওয়ানের অধীন গ্রহং দেওয়ান থানা মুর্শিলাবাদে স্থাপিত থাকে, এবং পূর্বের ন্যার চাকা নগরৈ ভেপুটি বেওয়ানের কার্যাগর প্রতিটিত হয়। নিজামতের সেরেজা ও গ্র প্রদেশের রাজক্ষ সংগ্রহ ভূমির বন্দোবত প্রভৃতি আবস্তকীর ওক্ষতের কর্মের ভার ও ভেপুটি বেওয়ানের হাতে ছিল। কৌক্ষারী ও বেওয়ানী বিচার কার্যাও

নিজামতে ছিল। ১৭৬৯ গ্রীষ্টাব্দে রেভোনউ বোর্ড কর্তৃক একজন রাজ্য পরিদর্শকের পদ স্টে হর—ছফুরি ও নিজামত বিভাগের কার্য্য প্রণালীর উপরও তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেন্টিংস যখন বন্দদেশের গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিয়া আসেন তখন তিনি রাজ্য পরিদর্শকের পদগুলি উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ধে কালেন্টরের পদ স্টাইকরেন।

দেই বৎসরই দেওরানী আদালত স্টে ইইরা কালেন্টর তাহার সর্কমর কর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। এ সমর্থেই পরম অভ্যাচারী নির্দির প্রকৃতির রাজত্ব কর্ম্মচারী রেজার্থা বিতাড়িত চাকার প্রাণেশক হইরা তৎপদে মিডলটন সাহেব নিযুক্ত হন। ১৭৭৪ গ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ধ বিভাগের অস্তু ঢাকার্ম এক মন্ত্রী সভার গঠন হয়। ইহার অধীনে হানে হানে নারেব নিযুক্ত হর, এ সকল নারেবেরা ইজারাদারেকর নিক্ট ইইতে রাজত্ব সংগ্রহে প্রস্কৃত্তন। সে সমরে এই মন্ত্রী সভার পের আবেদন (appeal) তিনিবার ও ক্ষমতা ছিল। ১৭৮১ গ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রী সন্তা উঠিয়া বার এবং ডে (Day) সাহেব ঢাকার ম্যাজিস্ক্রেট ও কালেন্টারের পদে ও মিঃ ভানকেনসন (Duncanson) অস্তু নিযুক্ত হন, ইহারাই ঢাকার প্রথম অস্তু ও ম্যাজিস্ক্রেট ক্যালেন্টার।

১৭৭৮ এবং ১৭৮১ জীইাম্বের মধ্যে চাকানগরীস্থ পর্জুগীজন্ত করাসীদিগের কুঠিওলি অধিকার করিরা ইউ-পর্জুগীলবের কুঠি অধিকার। ইঙিরা কোম্পানী নিজ হইতে বাণিজা চালা-ইতে থাকেন। ওলকাজ ও করাসীবণিকপণ কর্জুক চাকার বথেই শিরোরতি হইরাছিল, তাহারা ইউরোপের বিভিন্ন আবেশে ও লাপানে বল্প প্রেরণ করিত। ১৭৮১ সালে ইংরাজেরা ওলকাজ দিগের কুঠি বথল করিব। তাহাবের অব্যক্তক

वसी करत । कतामीर्गन २७७७ मार्ग बाढगारम्य वामिश्रा २१२७ मान ছইতে ঢাকার ব্যবসা আরক্ষ করে। ১৭৭৮ চাৰার প্রাচীন শিল। नात्म देश्तक देशामन कृति अधिकात করিয়া ১৭৮০ লালে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। আবার ১৭৯০ লালে উহা ফিরাইরা দিরাছিলেন। ১৮০৩ সালে ভৃতীর বার ফরাসী কুঠি पथन कतिवा नानाक्षकात अञ्चित्रवात वांधा हहेवा छेहा ১৮১৫ **जा**टन क्तामीमिनाटक कितारेबा (मन । ১৮৩० माल कतामी नवर्गमके छाका বাদীদিগকে কৃঠি বিজয় করিয়া কেলেন। ঢাকার প্রাচীন সমরে मनमन्यान, खुना, द्रश, व्याव-द्रवान, द्रश्मान, नद्रकादव्यान, याना, छव गाम, ज्यानवज्ञो, छन्टकव, छत्रह-खेलाम, नवनञ्चर, वलन-सान, नव् कम, मत्रवडी, मत-बूढि, काशिब, फुतिबा, চात्रवाना, बासमानि প्रकृष्टि যে কত প্রকার নয়ন-মন-মোহ-কর শিল্প চাতুর্যামর বল্পনিচর নির্শ্বিত হইত তাহার ইয়ন্তা ছিল না—েনে সকল বল্লের খ্যাতি দেশ বিদেশে বিষ্কৃত হইরা পড়িরাছিল, কিন্তু হার ! এখন সারা ঢাকার সহর ঘুরিয়া আসিলেও একখানা মসুলিন মেলা ছকর। চাকার প্রাচীন সমুদ্ধির সময় ঢাকানগরী পনের মাইল পর্যান্ত বিজ্ঞ ছিল, এখনও সে সকল थ्वः नावत्नद्वत् व्यक्तिन मृत्र एसीनामान। ১৮১१ नात्न देश्तरकत्र कृष्ठि वक् रहेरन, रेजेदबारन कांहेजि वस रखबाब क्रमनः ग्रांकाब वस निर्देश अवः-পতন হইতে থাকে। থারে থারে ইউরোপের সন্তা কাপড় চতুর্দিকে विख् छ दरेश बद्ध निक्र नहे कदिशा (क्लिन । निक्रालीयन-नम्भन्न छाकान এই শিল্প অবনভিত্ন সঙ্গে সংখ ইহার নাগরিক নমুদ্ধি ও বছ পরিমানে লুগু হইরা সিরাছে। ১৮০০ সালে চাকার জনসংখ্যা ছিল প্রার ছুইলঞ্চ, বিশপহিবার ১৮২০ জীইাবে ২০,০০০ হালার গোক বেবিয়া ছিলেন, अभाग नारम क्याना बानगांव कामावाता होन क्यांत है। 👐 श्राकातः गरिन्छ स्त्र । ১९৯७ मानः स्ट्रिंटरे छोकार ब्रह्म सामगातार-व्यवस्थि स्ट्रेटक

থাকে। ঢাকার এই বিনষ্ট প্রায় শিল্প সমৃদ্ধি প্ররায় কবে বে প্রাচীন—
গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তাহা নির্ণন্ধ করা মানব বৃদ্ধির অগোচর।
ঢাকা এখন আবার প্রাদেশিক রাজ্ধানীতে পরিণত হইরাছে ক্রমশঃ ইহার
নাগরিক সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহার
বিল্পু শিল্প গৌরব মাথা ভূলিয়া দাড়াইবে কি ৪

চাকার শাসন সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরের শাসন শৃথ্যার দিকেও কোম্পানীর মনোবােগ আকর্ষিত হইরাছিল। পূর্ব্বে আবহুলাপুর প্রভৃতি স্থানের স্থানীরকালী এবং পরিশেষে বঁড় বড় মােকদমা ইত্যাদি বেমন 'জাহালীর নগরে, আসিয়া নিপ্তত্তি করিতে হইত, তক্রপ ইংরেজের বালালা অধিকার ও কোম্পানীর দেওয়ানী প্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নাম্লা মােকদমা ইত্যাদি ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত বিচারালরে নিপ্তত্তি হইত। উথাকে বিক্রমপুর্বাসীগণের মথেই যন্ত্রণা সঞ্চ করিতে হইত। তথনকার সময়ে ঢাকা আসা ও নেহাং স্থাম ছিলনা, পানের নােকাও গইণার নােকাই মােকদমাবাল জনসাধারণকে বহন করিয়া আনিত।

বিক্রমপুরের সর্বপ্রথম বিচারালরের এইরূপ দূর্থ নিবন্ধন এবং নানা প্রকার অস্থ্রবিধার নিমিত্ত প্রামা সমান্ধপক্তি বিশেষ পৃষ্টিলাভ করিরাছিল। তথনকার দিনে বহু মান্লা মোকদ্বমা পঞ্চারেতী প্রধান্থযারীই নিসার হইত, প্রামা নেতৃবৃদ্ধ বাহা মীমাংলা করিরা দিভেন তাহাই সকলে নত মন্তকে প্রহণ করিত। কুল কুল্ল বিবর সামান্ধিক শাসন বারাই নিসার হইরা বাইত। তথনকার দিনে এত কোর্টিছি, উকীলের বারনা, ও মিথাা সাক্ষীর প্রান্থতাবি ছিল না, পঞ্চারেতী সভার নিকট কেছ কোনও ক্লপ মিথাা কথা বলিতে সাহসী হইত না, কারণ 'চালগড়া, ক্লুরপড়া' ইত্যাদির ভরও বথেই ছিল। স্থান বে অল্যা শক্তি প্রভাবে দেশের জনসাধারণকে একতা শুখালে বীধিতে সক্ষম হইবাছিল, এ বুপে

विनद्यां भटन हर । সভা 😘 স্থা-কাতিনী কাৰা निक्रें त्रकारन खालारकरें नतां बिंठ इंग्रेंट ठांडिंठ. नवीन हेश्रवसी विमात हुन हाजुरी जाहांश सानित थ ना जाहा अवनसन করিতেও চাহিত না। ইংরেজের মুশাসন প্রভাবে ক্রমণ: এ সকল পঞ্চাবেতী সভা ও সমাজ শাসন লুগু হইতে লাগিল। ১৮৪৫ গ্রীষ্টাবে ভিদেশ্ব মানে সর্বাপ্রথমে বিক্রমপুরস্থ মুস্পীগঞ্চ গ্রামে মহকুমা স্থাপিত হর, তথন দেখানে জন ফ্রেন্স ( John French ) নামক একজন ইংরেজ

মহকুমার ভার প্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত হন। মুলীগঞ্জে নহকুমা স্থাপন। ইনিই মুন্দীগঞ্জের সর্বপ্রেথম বিচারক বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ইহার কিয়ৎকাল পরে বিখ্যাত পোডাগাছা গ্রামে একটা মুক্সেফী বিচারাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রোবিন্দচ জ বস্থ মহাশয় তথাকার প্রথম মুন্সেফ নিযুক্ত হন, ১৮ । খীষ্টাম্বের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এই মুলেফী আদালত ঢাকা নগরীতে স্থানাস্করিত হয় এবং গোবিশ্ব-

পোডাগাছা ও বছরের ৰকে কী আ লালত।

ৰাব ৰিক্ৰমপুরের কার্ব্য স্থসম্পাদনার্থ এডি-সনাল মুন্সেকের ( Additional munsiff) शास निवृक्त इन ।

পুনরায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবে ইয়া ঢাকা হইতে স্থানান্ত্রিত হইরা বহর গ্রামে আইসে—সেধানে ৮ নিজাননা গাছলি সর্বপ্রথম মুন্সেকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ গ্রীষ্টাব্দে বছর প্রামে ছোট স্পালালত (Small causes Court ) ब्राजिक्किंग हर ध्वर देवनमांत्र ज्ञामनामी ब्राज्यवर्गेत মহাত্মা অভয়কুমার দত্তত্তপ্ত মহালয় উহার প্রধান বিচারক বা অজের পরে नियुक्त इन । विकासभूति नर्वाधावम मुम्मीनम, क्षीनमढ, डामावाफी

মূলকংগঞ্জে থানা প্ৰতিষ্ঠাপিত হয়, প্ৰত্যেক খানাৰ একজন কৰিবা দাবোগা

७ इरेक्न कवित्रा (रङ करनदेवन शाक्कि )

সে সময়ে কেদারপুরে ফাঁড়ি বা আউট পোই প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। গোইজন্মে আবকারী বিভাগের একটা আফিস ছিল। ইংরেজ শাসনের স্থান্থল প্রভাবে দেশের যে কভনুর উন্নতি হইরাছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পুর্বে লোকে চোর ডাকাত ও বাটপারের ভরে সর্বাদা সাশন্ধিত চিত্তে কাল্যাপান করিতেন, ধন সম্পত্তি মৃত্তিকাভান্তরে প্রোধিত করিয়া রাধিতেন, কিন্ধ এখন আর সেরপ ভীতচিত্তে কাহাকেও বাস করিতে হয় না। চারিদিকেই শান্তি বিরাজিত, প্রতি প্রামে প্রামে চৌকদার দফাদার প্রভৃতি থাকার সহজে কোনওরপ অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে পারে না। ইংরেজ-শাসন-নীতির সাম্যাতা প্রযুক্ত এখন ছোট বড় সকলই সমান।

বে মুন্সাগঞ্জে \* পূর্ব্বে একটানাত্র বিচারালয় ছিল এখন দেই
মুন্সাগঞ্জে পাঁচটি মুন্দেখী আদালত ও একটা খাল কল্প কোর্ট হইরাছে
(Small cause Court) এই কোর্টে জজ নাহেব বৎসরে তিনবার
আসিয়া বিচার কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। এখন ক্ষুদ্র মুন্সাগঞ্জ
মহকুমা উকীল মোকারে পরিপূর্ণ ও মোকদমাবাল জনসাধারণের কল
কোলাহলে দিবানিশি মুখরিত। বিক্রমপুরে এখন সর্বাত্ত চারিটি সবরেজেইরী আফিল হইরাছে, পূর্ব্বে এক মুন্সাগঞ্জই একটা ছিল এখন
রাহ্যাবাড়ী, শ্রীনগর, লৌহজ্জেও তিনটি রেজেইরী আফিল অবস্থিত।
থানাও এখন শ্রীনগর, রালাবাড়ী, মুন্সাগঞ্জ ও লৌহজ্জে এই চারিস্থানে
ইইরাছে তন্মধ্যে লৌহজ্জের থানাটি এই এক বৎসর মাত্র হইল
প্রতিষ্ঠাপিত ইইরাছে। ১৮৪৮ গ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরস্থ কৈনসার,

চাকার নোগল শাসন দৃঢ় হইলে বুলীগল্পে কৌৰদারী আবানত স্থাই হয় ।

 মুলীগল্পের এই কৌরদারী আবানত বহরিন হইতেই প্রাসিদ্ধ। বোললিকের সহত্তে এছারে

 মুলীহারদর হোলেন বলিরা এককন কৌৰদার থাকিতেন তাহারই নাবাসুবারী ইহার নাব

 মুলীগল্প হইরাকে।

রাজাবাড়ী, মুলফংগঞ্জ, কাঁচাদিরা ও সোণারক এই পাঁচটি মাত্র প্রামে ডাকঘর ছিল, কিন্তু এখন শিক্ষা ও

> ভাৰদা। সভাতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রার প্রতি প্রামেই এক একটী ভাকদর স্থাপিত হইরাছে।

ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিজ্ঞোহের গোলবোগ ব্যতীত এ সময় পর্যান্ত ঢাকা জেলার স্মার

চাৰায় দিপাহী বিদ্রোহ। কোনও রাজকীয় বিশৃত্বলা হয় নাই। তৎ-কালীন ঢাকা কলেকের অধ্যক্ষ ব্রেনাণ্ড

(Brenand) সাহেবের দৈনন্দিন লিপি হইতে জানিতে পারা যার যে মিরা-টের সিপাতীগণের বিজ্ঞোহের সংবাদ ঢাকার সৈনিকবন্দের কর্ণগোচর হইলে পর তাহার৷ একটু উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করিয়াছিল সে সমরে ঢাকা নগরে ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক দৈয়া ছইদলে অবস্থান করিত। कर्द्धभक्त व्यथमण्डः উहारम्य कम्बन्धिः विरामव मरनारवार्ग व्यमान करतन नारे, किंद्र क्रमनः थे উত্তেজনার ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রথমেণ্ট ভাবী অমকল ব্ঝিতে পারিয়া নগর রক্ষার্থ একদল দৈনিক পাঠাইলেন। নগরের প্রায় বাটজন ইউবোপীর ও ইউবেশীয়ান অধিবাসীও ভারী विभागवाय मध्य देशका विकास नाम निवाहेगाहित्तम । নভেম্ব তারিখ পর্যান্ত কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। কিন্ত ঐ मिवमहे मःवाम भावता त्राम (व क्रमेशास्त्र मिभारीमन विद्वारी हहेबा ধনাগার লুগুন করিয়া প্রার তিন লক্ষ টাকা লইবা গিরাছে, এ লংবাদে গ্রণ্মেণ্ট ঢাকার সিপাতীপশকে নির্দ্ধ করিবার মন্তব্য ভিত্ত করিলেন ও পর্যাদবস ভোর প্রান্ত পাঁচটার সমর সিপাহীবিগকে নির্ম্ভ করিবার निधिष देखेदानीयन्य देशक्षि दहेरान । कमिननाव, क्य, माबिट्रिके প্রভৃতির উপস্থিতে নির্দিষ্ট সক্ষেতাপুৰাহী প্রথমে ধনাগারের প্রহরী দিগের হল্ত হইতে অল্ল প্রহণ করা হইল। বিশাহীগণ এ ব্যাপারে

বিশেষ অসন্তাষ্ট প্রকাশ করিয়াছিল, এমন কি কোন কোন সিপাই। এই গাছিত কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদের উর্দ্ধতন কর্মচারীকে ভর্পনা করিতেও পশ্চাংপদ হয় নাই। অতঃপর নৌসৈনিকগণ লালবাগের দিকে গমন করিল, প্রথম অবস্থা দেখিরা আশা করা গিরাছিল যে কোনওরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইবে না, অতি সহজেই সিপাইীগণ গ্রধনেন্টের প্রজাবে স্থাক্কত হইয়া কাহাদের অস্ত্রশক্ষসমূহ প্রত্যাপণ করিবে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। সিপাইীগণ বাধা দিতে প্রস্তুত্ত হইল, স্থতরাং উভয় পক্ষে একটু সামান্ত রূপ যুদ্ধ বাধিল, প্রথম বুদ্ধ সিপাইীগণের পক্ষে চলিশন্ধন হত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাইীগণ মেমনিগংহ ও প্রীহট্টের দিকে পলায়ন করে, কিন্তু অবশেষে ইহাদের মধ্যে কতকজন ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। বোধ হয় বিজ্ঞাহী সিপাইীগণের কেহ কেহ ভূটানে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এই সামান্ত লড়াইরে ইংরেজ পক্ষে একজন হত ও প্রায় ২০ জন লোক আহত ব্যতীত আর কোনও ছর্মটনা ঘটে নাই।

সিপাহী বিজ্ঞাহের কোনওরূপ গোল বোগে বিক্রমপুরবাসীনিগকে
বিশ্লাপন্ন হইতে হইয়াছিল এইরূপ কোনও কথা শুনিতে পাওরা বার
না। ওবে জনপ্রবাদ হইতে জানিতে পারা
বিক্রমপুরে বিজ্ঞাহের
কথা।
বিক্রমপুরের কোন কোন প্রামের মধ্য দিয়া
বাইবার সমর সামান্ত পরিমাণে বুঠন ও জ্ঞানার চানের সঙ্গে ভাড়ে নাই।
এখনো পল্লীরুদ্ধণণ পালার বৈঠকে ও লাবার চানের সঙ্গে সক্রার
ধ্য উল্পীরণ করিতে করিতে চাকার এই সামান্ত কালা গোরার কড়াইর
কথা জ্ঞাতিরঞ্জিত ভাষার বর্ণনা করিয়া পল্লীয় বালক, যুবক ও মহিলাগেরের
নিক্ট বাহাছরি লইতে ছাড়েন না!

## নবম অধ্যায়।

## প্রাচীন সাহিত্য।

বিক্রমপুরের শ্রামল শোভা সম্পাদের মধ্যে কলকঠ বিহলগণের স্মধুর স্বর লহরী বেমন সকলকে মুদ্ধ করিরা আসিতেছে, তজ্ঞপ একদিন বিক্রমপুরের পদ্য-সাহিত্য-কাননেও কোমল বর্রীর অভাব ছিল না; উহাতে একদিন স্থন্দর সৌরভ পরিপূর্ণ প্রস্থন রাজিও ওছে ছুটিরাছিল। সত্য সত্যই একদিন বিক্রমপুরের কবিতা-কুল্লে পাশিরা কোকিল ঝলার দিয়াছিল, সত্য সত্যই একদিন রমণীকঠের সহিত পৌরুরোচিত ভীম ভৈরব নিনাদ শ্রস্থত

কাৰা সাহিত পৌক্ৰোচিত ভীম ভৈৱৰ নিনাদ শ্ৰুত ইইয়াছিল। প্ৰেমের সুমধুর গুঞ্জনের সুদে

সঙ্গে যুদ্ধ-গীতির যে কঠোর বিজয়ধ্বনি ঝকারে ঝকারে বাজিয়া উঠিরাছিল আজ বছবর্ষ পরে সে সমুদর আলোচনার বোগা ও উপভোগ্য । বিজয়-গৌরব-দৃপ্ত প্রকৃতির লীণাভূমি জ্ঞান বিজ্ঞানের পীঠছান বিজ্ঞানপুর বে নাছিত্য দেবারও অকীর গৌরব অক্ষত রাবিতে পারিরাছিল, দেকরনারও আমাদের মনে এক অভ্তপুর্ব আনন্দের উত্তেক হইতেছে এবং বতই তাহার আলোচনা করিতেছি—ভতই বস্তু হইতেছি।

বে সময় আলোরাণ কবির 'পদ্মাবতী' ও ভারতচন্তের 'বিছাহন্দরাদি' পশ্চিম বলে বিশেব প্রতিছিল লাভ করিয়াছিল তবন পূর্ববদের নিভ্ত প্রবিদ্যে আতিট্যাবী পদ্মার ত্রন্থবিত বিজ্ঞানপুরেও
করেকথানা কাব্য বিরচিত হইরাছিল। আমরা এইলৈ সে সমুদ্র
কাব্যের ও তাহাদের রচরিভাবর্গের সংক্রিয় বৃদ্ধান্ত বিশ্বত করিলান।
"মারাতিমির চল্লিকা" ও "বোপক্স শতিকা" প্রশেতা লালা রামগতির
বাড়ী বিজ্ঞাপুর পরগণার পদ্মানবীর বন্দিশ ভীরস্থ জ্বপ্যা প্রামে

ছিল। বৈদ্যবংশোন্তৰ বেদগর্ভনেন পাঠাভ্যাদ হেতু নিজ পৈত্রিক বাসপ্রাম ইটুনা পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে লালা বামগতি বাহ । আগমন করেন এবং তথার সভাবত দাশের ক্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বিলমারনীয়া (রাজনগর) জপুসা, ভোজেশব প্রভৃতি কতিপর গ্রামের ভুসম্পত্তি অর্জন করিয়া বিলদায়নীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। বেদগর্ভের পঞ্চম স্থানীয় বংশধর গোপীরমণ দেন একজন সোভাগ্যশালী পুরুষ ছিলেন, মি: বিভারেজ প্রণীত ৰাধরগঞ্জের ইতিহাসেও জাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র 'দেওয়ান' ক্লফরাম নবাব সরকারের চান্দ প্রতাপ প্রগণার রাজ্য আদার করিতেন বলিয়া দেকালে 'দেওয়ান' উপাধি ভূবণে ভূবিত হইরা বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই কুঞ্চরামের পুত্র লালা রামপ্রসাদের পাঁচটা পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে লালা রামগতি ও লালা জন নারায়ণ উত্তরকালে বিশেব প্রাসিদ্ধি লাভ করিরাছিলেন। রামগতি একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক ও স্থকবি ছিলেন। ইনি নিজ গ্ৰছে আত্মপরিচর সম্পর্কে বাহা লিখিয়াছেন আমরা এবানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ;---

"বন্ধপ্ত মহাতীওঁ পুর্বেডে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্ধাৰতী বিশ্বিত সংসার।
মব্যেতে বিক্রমপুর হাক্ষ্য মনোহর।
বান্ধপ পশ্চিত তাহে সদৃক্ষানী বিস্তর।
বিশিষ্ট অন্ধর্ঠ ফাতি বস্তির হান।
ক্রপুনা নামেতে প্রান্ন তথার প্রধান।
শ্রীরামপ্রসাদ বাব বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যপ্রেই সাধা খ্যাতি পেন নিক্সারতে।

## ৰূপ্সা উদ্ভম গ্রাম বসতি আলর। রামগতি নামে তার প্রধান তনর॥

রামগতি অতান্ত সাধু চরিত্রের গোক ছিলেন। ইনি পঞ্চাল বৎসর বরস অতিবাহিত হইলে যোগাছশীলনের নিমিন্ত প্রথমে কলিকাতা কালীঘাটে ও পরিশেবে ৮কালীয়ামে অবস্থিতি করেন। নব্ব ই
বৎসর বরসে ইঠার মৃত্যু হয়। কালীর মহাক্ষালানে উাহার দেহভয়ের
সহিত তলীর সাধবী সহধর্মিণী ও অনুমৃত্যু হন। কবিত আছে বে
বাল্যকালে রামগতি তাঁহার খুর পিতামহ রঘুনন্দনের বাগানের আম
চুরি করিয়া থাইতেন, একদিন তাঁহাকে ভৎসনা করার রামগতি
আবলার করিয়া বলিরাছিলেন "লালা মহালার, এখন আমন্ডলি আমরাই
খাই, তুমি কালী যাও।" জ্ঞানহীন সরল শিশুর আব্দার বুদ্দের
নিকট লাল্লের মত কার্যাকারী হইল, পরদিন প্রভাবে সকলে বিশ্বরের
সহিত দেখিল বে গেরুরা পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রীতিমূল মুখে কালী
যাত্রা করিয়াছেন। খুল পিতামহের এই দেবমুর্তি বালক রামগতির
সরল শুল্ল হুদরে গাঢ়তররূপে অভিত হইরা গিয়াছিল, তিনিও ধনক্ষমপরিপুর্ব-সংসারের মধ্যে নিস্পৃহভাবে থাকিয়া কর্ত্তর্য পালন করিয়া
গিয়াছেন।

নালা রামগতির "মারাতিমির চন্ত্রিকা" বলভাবার উচ্ছেল কীর্ত্তি। এই এছ সংস্কৃত "প্রবোধ-চন্ত্রোদর" নাটকের পছাছবারী লিবিত। যখন বিদ্যান্ত্র্যান্তরের মধুর পদাবলীর প্রেমতরকে বাঙলাকেশ হাবুড়ুর্ থাইতে ছিল—বে সমরে হাঠে, মাঠে, মাঠে, বিচে, 'কেনন মানার বোনপো তুমি, দাও দেবি গাঁবিরে মালা' ও ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়ারে—ইত্যাদি দীর্থক সীতাবলী বন্ধত হুইত, আমীলতার আবরণ বে বুগে ছিল না, সেই সমর রামগতি সামরিক আহতের বিক্তরে এই ধর্মের ক্রমক এছ প্রাথমন করিয়াছিলেন। ক্রমান্ত্রী ক্রমের বোল ক্রিয়ার

হয়, তাহার বিবিধ কৃট ব্যাধা।, বোগের অবস্থা বর্ণন, সংসারের আনিত্যতা ইত্যাদি বিষয়ক নানাবিধভাবে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক কবিথারই সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সংসারকে তিনি সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন;—

সংসার সমুক্ত (ধার অলভ্যু অপার ।
মারা-নীর হীন তীর পরম চন্তর ॥
শোকের তরক তাহে ছঃধের লহরী ।
মকর কুন্তীর তাহে রোগ আদি করি॥
রদ্ধলাভে বন্ধ করি তাহাতে মন্তিলে॥
রদ্ধনা পাইদে আর তরকে ভূবিলে॥

সংসারে, ধন, সম্পদ ও বৌৰন অচিরস্থায়ী তাই কৰি বলিয়াছেন;—
শ্বপ্রবং সম্পদ না রহে চিরদিন
যৌৰন কুস্থম সম প্রভাতে বিলীন ॥

কি জ্বলর ! মাজুবের জ্বব, শান্তি, পাপ, পুণা সমুদরই মনের উপর নির্ভার করে, সেই মনকে সংখাধন করিয়া তিনি বলিরাছেন :—

ওরে মন কু-গমন কু-পথের পথী।
কু-পথে বাইতে বল কে তোমার সাথী।
বুদ্ধি নাশে হস্ত পদ বাদ্ধির। তোমার।
বৈর্ঘাতার গিরি বুকে চাপাইব ভার॥
ক্ষমার মন্দিরে বন্দি করিরা রাখিব।
চেতন প্রহরী জবা সতর্ক করিব॥
বখন নরন ক্ষেক্ষল তথ্য পাইবে॥
নাহেতো ক্ষবেদ্ধ মন আপনা ভাবিরা।
ছাত্বত কু-শথ চল স্থপথ ধরিরা॥
\*

এই প্রছের প্রতোকটি কবিভাই প্রাকৃতির সংষমও কঠোর উপ: দেশাক্ষক। ইহা হারা রচমিতার ভদরের বল ও সংসাহসের বিশেষরূপে
পরিচর পাওরা যার। মনের জীব সভার গমন ও সেই সভার বর্ণনাও
ক্ষতি মুক্তর হথা ;—

"কোপে অতি শীজগতি মন চলি বার।
বথা বনে নানা রনে সদা জাব রায়।
তমু বার স্থবিন্তার দিবা রাজধানী।
কবি তার রমাপুরী তথার আপনি।
অহলার হর বার মোহের কিরাট।
দক্ত পাটে বৈনে ঠাটে করি পরিপাটা।
পূসা চাপ উপ্রতাপ লোভ অনিবার।
ছই মিত্র স্থচিত্রতা বাদ্ধব রাজার।
শান্তি ধৃতি কমানীতি গুভদীলা নারী।
মানকরি রাজপুরী নাহি বার চারি।
পতিবাছে সদা আছে রাজার হিতৈবী।
নারীসঙ্গে বতিরকে রনের তরকে।
এইরপে কাষকুপে জীব আছে রজে।

অধারগুলির শেবে সংস্কৃত কাব্যের অস্থকরণে শিখিত হইরাছে, বধা ''ইতি মারাতিনির চক্রিকারাং জাই ১০০০ প্রাস্তেদ বিভীয় কলা নাম বিতীরোলানঃ'। রানগতির স্থায় চরিজ্বান সাধক কবি অতি অনুই দেখিতে পাওয়া বায়।

আনন্দ্ৰস্তা। এই বহীগ্ৰী বিহ্বী বহিলা কৰি, সাধক রামগতির আরাধনার ধন। আনন্দ্ৰস্তাহ বাভার নাম কাভারনী দেবী। রামগতি নিকক্তে কভার শিকার ভার এইণ করিয়া কভারে স্থানিক্ষতা করিতে সম্পূর্ণরূপে পারগ ইইরাছিলেন। ১৭৫২ খৃ: আব্দ্ধ আনন্দমরী জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খৃ:অব্দে পরোগ্রাম নিবাসী প্রভাকর বংশীর রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অবোধ্যা রাম কবীক্ষের সহিত এই বিছ্বী রমণীর গুভ পরিণর কার্য্য স্থান্সালিত হর। আনন্দময়ীর স্থানী অবোধ্যা রাম সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিছিলেন, কিন্তু তদীর পত্নীর বিদ্যাবভার এবং কবিন্তু সোরতে অবোধ্যা রামের পাণ্ডিতা ক্যোতিয়ান পূর্ণিমার চক্তের নিকট খন্যোতের ক্ষীণ আলোক রশির জ্ঞার মিরমাণ ইইরা পণ্ডিয়াছিল।

আনন্দমরীর বিদ্যাবভার সহকে এইরূপ কথিত আছে বে রাজনগর প্রামবানী পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ক্রঞ্ধন বিদ্যাবাগীশের পুত্র পণ্ডিত হরি বিদ্যালছার আনন্দমরীকে সংস্কৃতে শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ত্রম থাকার, আনন্দমরা বিদ্যাবাগীশ মহাশরকে পুত্রের অধ্যয়ন সহকে অমনোবোগী বলিয়া ভৎসনা করিতে ক্রটি করেন নাই।

মহারাজা রাজ্যরত বধন অগ্নিষ্টোম বক্ত করেন, তথন তিনি বক্তের প্রামাণ ও বক্তকুণ্ডের প্রতিক্ষতি চাহিরা রাধগতি সেনের নিকট পর্জ চিখেন, সেই সমরে রামগতি সেন মহাশর প্রশান্ত নিমৃক্ত থাকার শহং পৃত্তক হইতে প্রমাণাদি উভূত করিরা দিতে অসমর্থ হন। তিনি ও বিবরের ভার কল্পা আনন্দমরীর উপর অর্পণ করিরা নিশ্চিত্ত রহিলেন; কারণ কল্পার বিদ্যাবভার সম্বন্ধ উহার প্রগাচ বিখাস ছিল। আনন্দমরী বধা সমরে পিতৃ আদেশান্ত্রারী সমুদ্ধ প্রমাণ ও প্রতিকৃতি শহুতে চিবিরা পাঠাইরা ছিলেন। পরে রাজ সভার এই বিবরের আলোচনা হইলে সকলেই ভারা বিখাস করিলেন, কারণ আনন্দমরীর গাভিত্য তথ্ন সর্ক্তন বিশ্রত ছিল, বিশেব সভাত্ত ক্ষিত্ত ক্রক্তন বিশ্বাবাসীণ মহাশর আনন্দমরীর অব্যাপক ছিলেন।

আমরা এখন আনন্দমনীর কৰিছ সহজে পরিচর দিব। পূর্বেই বলা হইরাছে বে তিনি তদীর খুল্লতাত জ্বলারারণকে "হরিদীলা" প্রছ প্রণরন সহজে বিশেব সহারতা করিয়াছিলেন; আমরা এছলে "হরিদীলা" হইতে আনন্দমনীর রচনার একটু আতাব দিতেছি। সঞ্চাগর পূক্ত চক্তভাহুর সহিত স্থনেক্রার বাসি বিবাহ উপলক্ষে কবির বর্ণনা গুহুন।

> 'ভের চৌদিগে কামিনী লক্ষেদকে। সমক্ষে. পরক্ষে, গথাকে, কটাকে u কতি প্রোচারণা ওরণে মঞ্জ । হসন্তি, খণ্ডি, দ্ৰবন্তি, গভঙ্জি। কত চাক্লবক্তা হুবেশা, হুকেশা। মুনাগা, মুহাগা, মুবাগা, মুভাষা ॥ কত কীণ-মধ্যা, স্কভারা স্থবোগ্যা। রতিকা, বশীকা, মনোকা, মদকা । দেখি চক্রভানে, কত চিজ্ঞার । निकाता, विकाता, विद्याता, विट्याता ह कता (नोफारनोफि. मनमख (क्योज)। अनुष्टा, विमुष्टा, नदर्शाष्ट्रा, निशुष्टा । কোন কামিনা কুওলে গও ছুইা। बारही, महाही, त्कर प्रहेशही। অনহান্তবিদ্ধা, কত হৰ্ব বৰ্বা। विकोषा, विमीषा, विक्रीषा, विक्री। कारता वाख दानी माहि बान बरक। कारता सात कुर्णान् शतिकक करक । Now it will be the state of the state.

কারো বাছবার কারো হন্ধ দেশে।
রহিরা সাধুবাকা বক্তে, প্রকাশে ॥
স্কল্ফে, নিত্ত্বে উর হেমকুন্তে।
এটাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে ॥
ভাবে পোলিতা লাজভারি ভরেতে।
পরে হেলি ছলি অনঙ্গ অরতে ॥
স্থনেত্রাকে কেহ, কেহ চক্র ভানে ।
করে সেক ভোরে সবে সাবধানে ॥
সহস্তে চালিছে সর্ব্বারি অঙ্গে।
ঝনৎ ঝনৎ গলৎ গলৎ পড়ে নীর অক্ষে॥
স্থী চক্রভানে বলে চাত্রীতে।
এ রত্ত্বের মালা কাকের গলেতে॥
ভানি চাত্রী ক্ষ্পাতি হেট মাথে।
চলাচল গলাগল স্থী সর্ব্বভাতে॥

আমাদের দেশে পূর্বে বিবাহ, অরপ্রাপন ইত্যাদি মান্তলিক উৎসবে রমণীগণ সকলে মিলিরা সমন্তরে সদীত করিতেন, তাহাদের উল্পুথনি সহকারে এই সমুদর সদীতের মধুর লৌন্দর্য একদিন সত্য সত্যই বিশেষ উপভোগ্য হিল, কিন্তু হায়। কালবলে তাহা অন্তঃহিত হইতে চলিরাছে। পূর্বে এবং বর্তমান সময়েও অধিকাংশছলেই আনন্দময়ীর বিরচিত সদীতই গীত হইত। এবনও বিক্রমপুর হইতে এই প্রথা একেবারে উঠিরা বার নাই। আমরা এবানে তাহার একটী উরেধ করিলাম।

বিবাহের গান,— বাজা করি রখুনাথ করিলেন গমস্থ জানকী করিতে বিয়া চলেন নারাবণ। नक्ष्यस्य बागावाद्यं क्रमक बाकांत बांधी । त्रचुनाथ कतिरवन विशा सनक कुमात्री ॥ मर्खालाक बाल बन्न मौजाव बननी । তাহানে দিবেন দেবা দেব রখুমণি॥ নারীগণে বলেন রাণী কন গো বচন। সীতারে সাজাও সাজে কৌশল্যানন্দন । সীতারে সাজায় রাণী রতি করি দুর। क्षन मिथलां पिल शक्य नृशूउ॥ নাগার বেগর দিল পিরে পিরোমণি। ঠেকীতে তরুয়া যেন ধরিয়াছে ফণী। তাহার পরে পরাইল তার কেন্দুর। আভ্রণ জলে সীতার শশী করি দুর। মণিময় আভরণ পরাইল শেষে। রঘুনাথ বরিতে গেল মনের হরিবে ॥ বিচিত্ৰ সেউতিপুল সীতাদেবী থিটে। গগনে ঠেকিয়া শৈল রামের-মুকুটে । বিচিত্র পঞ্জ পুষ্প গদ্ধ মনোহর। উদরে কুণের জ্যোতি: জিনি নিশাকর। পছকের দল জিনি ভানকীর হাত। ভ্ৰমর গুঞ্জরে পালে হাসেন রখুনার 🛚 लगद बरण भनी नदरनाषद शबदद । শশংর হৈলে হেখা আসিত চকোর ট बान बाट्य कानकीय विवाद करेंग। कृष्टिका गरिक दान भूगी सुकारेंग ह

বিবাহ হইল, সীতার রাম বামে বসি। লাজে লুকাইল তথ্য শরদের শ্নী। বিবাহ হইল সাজ যত সমাপন। পাণিপ্ৰহ সাজ কৈল কৌশলানন্দন ॥ ष्यशृद्ध वम् अकृ मम्दाद म्था । যাহে নৰ নৰ কুস্কুমের দেখা। ৰিক্সিত বুসাল-মঞ্জী নানা মতে। ফলিত মলিকা কলি কত শতে শতে ॥ ম্বকের ভরে নত কুমুমের লতা। বেন শুরু কুচভরে নিতম্ব নিল্তা॥ পুথিৰী রক্ত মন্ন হইয়াছে কিশোরে। কিংগুকে ভূবন পূৰ্ণ স্বৰ্ণ অলম্ভাৱে ॥ কুমুমের বনে কত কত অলিকুল। খ্ৰণ খ্ৰণ শব্দ করে গদ্ধেতে আকুল ॥ মলর কলর হইতে মল সমীরণ। वित्रहिनीत यम (१७ रहर पन पन ॥ कारता शंत भूमि पुताय बारत बात । কেই খ্যাইরা পুন: দের অলভার ॥ কদলি ৰেদীতে বাম জানকী আনিবা। কত নাট কত জাট করে বিনাইরা। শুভক্ষণে পূৰ্ব্য অৰ্থ্য বিশ্বা রযুপতি। সীতা সলে হরে চলেন অতি হাই মতি ॥

আর প্রাণনের গীতের নমুনা,—

"ছয় মাধ্যের রমুনাথ জননীর কোলে।

"ছৰ মানের রঘুনাথ জননার কোনে। কেনী করে রেখে রাজা মন কুডুহলে। নৰ শশী জিনি কাজি বাড়ে দিন দিন।
কত পূৰ্ব শশী মূখ হেরিরা মগিন।
আন্ন প্রাণনের হেড়ু কৈলা অসমত।
আগিলেন বশিষ্ট ঋষি অভিকৃষ্ট মতি ॥
গুভতিথি বার আর নক্ষত্র বিহিত।
বিচারিরা গুভক্ষণ কংহন প্রোহিত।
নানামত করিলেন মক্ষণ রচন।
নানাভানে নাচে গার বত বামা গণ॥

খানী চন্দ্ৰভান ব্যবসার উপলক্ষে ভিন্না সাজাইরা খণ্ডরের সহিত প্রবাসে গমন করিরাছেন, তখন বিরহিনী স্থনেত্রা বিরহব্যধার ব্যথিতা**তঃ:** করণে বলিতেছে:—

—আসি দেখই নরনে ।
হীন তমু সুনেত্রার হরেছে ভূষণে ।
হরেছে পাও র গও, কক কেপপ্রতি ।
ঘরে আসি দেখ নাথ এসব হুর্গতি ।
রহিরাছি চির বিরহিণী শীন মনে ।
অর্পণ করিরা আমি তোবা পথ পানে ।

তাৰি বাই বৰা আছ হইবা বোগিনী।
না সহে এ বাৰণ বিবহ আতনি।
বে অলে কুমুন তুনি বিবাহ বতনে।
সে অলে বাবিব হাই তোনার কাবণে।
বে বার্থ কেনেতে বেনী বাঁহিছ আগনি।
ভাতে কটাভার কাম কাম বানিনী।

শীতভরে বে বুকেতে লুকারেছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাখাত॥
যে কৰণ করে দিরাছিলা হুট মনে।
সে কৰণ কুঞাল করির। দিব কালে॥
তব প্রেমমর পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি।
মনে করি ছরি স্মরি হুট দেশান্তরী॥
তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি।
স্থার তব স্থাপান বিষম যৌবন।
লুকাইয়া নিয়া কিরি দিরিত্ব যেমন॥

প্রাচীন যুগের কবিগণ সকলেই অন্নীলতা দোৰে ছট ছিলেন, আনন্দমরী ও বুগগত সংকাশতার স্তর অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান যুগের স্থক্ষচির করেনা পূর্বক কবিতা স্থন্দরীকে সেই পথে চালিত করিতে পারেন নাই। কবি জর নারারণের চঙীতে দশ অবতারের স্থোজের পংক্তি ছটিও আনন্দমরীর রচিত।

এইরূপ গর প্রচলিত আছে বে, জর নারারণ একদিবস কাব্যরচণার এতন্ত্র দৃচ মনঃ সংবোগ করিয়াছিলেন বে বেলা দ্বিতীর প্রহর উত্তীর্ণ হওরা সন্থেও তাঁহার আনাহারের কথা মনে ছিল না। আনিলমরী খ্রতাতকে স্থানাহারাদি করিতে অপ্রোধ করিলেন। কবি জরনারারণ বলিনেন বে আর অভি সামান্ত অবশিষ্ট আছে, তগবানের দশ অবতার সংক্ষেপে বর্ণনা হইলেই তিনি উঠিবেন। কিছু প্রাতস্ত্রীর ঐকান্তিক অল্বোধ তিনি উপেকা করিতে না পারিরা আনিছা সংগ্রেও বাব্য হইরা আনাহার করিতে গনন করিলেন। ইত্যবসরে আনন্তমরী লিখিলেন,

"ৰণজ বনজ বুগ যুগতিন রাম। প্রাকৃতি বৃদ্ধদেব কৃষ্ণি সে বিরাম। এত সংক্ষেপে আর কেহই এরপভাবে ভগবানের দশরণ বর্ণনা করেন নাই।

ন্ত্রীলোকের কেশেণ বর্থনা অনেকেই করিয়াছেন কিন্তু— "কুটিল কুন্তুগ তার, বন্ধন শঙ্কার। নিতত্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধার॥

এরপ হালর ও খাভাবিক বর্ণনা বন্ধ ভাষার অতি বিরল, আমরা আনন্দমরীর কবিছ প্রতিভা দেখিরা বেরপে পুলকিত হইরাছি, তাহা ভাষার ব্যাইতে অক্ষম, এই বিছ্বা রমণীর কাব্যালোচনা করিলে বিশ্বিত ও পুলকিত হইতে হর প্রদ্ধান্দদি প্রীযুক্ত দীনেশ চক্ত সেন "বন্ধভাষাও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে সতাই লিখিয়াছেন বে "আনন্দমরীর রচনার শক্ষ বৈভব ও পাতিত্য দর্শনে তাঁচাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালরের বি.এ, এম এ উপাধিধারিণী মহিলাগণ অপেক্ষা কোনও অংশেই নান বলিরা অভ্যাত্ত হর না।" বিক্রমপুংকে দন্ত যে একদিন তাহার এক ক্ষুদ্র প্রামে উদ্পাধ্য মহিনা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; আমান্দের বিবেচণার রমণী কবিগণের কাব্য সমালোচনা করিতে হইলে, সমুদ্র বন্ধীর কুল ললনাগণই একবাক্যে আনন্দমরীকে উভোদের শীর্থ স্থানীরা এবং ভদীর গোরব প্রভার গৌরবাহিত্য মনে করিতে কুটিতা হইবেন না।

আনন্দমী বৈরূপ স্থালিকা ছিলেন, তজ্ঞপ বিনীতা ও ধর্মপরারণা ছিলেন। পতির প্রতি উহার জচলা ভক্তিও প্রস্কা ছিল। পতির মৃত্যু সময়ে আনন্দমী পিত্রাগরে ছিলেন, বর্ম ভিমি এই ফ্লের-বিনারক সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তবন আর উহার পুর, কলা, তাই ভরী কাহারো নিমিন্ত মনতা রহিল না, আন্তার জ্ঞানকৈ বলিরা সন্তরে অনুস্তার আরোজন করিলেন। পরিপেনে স্বামীর কার্চ পাছ্রুল ফ্লেরে বাবাদ করিরা অলক্ত চিতার কাঁপ বিরা পতির অনুস্তানিনী ইইলেন। বত দিন প্রায় বহিলা ক্ষিরণার করিবার আব্রুল বাহিনে, ভত্তিন

পর্যান্ত আনন্দময়ীর কবিত্ব প্রতিভা উচ্ছাগ জ্যোতিছের স্থায় কাব্যগপন আলোকিত করিবে।

গলামণি দেবী লালা রামপ্রসাদের কক্তা ও লালা করনারায়ণ ও লালা রামগতির ভগিনী। পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্ববেই शकारमयी । বিবাহ অরারম্ভ ইত্যাদি মঙ্গলামুগ্রানে প্রামা মহিলাগণ সমবেত হটরা সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। তাহাদের ঘন ঘন উল্পানি ও সমবেত কঠের উচ্চ সঙ্গীত রবে সহজেই বুঝিতে পারা যার যে, যে ৰাড়ী হইতে এই সঙ্গীত ধ্বনি উখিত হইতেছে সে স্থানে কোন ना कान मक्याक्ष्मान इटेरवरे इटेरव । शक्रामिती विवाह काल शाहिबाब উপযুক্ত বছ মঙ্গল গান রচণা করিয়াছিলেন, এক সময়ে দে সকল দঙ্গীত বিশেষ আদরের ও ছিল, কিন্তু কাল বশে গলামণির সে সমুদর স্থমধুর मकी विवश् खोत्र। वावू इमाका छ एमन व्यथुमा विवृश "निर्माण" নামক মাসিক পত্রে গলামণি দেবীর যে একটা খণ্ডিত গান প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হুইতেই পাঠকও পাঠিকাৰৰ্গ তাঁহার রচনা নৈপুণ্য ও কৰিছ শক্তির অভুধাবনা করিতে পারিবেন। এই গানটাতে সীতার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। যথা---

> ''জনক নন্দিনী সীতা হরিবে সাজার রাণী। নিবে শোভে সিঁথিপাত, হীরা মণি চুণী। নাসার অংগ্রেতে মতি বিশ্বাধর পরি। তরূপ নক্ষর ভাতি জিনি রূপ হেরি। মুকুঙা দশন হেরি লাকে পুকাইল। করীজ্ঞের কুন্ত মাকে মজিরা রহিল। গলো দিল থরে থরে মুকুঙার মালা। রবির কিরণে বেন অনিছে মেখলা।

বেহুর কছণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিরা রূপের ছটা মনে লাগে ধন্দ।
বিচিত্র ফলিত শন্ধ কুল পরিচিত।
দিল পঞ্চ কলে গৈছি বেষ্টিত॥
মনের মত আভরণ পরাইরা শেষে।
রুতুনাধ বরিতে ধান মনের হরিবে॥

আমাদের দেশে প্রায় ১৫০ শত বৎসর পুর্বের রম্পীরা কিরুপ অবস্থার পরিয়া সেকালের পুরুব দিপের মন ভূগাইতেন ইহা হইতে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচর পাওরা বার।

প্রীযুক্ত রমাকান্ত দেন মহাশর ১০০৪ সালের জ্যৈতের 'ভারতীতে' লিখিরাছেন—"গুঃখের বিষয় এই বে রাজনারায়ণ "পার্কান্তী পরিণর" নামক বে সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ প্রথমণ করিরাছিলেন ভাষা আর এখন পাই বার উপার নাই।" লালা রাজনারায়ণ জরনারায়ণ ও রামগতির জন্যতম প্রাতা, ইহা ঘারা বৃদ্ধিতে পারা বার বে এই পরিবারের প্রতি মাতা বীশাপাণি ও চঞ্চলা কমলা উভরেরই কুপা দৃষ্টিপাত ছিল। এই সমুদ্র এছ ১৬৯৪ শকে ও তৎপূর্কে বিরচিত ইইবাছিল। "হরিলীলা" প্রছে লিখিত আছে বে—

"অতিপুত্ৰ জঃনেত্ৰ বড়াননালন।
বস্ত্ৰতী পাকে পূঁৰি হল সন্ধান।
ইহার পরে আবার লিখিত আছে;
নারাংশ প্রভু পরে করি হড় মন।
বোড়শু চোরাকৈ পাকে পুড়ক নিখন ঃ
অতএব ১০৫ বংসর পূর্বে আ সমুদ্র কাবা বিরচিত হইবাছিল।
ইনি কবি রামগতির কনিষ্ঠ সহোধর। অবনারারণের প্রকৃতি তাবার
কাতার চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতিরে ছিল। সম্নারারণ রার ভগাকর

ভারতচন্ত্রের শিষ্য,—ভাঁহারি অন্থকরণে জন্ধনারারণের চঞ্জীকাব্য কৰি জন্ধনারারণ।

বিন্ধচিত হইনীছে। লালা রামগতি বখন বোগামূশীলনে নিরত—জন্ধনারারণ তথন সেই গৃহের প্রাপ্তে বসিয়াই আদিরসের তীব্র মদিরা পানে মন্ত্র। জন্ধনারারণ চঞ্জীকাব্যের প্রথম ভাগে ভারতচন্ত্রের স্থান্ত শিব-বিবাহাদির ব্যাপার সন্ধিবেশিত করিরাছেন। মহাদেবের বোগভঙ্গ করিতে ঋতুরাজ সদলবলে আগমন করিরাছেন, হরিত শোভাসম্পদশালিনী কুস্থম্যাল্যধারিনী ধরিত্রী দেবী নবীন সৌন্ধর্ব্যে স্থাজ্জিতা ইইয়ছেন, কামদেব তাহার দেনাপতি। কৰির বর্ণনা এখানে কিরপে স্থন্দর হইয়াছে পাঠকগণ দেখুন! কবি বলিতেছেন—

মহেশে করিতে জয় ঋতৃপতি সাজিল।

দামামা ভ্রমর রব সদলে বাজিল 
নব কিশলরেতে পতাকা দশ দিশেতে।

উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে।

বিশ্বেশ পবন হয় যোগগতি বেগেতে।

ক্লথছ পিঠে, কুল শর কর পরেতে।

ভ্রমাইরা ভালে আড় হেরি আঁখি কোণেতে।

ক্ম্মুল কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে।

বাম-বাহু রভি গলে, রভি বাহু গলেতে।

ভ্রনমোহন কর হর মনবোহিতে।

বায়্বেগে উত্তরে সকলে হিম্মারিতে।

আগমন মধন সকল শুকু সহিতে।

ক্ষ্ম প্রকাশ পিরিবন উপারনেতে।

নানা মুল কুটিল চুটিল বর পিকেতে।

ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধ্বনি কাণেতে।
মৃত তক্ক জীৱিত নৰীন কুল পাতেতে।
থব ধব কেতকী কাঁপিছে মৃত্ব বাতেতে।
অকালে অশোক ফুটে শেফালিকা দিনেতে।
বকুল কলম্ব নাগকেশরের পরেতে।
মুধুকর রব তুলি ডাকে মন মদেতে।
কুলরিছে কোকিলসমূহ পাঁচ স্বরেতে।
পলাশ টগর বেল নত ফুল ভরেতে।

এইরশ ললিত পদাবলীতে এছের কলেবর পূর্ব। ব্যানারারণের রতিবিলাপ অভ্যন্ত মনোহর, আমরা উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ স্বরণ করিতে পারিলাম না; বধা—

অন্ত নারিকার, ঘরে, নিশীথে বঞ্চিরা তোরে

মোর কাছে এসেছিলা ভূমি।

খণ্ডিতা অধীরা হৈবা, মন রাগ না সহিরা

মন্দ কাজ করেছিছু আমি ।

রলনের মালা নিরা, ছু'ছাতে বন্ধন দিরা

কর্ণ-উৎপল তারি দিলে।

শে অভিমান মনে, করিরা আমার সনে

রগরজ সকলি তাজিলে।

আব হুংখ মনে জলে, একদিন নৃত্যকালে,

গধ্যের নুপুর খনে ছিল।

ভ্যা ভূমি বিতে লিতে তাল্ডেক হৈল।

তাতে আমি মান করি, নৃত্য গীত পরিহরি
বিসরা রহিন্থ মৌনী হরে।

যত সাধ কৈলা ভূমি, পুন না নাচিন্থ আমি
তাতে বৈলে বিরস শুইরে॥ ইত্যাদি।

জননারাণ চত্তীকার্য মধ্যে মাধ্য ও ছলোচনার উপাধ্যান সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থভাগ অতীব স্থন্দর করিয়াছেন। এই উপাধ্যান আদিরস্থানিত হইলেও একেবারে শ্লীগতা বিরুদ্ধ নহে, নিয়োছ ত গংক্তিগুলি ক্ষিত্ব সৌরভে স্থরভিত, ক্ষি লিখিরাছেন— .

"শরীর থাকিলে দেখা সধার অবস্তা।
কমল অমরে দেখ তাহার রহস্তা।
শিলিরে কমল মলি থাকে অলকণা।
বর্ধাকালে পাই হয় জীবনে বাসনা।
দিনে দিনে বাঁতা করি ভেদিয়া উঠিয়া।
হইয়া কলিকা, সধা সহারে ভূটিয়া।
থামুল হইয়া কোম মনের উল্লাস।
মিলে আসি পূর্ব ভৃদ্ধায়নে বছ আলা।
পূন পদ্মিনীর মধু মধুকর পিরে।
অবস্তানে বা বাবা হয় বাবি ছই জিরে।

চণ্ডীকাব্য ব্যতীত জয়নারারণ ও জাঁহার প্রাক্তপুত্রী আনন্দমরী ওপ্তা 'হরিলীলা' নামক একথানা প্রস্থ প্রধান করিরাছিলেন। হরিলীলা ১৭৭২ জী: আব্দে রচিত হয় । ইহা সত্যনারারণের প্রতক্ষা হইলেও কৰি জয়নারারণও ভূদীর বিহুবী প্রাতশুত্রীর কবিছ প্রভাবে ভূজুছের সীমা সক্ষন করিরা একখানা ভূমধুর বৃহৎকাব্যে পরিণ্ড হইরাছে। আমরা পূর্বে জয়নারারণের কবিছ পেবাইবার জ্ঞ 'চণ্ডীকাব্য' ইইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিরাছি, এক্ষণে উচার লেখার সহিত ভদীর প্রাতশানীর

রচনার পার্থক্য দেশাইবার জনাও কিরবংশ উদ্ধৃত করিবাম। জননারা-রণের রচনা সহজ ও সরল, আর জানন্দময়ীর ভাষা সংস্কৃতবৃহ্দ ও পাতিত্যপূর্ণ।

আচল ধরিষা টানিছে নাগর,
টানিরা ছাড়ার স্থন্দরী।
মানভন্ধ করি সন্থাই আনিল
নাগর বতন করি ॥
সোধার নাগর, নাগরী বন্ধ
হেরিয়া করিল রন্ধ।
স্থন্ধ তাগেতে, করিলা দান
আপনার ধর অন্ধ॥
কাপে মুধ রাখি, কহিছে নাগর,
হৈল নাকি মানভন্ধ।

চন্দ্রভাগ প্রবাসে বাইতেছেন, পতিগতপ্রাণা স্থানতা সেই পথের গানে চাহিন্না আছেন, কি স্থলন স্বাভাবিক রচনা, কবি বলিতেছেন,—

> "উবাকালে বাঝা করি বাহ চন্ততাৰ। সঞ্জনরনে ধনী পাছেতে পরান। বতদ্ব চলে আঁকি চাহে দীড়াইর। হ্বাকর বাহ ইন্ধাবর আঁড়াইর। নিশি ভরি কুম্বিনী কৌডুকে আছিল। রবি অবলোকনে বুব ধনিন বইল।"

বিক্রমপুর্য কাঁচাদিরা প্রামে শিবচন্দ্র জন্মনারণ করিবাছিলেন। প্রবন্ন কাঁচাদিরা প্রাম পদ্ধার বিশাল সন্দিল-গর্মে চিরনিছিত। প্রক্ষালে কাঁচাদিরা প্রাম বিক্রমপূর্টের করে। বিশেষ খ্যাভিসার ছিল, সে সমরে প্রথমের বিশেষ কাঁচাদির। শিবচন্দ্রের

পিতা গলাপ্রসাদ সেন প্রামের মধ্যে একজন খ্যাতিমান লোক ছিলেন।
ইহার তিন পুদ্র শিবচন্দ্র, শস্তুচন্দ্র ও ক্লফচন্দ্র প্রত্যেকেই জনসমাজে

শিবচন্দ্র সেন।
কিলেব প্রদিদ্ধি লাভ করিরাছিলেন। শিবচন্দ্র
কবিছে, শস্তুচন্দ্র শিল্প-নৈপুণ্যে তৎকালে
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কনিষ্ঠ ক্লফচন্দ্র অগ্রন্থবরের স্থায় জনগোরবে
খ্যাত না হইলেও ক্লতিছে নিতান্ধ ন্যন ছিলেন না। শিবচন্দ্র স্বর্গতিও
"সারদা-মঙ্গল" প্রস্থে বে আজ্ব-পরিচর প্রদান করিরাছেন, আমরা এখানে
তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

देवशकूरण क्या हिन्दुरमानत मञ्जूष्टि। সেনহাট গ্রামে পুর্বপুষ্ষ বসতি ॥ রামচক্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। ৰশে কলে কীৰ্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত। বডেশ্বর কাণধর ভাঙার তনর। রতন স্থরূপ কুলে হইল উদর। ভাঁহার তনর হৈল ভূবন বিখাত। রাম নারায়ণ দেন ঠাকুর আখ্যাত। সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনা অভুল। রাম গোশাশ নাম উভর ওছকুল। गकारमनी एक श्रेक धारन शक्ति। **जीनवाद्यमान (मम नाम चुनदिव ।** विक्रमभूत्वएक कैंकिविया खाँदम श्रीम । ववस्ति वरान क्या खानमान माम । তাহার তনরা বহামারা নাম তান। নালভারে ভুগাতে কলা কৈ<del>ল</del> দান ঃ

গদার প্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্তিমান। জনমিল তাঁহার এই তিন সন্থান ॥ শিবচন্দ্র শস্ত্তক্ষ ক্ষণচন্দ্র নাম। সম্প্রতি বসতি স্থান কাঁচাদির। প্রাম ॥

শিষ্ঠক্রের পূর্বপূক্ষের। সেনহাটি গ্রামবাসী ছিলেন, পরে বিবাহ-ত্রের বিজ্ঞাপুরে অবস্থান করেন। শিষ্টক্রের বংশ লোপ পাইরাছে; কিন্তু জাহার ভ্রাতার বংশধরগণ অন্যাপিও কামারখাড়া (অর্পক্রাম) গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাদের সকলেই কুতী। কীর্ত্তিনাশার ভীষ্ণ তরক্ত-প্রহারে বছকীর্ত্তিশালীর কীর্ত্তি অতলজলে চিরকালের ক্ষন্ত নিমক্ষিত হইরা গিরাছে সত্য; কিন্তু কবিগণের অমর কবিতাবলী আজিও লোকের মুধে মুখে মাব্রিত থাকিয়া উত্তরোক্তর জাহাদের পৌরব্র-গরিমা এবং নশ্বর কাগতে স্থারী কি, তাহাই জনসাধারণকে প্রচার করিরা দিতেছে।

শিবচন্তের কবিতাবনী সরস ও মনোরম, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কাহারও ব্ৰিতে গলদ্বর্ম হইতে হর না। শিবচন্ত সেন কত হইখানা এছ আমরা প্রাপ্ত হইরাছি, তন্মব্যে 'সারদা-মকল'-রামারণ বৃহৎও শ্রেষ্ঠ, ইহা মৃত্যিত হইরাছিল; কিন্তু সে মৃত্যিত গ্রহণ পাওরা ত্রহর, বহু পরিপ্রমে উহার একথও সংগ্রহ করিরাছি। সভ্যনারারণের পাঁচালা মৃত্যিত ও সাধারণের সহজ্ঞাশ্য। বিক্রমপুরের বহু প্রামে অন্যাণি উহা পাঠ করিরাই সভ্যনারারণের পুলাফি হইরা থাকে। সারদারকল গ্রহণানিকে রামারণের সংক্রিপ্ত সংক্রেপ কবিলেট সক্ষত হর। রামারণের বর্ণিত ঘটনাবলী ইহাতে সংক্রেপ কবিলেট সক্ষত হর। রামারণের বর্ণিত ঘটনাবলী ইহাতে সংক্রেপ কবিলেট করিছে। গ্রহণানিক বালাকান কবিপানের কার্যনিভরের ক্রার ইহা অর্রানতান্ত নহে, মহিলাগণ এবং বালকপণও ইহা অনারানে পাঠ করিছে পারে। সেকালের ক্রটির হিলাবে শিবচন্তের কার্যার গ্রহণ নৈতিক শ্রেষ্ঠতা ও প্রক্রোরে উপেকশীর নহে। ভাষা সহক্ষ ও সরল, আর্ড কার পরিপূর্ণ। আ্রম্ম

এছলে কিরদংশ উদ্ধৃত করিলাম। গৌতমী রঘুকুলপতি 🕮 রামচন্ত্রের চরণম্পর্শে মানবতমু লাভ করিরা তাব করিতেছেন;—

"তুমি নারারণ,

ভূমি পঞ্চানন,

তুমি ব্ৰহ্ম গণপতি ;

ভূমি স্টিকারী, ভূমি গিরিধারী,

তুমি গতি হীনের গতি।

তুমি নিয়াকার, তুমি বিশ্বকার,

সকল স্বরূপ তুমি।

তুমি গদাধর,

তুমি শশধর,

তুমি জল, গিরি ভূমি।"

একশ স্থানর ও সরল ভক্তিপূর্ণ ত্বব ৰাঙ্গা ভাষার অতি অরই পাঠ করিরাছি। মছরার চিত্র এ গ্রছে অতি স্বাভাবিকরণে চিত্রিত হইরাছে। রামচন্দ্রের অভিবেক-সংবাদ প্রবণে কৈকেরী আনন্দিতা; কিছু মছরা উহাতে বিরস ও রান, কৈকেরী মছরার এরপভাব দুর্শনে তাহাকে বিজ্ঞাসা করিলেন—"তোরে কেন ছেন ছেখিতে পাই ?

আরক্ত বংন নহন খোর।

কি ব্যাধি করিছে অক্তরে জোর ।"
তথন মহরা বলিল—

"রামচন্দ্র রাজা রাজ্যেতে হর।"

কৈকেরীর পবিত্র হ্বলর ও সংবাবে আনন্দোৎকুর হইরা উঠিল, ভিনি সহরাকে বলিলেন,

> াঁকি গুনালি কাপে অমৃত বাৰী। রামচন্ত রাজা রাজ্যেতে হবে। নরন তরিরা হেরিব কবে।

কি গুনালি কাণে অমৃতময়। প্রাণ দেই তোরে হেন মনে লয়॥"

वह बनिया किरक्यी-

"গলে হার হীরামণি কাঞ্চনে। দিরাছিল রাজা অভিন্যতনে। মন্তরার গলে দিরা সে হার। আনন্দ হরিবে দিছে কোকার।"

किस मध्रत कि कतिल ?

"মছরা কোপেতে ছিড়ি দে হার ।

কটু কহে কত থত প্রকার ॥

রামচন্দ্র হবে রাজ্যের পতি ।

রামাতা হবে কোলনা। নতী ॥

নল বালীর এক বালী হ'রে ।

খাইবি কি ক্ষমর রূপ ধুরে ॥

রাজা ছিল ভারে বাধ্য কেবল ।

কাজে কাজে বুবা পেল সকল ॥

তোর পুরা রাখি দেশ অভারে ।

কৌলনার পুরা পুলতি করে ॥

কৌলনার পুরা পুলতি করে ॥

মহুরার অনবরত উত্তেজনার সরলজ্বরা চঞ্চলা কৈকেরীর জ্বর পরিবর্তিত হইল, তথন তাহার সে রাক্ষ্যী-রুডি কেমন হইল ?

> শ্বন খন খন খাস নাসায় সরে। খনতা খাস নামেন খারে। খার খার কাঁসিছে আসে। মার মার করি রোমনা সামে।

কট্ কট্ করি দশন কাটে।
করু ফরু পরাণ ফাটে ।
টানি টানি টানি ভূবা কেলার।
কণে কণে একাগ্রে চার ।
কান্দি কান্দি কহে শোনলো ধাই।
ভূমি বিনা মোর বাক্কব নাই।"

সরল ও মধুর ধ্বনাান্বক শব্দের ইহা একটা স্থন্দর দৃষ্টান্ত। জানকীর রূপ-বর্ণনার ও কবি কম ক্বতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই, জল্পীলতা-বর্জ্জিত এইরূপ স্থান্দর রূপ-বর্ণনা অতি অরই দেখিতে পাওরা যার। জানকীর রূপ-বর্ণনার কবি লিখিতেছেন;—

"অতসী কুস্থম তার জিনিয়া বরণ। প্রতিবিদ্ধ দেখা যার বেমন দর্পণ ॥ কোটি শরদের শনী জিনিয়া বদন। অঞ্চনের গর্ম্ম ভক্ত কুস্তুল শোভন॥ সাবধানে সধীগণ বান্দিছে সরসে। মুক্ত হইলে অক্ষ চাকি ধরশী পরশে॥ তিলফুল জিনি নাসা, স্থার্থ নয়ন। কামধন্থ জিনি ভুক খঞ্জন গঞ্জন ॥ বিষক্ষণ জিনিয়া স্থক্ষর ওঠাধর। লাবণোতে মনোহর রক্তির নাগর ॥ অপরুপ ক্রস্বাতী ভুবন্ধমাহিনী। হরির ক্ষলা কিংবা হয়ের ভ্রম্মানি।

ৰগতে বিখান্যাতকতা এবং বছুছো অপৰ্যবহার বড়ই ব্যনাহারক হইরা ওঠে এবং তাহা ভুক্তভোগী নাত্রেই বুনিতে পারেন বে, কড়চুর ষ্মসন্থ হইরা পড়ে। সুগ্রীবের ছ্বাবহারে বাথিত ফ্রনরে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মপকে বলিতেছেন :—

দেখ ভাই, স্থগ্ৰীৰ রাজার ব্যবহার।
চারি মাদে না জিজ্ঞানা কৈল একবার র
অক্তারে বালিরে মারি ভাহার কারণে।
বুঝিলাম দে আমারে ভূলিরাছে মনে ॥

কৰির রচনাশক্তি ও কৰিছ বুঝাইবার নিমিত আর অধিক উদ্ধৃত করা নিশ্ররাজন। এখন কৰির পাঁচালী সম্বন্ধে ছই এক কথা বলিব। পাঁচালীখানাও 'সারদামকলের' স্থার মধুর ভাষার রচিত। এইক্রণে প্রছারম্ভ হইয়াছে;—

একদিন নারারণ যুখিন্তির সাথ।
মহারকে বন্ধু সলে পুরী হস্তীনাত ॥
নানামতে কৌতুকেতে আছে গদাধর।
মনে পৈল কলি বৈল বলির নগর॥
ঘাপরের অস্তে তার রাজ্য প্রোবি হবে।
ভাবি মনে নারারণে কহিছে পাওবে॥
চল ভূপ অপক্ষপ শুনিতে মুব্রাব।
বলি পাশ ইতিহাস ধর্মের প্রভাব॥-'

কণির আগমনে মানব-চরিত্র পরিবর্ত্তনও স্থার বেখান হইরাছে, যথা ;—

পিরে নারী করে বন্ধি জননীর কেব । মাতা প্রতি কটু অভি অবেব বিশেব । জনা বৃদ্ধি আঁটকুড়ি নাহি তোর বম । কত আর নহ ভার পালিগ্রী অবম । পৰু কেশী খাস কাশি পেঁচক লোচনী।
দত্তহীনা কুন্ধপিনী পাপিনী তাপিনী।
নান্ধী প্ৰতি ভক্তি অতি মিষ্ট কথা কয়।
সাৰধান ওলো প্ৰাণ বাামো পাছে হয়।
দীৰ্ঘকেশ কটিংশে সিংহের আকার।
পদ্ম আৰি পদ্মন্ধী পদ্মিনী আমার॥

নারারণকে অবস্কা করার মাটে জামাতার সহিত সাধুর নৌকা ভূবিরা গিরাছে, এই অসম্ভাবিত বিগদে সাধু-পদ্মী বিলাপ করিতেছেন:—

> "ওছে প্রভূ প্রাণনায, বন্ধাঘাত অকন্ধাৎ নিজনারী পরেতে হানিগা।

ৰাইতে প্ৰবাস পথে, কত বুঝাইমু তাতে

খাটে আসি সব বিশ্বরিলা।

চিরকাল পরবাস, মনেতে করেছি আল,

(पश्चित वषन-भगवत ।

আশানদী হৈল দুর, বৌবনের গর্ম চুর কোতে করিলা প্রাণেশ্ব ॥

र्माएक कात्रमा व्यारमञ्जू ।

নারীর জীবন পতি, পতি রমণীর গতি নারীর বসন ভূবা পতি ॥

'সারদানজ্প' ও পত্যনারারণের' পাঁচাশী চিরদিন শিবচন্দ্রের বিজয়-বৈজয়ন্ত্রী বলীয় সাহিত্যাকাশে উজ্ঞান শ্রাধিবে।

বিক্ষ রামকৃষ্ণ বিক্ষমপ্রের একজন প্রাচীন কবি, লাগা রামগতি ও ব্যানারারণ সেন প্রাকৃতিরও প্রার এক শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি আবিকু ক ইইরাছিলেন। প্রদ্ধান্দদ প্রবৃক্ত দীনেশচক্র সেন মহাশর জীহার প্রশ্নসিদ্ধ বিক্তাবা ও সাহিত্য নামক প্রক্রের পরিশিষ্টে ইহাঁর লিখিত স্তানারারণের পাঁচালীর বে হস্ক-লিপির উল্লেখ করিরাছেন, ঐ হস্তলিপি ১১৪২ সনের, আমরা কিছ ইহা অপেকাও প্রার ৫০ বৎসরের পুরাতন হস্তালিপি দেখিরাছি। মুলচর প্রামে সভ্যনারারণ পূজা উপলকে ইহার পূথি পঠিত হইরা থাকে, অন্ত কোনও প্ৰামে উহা পঠিত হয় কিনা জানি না। উক্ত প্ৰামৰাসী চক্ৰবৰ্ত্তী বংশোত্তৰ প্ৰাহ্মণগণ বিজ বামক্ৰফকে ভাঁহাদের বংশোত্তৰ বলিয়াই বৰ্ণনা করেন। লেখক পাঁচালী মধ্যে কোনও রূপে নিজের পরিচর না দেওরার তাঁহার বাড়ী কোন প্রামে ছিল তাহা নির্ণয় করা স্নকঠিন, তবে ভিনি বে विकामभूतवानी ছिलान अक्या निन्धिष्ठ अवर छाहात तहना मुद्धे ७ मक প্ররোগ বারাও তাহাই অস্থমিত হর। রামক্লফর রচনা বড়ই মনোরম, এখানে কলাবতীর বিবাহ সজ্জার চিত্রটী তুলিয়া দিলাম :--

> "কেহ হাতে বাড়ী. ভলিয়াছে বারি

আগনে আনিছে কলা।

বলকী আসিরা

কুর হাতে নিয়া

ছোরাইছে অরো করা ।

পরে যভঞ্জন

করিছে মার্ক্সন

कर्ण चांद्रा क्रम धरह।

কেশ এলাইরা

পাতে দাভাইরা

ৰদাইল আগুলারে।

উল্লাসিত সৰে

বেশ বানাইতে আইল।

স্থবেশা স্থমিতা বোড়নী স্থনেতা

রতি ভগৰতী পদী।

विषय विनाय

नुर्वे दार्

ক্ৰলোচনা উমা নদী

সকলে মিলিয়া কেশ আলুইয়া

বান্ধিয়াছে স্থ-কবরি,

निम्मदंत्रत्र विम्मू.

শরতের টন্দ

কপালে পড়িছে ঝরি।

কজন প্রোজ্ঞন করিছে উজ্জন

চন্দনে ভিলক দিছে।

কি দিব উপমা, মুখের চন্দ্রিমা

নিশানায় ভমে শোভিছে।

সৰ স্থি মিলি তুলিল আগুলি

ৰিচিত্ৰ বসন প্রায়।

আভ্রণ যত তানে স্থানে কত

আটিয়া দিয়াছে গায়।

বাহির খণ্ডেতে স্নান করাইতে

আসনে কুনার আনি।

স্থবাসিত জলে স্নান করাইলে

নিতা অনুসারে মানি॥

বিচিত্র বসন পরাইল পুন

চন্দন লেপিছে গায়,

বিচিত্র আসনে, রাখিল ভখনে

হরবে মঞ্চল গার।''

রচনার কোনও রূপ মৌলিকম্ব কিংবা বক্তব্য বিবৃদ্ধে কোনও রূপ নৃতনত্ব নাই বলিরা আর বেশী উদ্ধৃত করিলাম না। মোটের উপর গ্রন্থানা পাঠকের ও শ্রোতার মনাকর্ষণ করিবা থাকে।

এত্যাতীত ভরাকৈর নিবাসী দিজ রামপ্রসাদ রচিত একখানা সত্যনারারণের পাঁচালী দেখিতে পাঙরা বার, ঐ গ্রন্থকার বিজ্ঞান ক্রন্দের সমসামহিক, বক্তব্য-বিষয় । শেষ্ট এক কলাবতীর উপাধ্যান, তাহা ছাড়া রচনার ভিতরে তেমন কোনও বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া বায় না, হুংখের বিষর যে বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন বাঙ্গা-সাহিত্য অন্ধকার সমাভ্রয়। এক সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও শনির পাঁচালী ব্যতীত তেমন উরেখবোগ্য কোনও প্রস্থের সন্ধান পাওয়া বায় না—বোধ হর আমাদের শৈথিলোই একপ হইয়াছে,—তাহা ছাড়া আর কি বলিব! এতহাতীত পদ্যে মহারাজা রাজবরভের জীবন-চরিত-প্রণেতা রাজনগর নিবাসী ৬ গুরুদাস ওপ্ত মহালরের নামও উরেখবোগ্য, ছঃখের বিষয় যে এই প্রহণানা এখন হপ্রাপ্য। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পরৈকোড়া প্রামনিবাসী উমাচরণ রায় মহালয় গুরুদাস গুপ্তেকের সহারতারই রাজবরতের জীবনী রচনা করিরাছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন "বিক্রমপুর রাজনগরনিবাসী মৃত শুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্য পুরিত শ্রীমন্মহারাজ্যের জীবন চরিতের অত্যক্ত জীপ শীপ পুরাতন এক প্রস্থ পাইয়া তাহার বাছল্যাংশ বর্জন পুরংসর স্থলাশ উদ্ধার পূর্বক যথাসাধ্য যন্ত্র প্রম সহকরে এই জীবন চরিত প্রকাশ করিলাম।"

কৰিবাজেন্দ্ৰ দাসের পরিচর প্রথমে আমরা প্রদাশন সাহিচ্য-সেৰক
বিরাজের দাস।
১৩০৭ সনের (প্রদীপ) পরে প্রকাশিত কবি
রাজের দাস শীর্বক প্রবন্ধে পাই। প্রছের ভাষা দৃষ্টে তিনি ভাঁহাকে
পূর্ববন্ধবাসী একজন প্রাচীন কবি বলিহাই কান্ত রহিরাছেন, আমরা
কিন্তু কবির ভাষা দৃষ্টে ভাঁহাকে বিক্রমপুরেসী বলিরাই প্রথশ করিলাম।
রাজের দাসের মহাভারত শকুরুলার উপাধ্যান হইতেই প্রকৃত প্রভাবে
আরন্ত হইরাছে। লেকক বে একজন সংস্কৃতক্ত পিন্তিত ছিলেন, ভাহা
ভাঁহার সচনা দৃষ্টেই বুবিতে পারা বাহ্ন, কারণ কবির আধ্যান মধ্যে

नवनुत्र २४ वर्ष, ७४ मः वा ३००० ।

ভটিকার্য ও অভিজ্ঞান শকুস্কলা-নাটক হইতে গৃহীত বছ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওরা যার। রচনা প্রাঞ্জন ও মধুর। আমরা এথানে কিরদংশ উদ্ধৃত ক্রিলাম, বথা—

"শীতল পবন বহে, সুগদ্ধি বহে বাস
ফল ফুলে বুক্ষ সৰ নাহি অবকাশ।

নন্দ মন্দ বাযুএ বুক্ষ সৰ নড়ে।

অমরের পদ ভরে পূব্দ সৰ পড়ে।

নব নব শাখা গাছি অতি মনোহর।

বোপা বোপা পূব্দ নড়ে গুঞ্জরে অমর।

নির্মাল বুক্ষের তলে পূব্দ পড়ি আছে।

লক্ষে লক্ষের বানর বেড়ার গাছে গাছে।

হেন ক্ষল না দেখলাম নাহিক কমল।

হেন পথ না দেখলাম নাহিক অমর।

হেন ভূক্ষ নাহি চেনা ডাকে মন্ত হৈরা।

কেবা মোহ না বায়রে সে সব দেখিরা।"

কৰি রাজেজ দাস প্রছারভের পূর্বে একটা অভিনৰ উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন, প্রভাবটাতে একটু নৃতনত্ব আছে, উহা এইরূপে আরভ হইরাছে:—

> "অর্জুনের পৌক রাজা পরীক্ষত স্তৃত। জন্মেজর নামে রাজা জতান্ত অন্তুত। একদিন সভা করি ৰসিল রাজন। দৈৰ বোলে জালিলেন বাাস তলোধন। করোবোড় করি রাজা করি নিবেদন।

করু পাগুবেরে কেনে না কৈলা নিবের। আপনে নিষেধ যদি করিতা সম্বরে ৷ **एत् (कन ६) हे न्त्न युद्ध क**ति गत्त ॥ মনি বলে জন্মেজর কঢ়ি ভোমার ভেদ। এক খানি কথা ভোমাকে করি যে নিবেধ। কালি যে প্ৰভাতে এখা আসিবে বিমান। সর্বাধার না বাখিবা আপনার স্থান । তবে যদি ছাৰ তাহা শুভ করি মনে। ক্লাচিত সেই বথে নহিবা আরোহণে । যদি আবোচণ হও ভামণের তারে। কদাচিত না ৰাইবা মুগ অমুসারে ॥ যদি মুগরাতে বার নিঞ বৃদ্ধি হানে। তিন দিকে ভূমিবা না বাও দক্ষিণে ॥ यक्ति वा क्षक्रित्व यां अ ना मानिहा कथा। রাজপুরী দেখি তবে না বাইবা তথা। তবে বদি অন্তপুরী বার কদাচিত। বাজকলা দেখি না চাহিব। ভাব ভিত । তৰে যদি কাম দুৱে ত্যাগিতে না পার। তবে জানি তারে আনি পাটেরবী কর ।"

বধা সমরে রথ আসিল, প্রাকৃতি-বসে অন্মেলর বাাসদেবের কোন কথাই রলা করিতে না পারিয়া ঐ কছাকে রাজপুরে আনরন করতঃ পাটেবরী করিলেন। এক দিবস রাজা অন্মেলর পিতৃপ্রাছ করিবা নুক্রম পাটরাশীর সহিত সিংহাসনে বসিরা আক্রপদিসকৈ বখন ক্ষিণা দিক্তেছেন, তখন বিভাগ্তকস্থত ক্রাপুদ ক্ষিণা প্রহণের লক্ষ্ আস্থান ক্রিপেন, ছিইথানা শৃঙ্গ আছে মুনির কপালে।
তাহা দেখি মহাদেবী হাদে কুতৃহলে।
মহাদেবীর হাভে মুনি হাসিলা কটাকে।
অলক্ষিতে অন্মেজর দেখিলা তাহাকে।
"

জনোজয় অব্যক্তিরী ঋষির এইরূপ ব্যবহার দর্শনে কোপান্থিত হইরা " কাড়ি লৈরা হাতে,

মুনি প্রতি কেপিরা মারিল নরনাধে।"

খবাশুলও রাজার চুর্বাবহারে ক্রোধাষিত হইরা অভিশাপ প্রদান করিলেন বে,—ভূমি বনমধ্যে প্রাপ্ত বেশ্যাসহ ক্রীড়ামন্ত, অভএব তোমার সর্বান্ধ ব্যাপিরা পীড়া হউক, প্রাণে মারিলে চক্রবংশ নাশ হয় বলিরাই তোমাকে 'রোগ্যা' হইরা থাকিবার শাপক্রপ্রদান করিলাম। জয়েজরের অল্পোচনার শ্বয়শুলের দরা হইন, তিনি বলিলেন যে ব্যাসদেবের অল্পাহে তোমার শাপ মোচন হুইবে। ব্যাসদেবের ক্রণায় তলীয় শিব্য বৈশন্পায়ন প্রমুখাৎ, মহাক্তাত প্রবণ করিরা পরিশেষে তিনি রোগমুক্ত হইলেন। এই উপাধ্যানের পর শক্রজার প্রজাব হইতেই রাজেন্দ্র দাদ মহাভারত আরম্ভ করিরাছেন। রাজেন্দ্র দাদ স্বীর প্রস্থমধ্যে সন তারিধ জাতি নিবাদ ইত্যাদির কোনও রূপ উল্লেখ না করার, আমাদের বাধ্য হইরাই নারব থাকিতে হইন। প্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বন্ধ মহাশর ইহার রচনা সহক্ষে লিধিরাছেন যে, "রাজেন্দ্র দাদের রচনা সংক্ষিপ্ত, রসাল, বিবিধ ছন্দোবদ্ধ ও রাগরাগিনীযুক্ত। ইছাতে দীর্ঘক্তন্ধ, থর্মজ্বল, পদবদ্ধ প্রার) প্রভৃতি ছন্দ এবং ভাটিরালি, পট্মন্ধরী প্রভৃতি রাগিন্ধী ব্যক্ত হইরাছে।"

এতবাততৈ বিৰ কালিদানের রচিত একধানি স্থ্যপ্রতের পাঁচালি দেখিতে পুঞ্জা বার। তাহার আয়ম্ভ এইরপ ;— বিক্রম রাজ্যেতে বৈদে বিন্ধ একজন।
ছঃখিত করিয়া বিধি করিলা স্থান ॥
তাঁর পত্নী পতিব্রতা রূপে গুণে ধন্যা।
কয় দিন অভান্ধরে জন্ম ছই কন্যা॥
কুস্তী সমে জ্যোষ্ঠা কন্যা কনিগ্রী পার্বিতী
ক্রিভ্রন জিনি কন্যা রূপে গুণে অভি ॥

এখানে বিক্রম রাজ্যেতে বিক্রমপুরকে বুঝাইতেছে।

আমরা উপসংহারে একটা নিরক্ষর কবির সঙ্গাত উদ্ধৃত করিলাম।
কবিত্ব বে কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, অশিক্ষিত
নিরক্ষর কবির পান।
সঙ্গীতটীই তাহার প্রকৃত্তি প্রমাণ। পশ্চিম
বঙ্গে বেরূপ মাঠে ঘাটে ক্যাণ্ড্রার মুখে 'গুরে রামশনী হ'বি বনবাদী'
ইতি শীর্ষক একটা গ্রামাণীত শুনিতে পাওয়া যায়, তজ্ঞপ বিক্রমপ্রে,
নিয়-শ্রেণীর জনসাধার্ণের মধ্যে, বিশেষ্তঃ নাবিক্লিগের মুখে এই
সঙ্গীতটী প্রায়ই শুনিকে পাওয়া যায়।

ও প্রাণ কানাইও, দারুণ বছরের কালে (১)
নারীর পতি বৈদেশ গেলে,
নারীর পরাণ বাইরম বাইরম করে, ওপ্রাণ কানাইও!
তেলের বাটা গামছা হাতে
নাইতে বাই ব্যুনার ঘাটে,
কলসী ভাদাইয়া নিল সোতে! (২)
( ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি )

<sup>(&</sup>gt;) वोवन मनद्य । (२) व्याटक

বন্ধু যদি হাপন অইত (০) অই কল্সী আইন্যারে দিত স্থামুখে তুল্যারে দিতাম পান

( ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি )

কি খেনে বাড়াইলাম পাও, খেরা ঘাটে নাইরে নাও ( ৪ ) পাট নীরে খাইছে বনের বাঘে।

(ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি)

আমি ত অবলা নারী তরুতলে বাড়া বান্দী (৫) হুই তন্থ ভাসাইয়া পরে ঘাম !

(ও প্রাণ কানাইও ইত্যাদি)

আমার বাড়ীর উপর দিয়া পড়দী পাড়ায় বইছ যাইয়া আমারে শুনাইয়া কইছ কথা !

শেষোক্ত পংক্তি কয়টার সঙ্গে চণ্ডীদাদের মধুর কবিতা

"আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি অভিনা দিল'ব'

সহিত এই নিরক্ষর কবির কবিতার কি স্থলর সাদৃশ্য বহিরাছে! আমরাও কবি হৃদরের সার্বভৌমিকছ ংদেশাইবার জন্যই এই গীতটী উদ্ধৃত করিলাম। এতবাতীত বাতাওয়ালা, কবিওয়ালা, ও হোলি গায়কগণের ঘারা ও বৈজমপুরের প্রাচীন সাহিত্যের পুটি হইয়াছিল। কবিওয়ালাগণের মধ্যে ভৈরবমজ্মনার, রামকানাই ভূইমালী, রামরূপ আচার্যা, চণ্ডী আচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখবোগ্য।

<sup>(</sup>৩) হইভ। (३) নৌকা। (৫) ধান ভানা।

প্রাচীনের তিমির গর্জে প্রবেশ করিলে বহু রত্নের সন্ধান পাওয়া
যায়। কিন্তু হুংথের বিষয় সে বিয়য় আমরা একেবারেই পশ্চাৎপদ।
সে কালের গদ্য রচনা কিরপ ছিল, তাহা সে কালের সাক্ষার জ্বানবন্দী
হইতেই পাঠকবর্গ হৃদয়ন্দম করিতে পারিবেন, এতয়তীত গদ্যে রচিত
আমরা অপর কোনও পুথি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। একালেও যেমন
যোড়শবর্ষীয় বালক হইতে প্রোচ্ বয়য় বাজিকেও কবিতা লিখিতে
য়য়বান্ দেখিতে পাওয়া নায়, সেকালেও তজ্পই ছিল। বাঙ লাদেশ
কবিতার দেশ, এদেশে গদ্যের নিয়স চায়ের দিকে সহজে বড় কেহ
অগ্রসর হইতে চাহেন না। ইহা, সৌভাগ্য কি ছ্রভাগ্য, তাহার সাক্ষী
দেশের ইতিহাস।

# দশম অধ্যায়।

# বর্ত্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীগণ।

### স্বৰ্গীয় গিরিশচন্দ্র বস্থ।

বিক্রমপুরের বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যালোচনা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে মুন্দী কাশীনাথ দাশগুপ্তের ও তৎপরেই অর্গীর গিরিশচন্দ্র বন্ধ মহাশবের নাম উল্লেখবোগ্য। শ্রীনগর থানার অন্তর্গত মাল্থানগর

পরিশচল বহা।

কানে ১৮২৪ গ্রীষ্টাব্দের আখিন মাসে গিরিশবাব্র জন্ম হয়। এই মহাত্মার পিতার নাম ৺
শক্তুচল বহু। মালধানগরের বহুবংশ বিক্রমপুরে বিশেষ সম্মানিত এবং
আতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহারা বিক্রমপুরবাসী। এই বংশের আদিপুরুষ ৺ দেবীদাস বহু ঢাকা প্রদেশের নাওয়াড়া মহলের কায়ুনগো
ছিলেন এবং তাঁহার কাছারীর জন্ম মালধানগর প্রামে তিনি এক সেঘরা
আর্থাং তিন কামরাযুক্ত ইষ্টক-গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই
সেঘরার মধাঘারের উপরি ভাগে তিনথানা বাঙ্গালাভাষার খোদিত ইষ্টক
কলক ছিল, তাহার একখানা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট
ছু'খানিতে যাহা লিখিত আছে, আমরা এছানে তাহার অবিকল অহ্লিপি প্রদান করিলাম।

#### न१ >

ৰাদ্যাহ আওরস্কজেৰ আলমগীর আমেলে নওয়ার আমিকল ওমরা দেওয়ান বাদ্যাহ হাজিস্ফি খাঁ এ। \* \* \* \*

### नः २

প্রিগোবিক্সরণ আসেবক জ্রীস্বীদাস ৰাস্থ্র কানোনগোই নাওয়াড় এতমাম প্রীক্ষাই পাসন্বিশ সন ২০৮৭ বাসলা মাহে চৈত্র।



স্বৰ্গীয় গিরিশ চন্দ্র বস্ত।

গিরিশ বাবর মাতৃল স্বর্গীয় রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও স্থব জা ৬ মনোমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের পিতা। রামলোচন বাবু বছকাল পর্যান্ত নদীয়ার সদরআলা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাতৃল রামলোচনের অন্নেই গিরিশচক্র প্রতিশালিত ও শিক্ষিত হইরাছিলেন। গিরিশ বাবুর বরদ যখন আট বৎসর, তথন তাঁহার মাতৃল রামলোচন বাবু ভাগিনেয়কে ইংরেজী শিক্ষার জন্ত হিন্দুস্থলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মেধাবী গিরিশচক্র স্বকীয় পরিশ্রম ও অধাবদায় বলে যথা সময়ে হিল্পুল হইতে সিনিয়ার স্বলার্নিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইরা তংকালীন কলেজের চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু দৈবছর্বি-পাকবশতঃ তিনি কেবল এক বংদর কাল এই বৃত্তিভোগ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন; কারণ এ সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় সাংসারিক বিপর্যায় হেতৃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধা হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত গ্লেহ করিতেন। একবার গিরিশ বাবুর অত্যন্ত মরণাপর পীড়া হয়, হেয়ার সাহেব দে সময়ে অনব্যত বোল বাত্তি প্রায় অনিদায় থাকিয়া বিশেষ স্লেহের সহিত প্রিরতম ছাত্রের শ্য্যাপার্শ্বে বিদিয়া শুক্রাবা করিয়াছিলেন। বর্তমান্ত্রগে গুরু শিষ্যের মধ্যে এতাদশ নৈকটা সম্বন্ধ অতিশয় বিরল।

গিরিশ বাবু ছাত্রজীবনে বেরূপ প্রতিভার পরিচর দিয়াছিলেন, জবিযাৎ জীবনেও তাহার কোন ব্যতার পরিলক্ষিত হয় নাই। ছাত্রাবস্থাতেই
ইনি ইংরেজীতে ও বাঙ্গালাতে হান্দর হান্দর প্রবদাদি লিখিতেন। সে
সমরে কলিকাতা হেজুযার নিকটস্থ সিমলা নিবাদা ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ
মহাশয়ের সাহাব্যে "হিন্দুইন্টেলিজেন্সার" নামক একথানা ইংরেজী
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বহুদেশে ইহাই সর্ব্ধ প্রথম
ইংরেজী সংবাদপত্র এবং ইহাতেই স্ব্ধাপ্রে রাজনৈতিক বিবরের আলোচনা হইরাছিল। প্রাধিত্বশাস্থাগীর হারিন্টক্র ব্ধাপাধ্যারের "হিন্দুক্রাটিরট"

পত্র ইহার কতিপয় বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। গিরিশ বারু মফ:স্বলে থাকিয়া এই পত্রের ও সংক্রি-সম্পাদকের কার্য্য-নির্কাহ করিতেন। সর্ক্রপ্রম বঙ্গদেশে ইংরেজী পত্রিকার প্রচারক ও সম্পাদক বলিয়াও ইহার নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে স্বর্গীয় হওয়া উচিত।

তৎকালে ইংরেজাভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ইনি যেমন সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষায়ও তিনি তদ্রূপ প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে কৃতকার্যা হইয়াছিলেন। তথন গুপুকবির রাজন্ধ, উত্তরকালের প্রদিদ্ধ লেখকগণের নিবনাদির সহিত ইহার বহু প্রবন্ধ ও পদ্ধীরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত "প্রভাকর" ও "রসরাজ" পত্রে প্রকাশিত হইত।

সে বিপ্লবের যুগে পাঠাবস্থায় ই খুঠান মিশনরীদিগের সহিত গিরিশ বাবুর ধর্ম সম্বন্ধে মতানৈক্য হয়। তৎকালে পান্দ্রী ক্রঞ্চমোহন বন্দ্রো-পাধ্যার মহাশবের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তিনি হিল্পুধর্ম-নিষ্ঠ শব্দ করা ক্রম' প্রচারক স্থগাঁর মহাত্মা রাধাকাস্ত দেবকে উদ্দেশ করিয়া একখানা বাঙ্গ নাটক প্রথগন করেন। গিরিশ বাবু এই নাটকের উত্তর স্বন্ধপ একখানা স্থলর পুত্তক রচনা করিয়া ক্রঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তদীয় সহোদর প্রস্তিধর্মাবলম্বী বিপ্রদাস বাবুকে উপযুক্ত মৃষ্টি-ব্যাপর ব্যবহা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিখাতি মিশনরী ডফ্ সাহেব তৎকালীন বিখ্যাত 'হরকরা' পত্রে এই মধ্যে এক পত্র প্রকাশ করেন বে, "তিনি একজন হিন্দু বালককে প্রীষ্টিয় ধর্মে দীক্ষিত করায় হিন্দুগণ তাঁহাকে মারধর করিতে চাহে। গিরিশ বাবু এই মিখ্যা অভিবোগের বিকল্পে "ম্যাকবাস্থ" নাম সৃহি করিয়া এক সুদীর্ঘ নিবদ্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইনি পাঠ্যাবস্থার পরে গবর্গনেটের বছ বিভাগে কার্য্য করিয়া-ছিলেন ৷ বখন দেশবাপী নীলের গোলমাল এবং চতুর্দ্ধিক বিপর্যান্ত, তথন ইনি ক্লফনগর এলাকার দারোগা ছিলেন। "হিল্দু-পেট্রির্ট" পত্তে সে সময় "ক্লফনগরের চাষা" স্থাক্ষরিত যে সমুদর চিঠি পত্তাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ই হারই লিখিত।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শারীরিক অর্মন্থতা নিবন্ধন নানা কারণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেষ বয়সে কিছুকাল মুর্শিদাবাদের নবাবের "প্রাইভেট সেক্রেটারা" ও স্বর্গীর মহাত্মা কালীক্বঞ্চ ঠাকুরের ম্যানেজারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

"নবজাবন" পত্তে ইহার লিখিত "সে কালের দারোগার কাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রস্থানি অতিশয় চিতাকর্ষক, ইহাতে তৎকালীন সামাজিক রীতি নীতির সহিত চোর ডাকাতের ঘটনাঞ্চল অতিশয় সরল ও কৌতৃহলোদ্দীপক ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মনস্বী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এই পুত্তকের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। এতখাতীত "সিরাজউদ্দোলা" সম্বন্ধে "জন্মভূমি" মালিক পত্রে ধারা-বাহিক রূপে ইহার কয়েকটা অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পুর্বের ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধুর চিকিৎসার্থ যথন ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথন সেধান হুইতে "পক্তি" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু জন সাধারণের অলুৎসাহে তাহা অমুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইনি অতি নিরহকারী ও অমায়িক স্বভাবাপর কর্মনিষ্ঠ সাধুপুরুষ ছিলেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধদেও ই হার অধ্যয়ন-ম্পৃহা এত প্রবল ছিল বে, প্রতিদিন অপরাহে ঢাকার 'নর্থক্রক হলে' গমন করিয়া সংবাদ পতাদি ও খ্যাতনামা গ্রন্থ-কারগণের পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। নিজকে প্রকাশ করিতে ইনি বড়ই সম্ভূচিত হইতেন। ত্রী-শিক্ষা প্রচার ও জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তৃতির জন্ত ই হার পুব উৎদাহ ছিল। এই মহাস্থার চেষ্টার মাল্ধানগর

লানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস এবং বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৯৮ খৃষ্টান্ধে ৭৪ বংসর বয়সে ইনি ঢাকা নগরীতে পরলাকে গমন করিয়াছেন। গিরিশ বাবুর ছেলেরা সকলেই ক্লভবিদ্য, তাঁহদের স্থগীয় ণিতৃদেবের ইংরেজী ও বাঙ্গালা সম্প্র রচনা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা উচিত। মালখানগরবিদ্যালয়ে ইহার হৈল-চিত্র রক্ষিত আছে।

## শ্ৰীযুক্ত দারকানাথ গুপ্ত।

স্বর্গীয় বস্তু মহাশরের পরেই এীযুক্ত দারকানাথ গুপ্তের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখ বোগ্য। এই অশীভিপর শ্ৰীযক্ত স্বারকানাথ গুপ্ত। বুদ্ধের জ্ঞানগৌরব ও মধুর বাক্যাবলী প্রবণ করিলে বিশ্বিত ও পুল্কিত হইতে হয়। প্রাচীন কালের অর্থাৎ শতবর্ষ পুর্বের বিক্রমপুরের সমাজ, শিক্ষাও সভ্যতা সম্বন্ধে ইহার অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রশংসনীয়। ১২৩০ সনের ১ই বৈশাখ যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতিনা প্রামে গুপ্ত । মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ভনীলমণি গুপ্ত। শৈশবেই পিতৃ-বিয়োগ হওয়ার ইনি স্বীয় জননীর সহিত বিক্রমপুরের কাঁচাদিয়া গ্রামে মাতৃশালয়ে বাস করিতে থাকেন, এখানে আদিবার অত্যন্ন কাল পরেই তাঁহার মাতু-বিয়োগ হয়। স্বর্গীয় প্রাথ্যাত-नामा अकलाम (मन देशंत्र मान्जूटा जारे हिल्लन। अकलाम বাবুর জননী অতিশয় সদাশয়া এবং সদগুণান্বিতা মহিলা ছিলেন। তাহার মেহাঞ্চলে বৃদ্ধিত হইয়াই ইহারা উভয়ে উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছেন। গুপ্ত মহাশয়ের মাতৃল অর্গীয় রাধানাথ সেন মহালয় ময়মনসিংহে প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন-তাহার নিকট থাকিয়াই हैशत देश्द्रकी ७ वात्रामा निका मीका मभाश द्य। योबत्नत প্রারম্ভে ইনি কিছুদিন ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্ল স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া-



শ্রীযুক্ত দারকানাথ দত।

ছিলেন, এই সময়ে সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বস্থ ইহার ছাত্র ছিলেন।

২২৬৪ সালে ছারকা বাব্র প্রথম পুস্তক "হেমপ্রভা" তাঁহার ময়মনসিংহ থাকা কালীনই প্রকাশিত হয়। "হেমপ্রভা" প্রকাশিত হইবার অন্যন দশ বৎসর পুর্বের যদিও বিদ্যাসাগর মহাশরের লিখিত "বেতালপফ্বিংশতি" প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি সমাস সম্বিত এবং সংস্কৃত মূলক কঠিন শব্দ সমূহে পূর্ব "বেতালপফ্বিংশতির" সহিত তুলনার ইহার ভাষা বিশেষ প্রশংসাইই বলিতে হইবে, কারণ "হেমপ্রভার" ভাষা সহজ্ঞ ও সরল, আর ইহাও কম উল্লেখ যোগ্য নহে যে "হেমপ্রভা" কোনও পুস্তকের অন্থবাদ বা অনুকরণ নহে, ইহা মৌলিক বলিয়াও ইহার বিশেষভ্ উল্লেখ যোগ্য। আময়া এত্থানে প্রস্তু হইতে কিরসংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"রমণীয় বসস্ত কালের আগমনে স্থান্ধ গন্ধবহের স্থানিত সঞ্চালনে দশদিক আমোদিত করিয়া ফেলিল, সমুদ্র তরু, লতা, কিশলয় মুকুলমুঞ্জরিতে স্থানিতি হইয়া উঠিল, বনপ্রিয়গণ ভালে ভালে বিসয়া কুছ কুছ ব্যরে পৃথিবীত তাবলোকের মন হরণ করিল।"

হেমপ্রভা, ২০ পূর্চা বিতীয় সংস্করণ।

'কাদম্বনী' প্রভৃতি সংস্কৃত প্রছে যেমন এক মৃল গল্পের মধ্যেই 'শাধা প্রশাধার আরও বহু গল্পের সংযোজন দেখিতে পাওয়া যায় 'হেমপ্রভাও' তদ্ধপ ভাবে বিরচিত। যথন বক্ষিমচক্রের অমর লেখনী বক্ষভাবার পৃষ্টি সাধনে ব্রতী হয় নাই, বখন বক্ষ সাহিত্য-কাননে কলক ছ বিহল্পপের মধুর সলীত লহনীতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয় নাই, তখন স্মৃত্র পূর্ববন্ধের নিভ্ত প্রদেশ হইতে বে স্বর্তানলয় সংযুক্ত সলীত ধ্বনি উথিত ইইয়াছিল ভাহা কি বিক্রমপুর্বাদির গৌরবের বিষয় নহে ? অতি অর সময়ের মধ্যেই "হেমপ্রভার" দ্বিভীয়বার মুয়াছন হয়। তৎ-

কালীন বন্ধভাষাত্রবাদক সমাজ (Vernacular literature Society) হইতে এই পুত্তক রচনার জন্ম গুপু মহাশর পারিতোমিক প্রাপ্ত হইরা-ছিলেন। স্থবিখ্যাত অধ্যাপক কাউরেল সাহেব এই সময়ে তাঁহার রচনা পাঠে প্রীত হইরা যে একথানি প্রশংদা পত্র লিখিয়াছিলেন অদ্যাপিও তাহা গুপু মহাশয়ের নিকট বর্ত্তমান আছে, আমরা বাছল্য ভয়ে এখানে প্রকাশিত করিলাম না।

''হেমপ্রভা'' প্রকাশিত হইবার চারিবৎসর কাল পরে ১২৬৮ সালে ইহার ''বিক্রমোর্ক্ষণী'' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ইহা কালিদাস প্রণীত "বিক্রমোর্ক্রশী" নামক নাটকের উপাধ্যান ভাগ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। 'হেমপ্রভার' ভাগ এই পুস্তকও বদ্ধীয় সাহিত্য সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। দারকা বাবু হার্ডিঞ্জ স্থুলের শিক্ষকতার পর কিছুকাল কলিকাতার বাস করেন; সে সময়ে যোড়াসাঁকো ব্রহ্মমন্দির শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের নিলনের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। গুপ্ত নহাশয়ও এই দলে মিশিতেন। এই মিলনের ফলেই তাঁহার "ত্রিসন্ধ্যা-স্তোত্ৰ" নামক একখানা ঈশ্বর বিষয়ক ক্ষদ্ৰ কবিতা গ্ৰন্থ প্ৰকাশিত হয়। উহা ১২৭০ সনে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পুর্কেই মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরে বিরচিত ''ভিলোভমা-সম্ভব'' কাব্য বন্ধ সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করে। তথন অমিত্রাক্ষর ছন্দ **অমু**করণ করা দুরে থাকুক বরং জন সাধারণের নিকট তাহা অথেষ্ট অবজ্ঞাত হইয়াছিল, ''ছুছুন্দরীৰধকাৰা'' নামক শ্লেষোদীপক কবিতাই ইহার উত্তৰ দৃষ্টান্ত। সেই তীব্র সমালোচনার দিনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে ''ত্রিসন্ধ্যা-স্তোত্র" রচনা করা যেমন একদিকে বিশায়কর ব্যাপার, অপর দিকে তদ্ৰুপ প্ৰকৃত গুণগ্ৰাহিতার এবং অতুন প্ৰতিভাৱ ও পরিচায়ক বটে। মাইকেল এই কবিতা পুত্তকখান পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং নিজে উপ্যাচক ভাবে ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং কবিতা রচনার তাহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গুপ্ত মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা দৈব ছর্ন্মিপাক বশতঃ ভত্মীভূত হওয়ায় আমরা এখানে প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। পাঠকবর্গের কোতৃহল ভৃপ্তির জন্ম উক্ত প্রক্তরে "সায়ংস্তোত্র" হইতে আমরা এছানে কতিপয় পংক্তি উদ্ভূত করিয়া দিলাম।

''মুধাংগুর রশ্মি-জালে, হৃদয়-আকাশ-শশি। হইয়াছে মরি কিবা সুরঞ্জিত এবে দিক্চয় ! আহা ! যেই ভাগ্যবান হানয়-আকাশে দেখে মোহন-মূরতি তব পরকাশ, ধন্ত তাহার জীবন। কি স্থানর রূপ তব-অমুপমনীয়, জুড়ার তাপিত প্রাণ বারেক দেখিলে। ওরপ আকর হ'তে পাইয়াছে প্রভা প্রভাকর-মনোহর রূপ বনপ্রেণী, কুমুম, সাগর, গিরি, নদ, মেঘমালা; মনোহর রূপ পাইয়াছে স্থানিধি। না জানি তমি হে নাথ, কতই স্থানর। তোমার করুণা, দেব, কহিতে কে পারে ? কে পারে বর্ণিতে তব অনস্ত মহিমা ? দেখিয়া তোমার স্লিগ্ধ-মানস-রঞ্জন-অফুপম রূপ দশদিকে পরকাশ, কত বে হইমু সুখী, কি আর বলিব ?"

বধন বন্ধভাষার আদিরদের কবিতারই ছড়াছড়ি ছিল, সে সমরে এক্রপ স্থক্ষচি সঙ্গত জ্বগদীখরের মহিমা জ্ঞাপক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া ভাষার পুষ্টিসাধনে ও ক্ষৃতি পরিবর্ত্তনে যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

এই তিনখানি পুস্তক ব্যতীত ছারকাবাবুর আরও কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা আছে, তন্মধ্যে "বড়ঋতু-স্তোত্রে" উল্লেখ যোগা। "বড়ঋতু-স্তোত্ত্রের" মধ্যস্থ "বর্ষা —স্তোত্রে" ইইতেও এখানে করেকটী পংক্তিউদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"দাগর উদ্দেশে খরস্রোতবেগে তৃণ
শত শত চলিয়াছে ভাসি সঙ্গমিয়া
একে অন্তে,—পুনঃ ছাড়াছাড়ি; উপদেশ
এই ইথে;—"এসংসারে তব প্রিয়জন
যতরে মানব, ভাই, বন্ধু, দারা, স্থত
সম্পর্ক এদের সাথে, অতি অল্পদিন।
নিশ্চয় যাইতে হ'বে ছাড়ি কিছুদিন
পরে; সিদ্ধু যথা আমাদের চিরাশ্রয়
তোমাদের চিরাশ্রয় সেই শেষগতি,
এ বাকের হে চিরাশ্রয়, কত যে আনন্দ
মনে কি আর বলিব, এমন সৌভাগ্র
হবে মম, পাব প্রভু তোমা হেন ধনে
মিশিব তোমার সঙ্গে ভূলিব আনন্দ!
ইহা হ'তে প্রার্থনীয় কিবা আরে আছে হৃ"

এতদ্বাতীত "সোমপ্রকাশ," "প্রভাকর" "পরিদর্শক" ও 'নালঞ্চ' পত্রে তাঁহার বছ রচনা প্রকাশিত হইরাছিল! গুপু মহাশয় এখন স্থবির প্রায়, কিন্তু এখনও 'নাহিত্যালোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। ইহার পূর্ধবাস গ্রাম কাঁচাদিয়া পদ্মার কুন্সিগত হওয়ার পর ১২৭৯ সনে আসিয়া কামারশাড়া (স্থপ্রামে) প্রামে বাস করিতেছেন।



জীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাতুর সি, মাই, ই।

# রায় কালীপ্রদন্ন ঘোষ বাহাতুর দি, আই, ই।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অস্তর্গত ভরাকর প্রামে ১২৫০
সনের প্রাবণ মাসে রায় কালীপ্রান্ধ ঘোষ বাহাছ্রের জন্ম হয়। ইহার
শিতার নাম ৺শিবনাথ ঘোষ। ইহারা উচ্চ
বংশীয় কায়স্থ পদ্মনাভের সন্তান বলিয়া স্থাহিচিত। রায় বাহাছ্রেরা তিন সহোদর ছিলেন। ইনিই সর্ক্জ্যেট, জন্ম
বরসেই অন্ত ছই ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রায় বাহাছ্রদের আদি বাসস্থান যশোহর জেলার ছিল। ইহার
বৃদ্ধ পিতামহ ৮রামপ্রসাদঘোষ মহাশয় যশোহর পরিতার্গ করিয়া
বিক্রমপ্রান্তর্গত কাঁটালিয়া প্রামে বাসস্থান মনোনীত করেন, কিন্তু
কালক্রমে কাঁটালিয়া প্রাম প্রার কুক্তিগত হইলে রায় বাহাছ্রের পিতামহ
৮প্রাণক্রক্ষ ঘোষ ভরাকর প্রামে আবাসমগুপ স্থাপন করেন। ইহার
পিতামহ ৮প্রাণক্রক্ষ ঘোষ মহাশয় একজন অতিশয় নির্চাবান বৈক্ষর
ভিলেন। রায়বাহাছ্র তাঁহার অরচিত "ভক্তিরজয়" নামক প্রস্থ
ইহারই চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর বয়স এখন ৬৬ বৎসর। এই প্রবীণ বয়সেও তাঁহার অমৃত্যায়ী লেখনীর বিরাম হয় নাই।

রার বাহাত্রের পিতা তশিবনাথ বোষ মহাশর বরিশালে পুলিশের দারোগা ছিলেন। পারক্ত ভাষায় তাঁহার ববেষ্ট দথল ছিল। কালীশুসর বাবুর ভরাকরের বাটাতে সেকালের বরণের একটা মক্তব (অর্থাৎ পারসী, আরবী শিক্ষার চতুস্পাঠী) এবং ব্যাকরণের টোল ছিল।
এই মক্তবে ছইজন মুন্সী (ছই সংহাদর) একজনে ছয়মাস ব্যাকরণের চতুর্মাস এইজ্বপ ভাবে পড়াইতেন। রার বাহাত্রের পিতা নিজ্বারে ইহানিগকে থাইতে দিতেন ও নিজের বাঙ়ীতে থাকিতে দিতেন।

কালীপ্রসন্ন বাব্ব বয়স যথন কেবল তিন বৎসর, তথন তিনি মক্তবে ভঠি হন। কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে তিনি পার্সী শিখিতে আরম্ভ করেন নাই।

পঞ্ম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার বিদ্যারস্ক সংস্কার হইল। এই অল্প বলসেই মেধাবী বালক সমগ্র 'শিশুবোধক' ও রামারণ মহাভারত কঠন্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বরঃরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুন্সীদ্বয়ের কাছে ফার্সী ও কাশীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক একজন শাস্ত্রস্ক পিওতের নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। পারসী শিক্ষা তাঁহার বহদুর অগ্রসর হয় নাই, কারণ ইতিমধো মক্তবের একটা মুন্সীর চরিত্র ঘটিত কোন কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ায়, রায় বাহাত্ররের পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন, কাজেই মক্তব উঠিয়া বায়।

ইংার পর রায় বাহাছর পিতা কর্ত্ত্ক বরিশালে নীত হ'ন এবং পিতার অনুমতিক্রমে বরিশালের ইংরেজী কুলে ভর্তি ইইলেন। তথন বরিশালে গবর্ণমন্ট কুল হাপিত হয় নাই। প্রটেষ্টাণ্ট রোমানকাথলিক্ পাদরীদের স্থাপিত ছুইটা বেদরকারী কুল ছিল। এই প্রান্ধ বাহাছর বলেন যে পাদরীরাই আমাদের দেশে সর্ক্ষ প্রথমে বিদ্যা ও সেই সঙ্গে অবিদ্যা আনিয়াছেন"।

যথন তাঁহার দশ বৎসর বয়স, তথন তিনি বরিশাল পরিতাগে করিয়া ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন ও ঢৌদ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হন; কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

এই পঠদশাতেই ইনি অবসর মত পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদির অফুশীলন করিতেন। কলেজ পরিজ্ঞাণের পর ইনি কেবল মাত্র পনের বংসর বয়দে জ্ঞানচর্চার নিমিন্ত কলিকাতা আগমন করেন। বর্ত্তমান সময়ের মত তখন ঢাকা হইজে কলিকাতা আগমন সহজ ছিলনা। তখন এখনকার মত রেল, ষ্টামার ছিলনা। স্থলরবন দিরা বাঘ কুমীরের বিকট প্রাসে জীবন বিসর্জ্জনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বুকে লইয়া কলিকাতায় যাইতে হইত। কিন্তু জ্ঞান-পিপাস্থ কালীপ্রসন্তের নিকট সমৃদর বাধা বিঘ তৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইল, তিনি গঙ্গার জ্ঞান-লক্ষ্মীকে নিজ করতলগত করিবার জন্ম বীরের মত নিঃসন্তোচ কলিকাতায় আদিয়া উপনীত হইলেন। সাধারণ মহুষোর সহিত কর্মবীরের এখানেই প্রভেদ।

ইনি ক্রমাগত সাতবংসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করেন। এই সময় তিনি কোনও স্কুলে ভর্তি না হইয়া নিজের পছন্দারুষায়ী জ্ঞানগর্ভ পুত্তকাদি ক্রয় পূর্ব্বক, রোজ প্রায় দতের ঘণ্টা পড়িতেন। এট বিষয়ে স্থগীর স্থলেথক জীনিবাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় "প্রদীপে" রায় বাহাত্রের যে জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন ভাহার একস্থানে লিখিয়াছেন যে \* শাধক ভক্ত যে চোখে আপনার ইউদেবতাকে দেখেন, তিনিও নিজের মনোনীত গ্রন্থানিকে সেই চোখে দেখিয়া থাকেন। বইখানা ছোট একখানা কাণ্ডাসনের উপরে রাখিয়া প্রথমে ভক্তিভরে তৎসমূথে প্রণাম করেন। পরে তাহা উজ্জ্বল দীশালোক-সাহায্যে এই আসনের উপরেই রাধিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। বইথানা একবার শেষ হইলে, তাহাই উপযুগিরে আরো তিন চারিবার কথন কখন তার চেয়েও বেশী পড়িয়া থাকেন। প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার পড়িবার সময়ে প্ৰকের প্ৰয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত প্যারাগ্রাফ বা পংক্তির ধারে অতি সুন্দাগ্র পেন্সিল দ্বারা চিহ্ন করেন পরে তৃতীয় বা চতুর্ধবার অধ্যয়ন করিয়া সেই চিত্তলি অতি বত্নে মুছিয়া ফেলেন। তিনি বলেন "বই কদৰ্য্য কৰা আমি ভালবাসি না।"

রার কালীপ্রসর বোব বাহছির 'প্রবীপ' দিতীর ভাগ, অইব সংখ্যা ১৩০৬, আবল :

তক্ষণ বয়সের প্রথম অবস্থায় ইহার বাঙ্গালার প্রতি তাদৃশ অন্তরাগ ছিল না। কারণ সে সমর তিনি সভা সমিতিতে নিরবছিল্ল ইংরেজীতেই বক্তা করিতেন। ঐ সমরে আমেরিকার প্রসিদ্ধ মিশনরী মনস্বী ডল্ সাহেবের সহিত কালীপ্রসন্ন বাবুর বিশেষ পরিচয় ও সৌহাদ্ধ হন। একদিন ডল্ সাহেব কালীপ্রসন্ন বাবুকে বলিলেন, ''ইংরেজীতে তোমার বক্তা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইরাছি বটে, কিন্তু তবুও উহা তোমাদের পরের ধন; উহার সহিত কোনও দিন তোমাদের প্রাবের না। তুমি শক্তিশালী প্রতিভাবান্ ব্যক্তি; তাই বলি, যদি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি করিতে চাও, তবে মাতৃভাষার আপ্রয় লও। মাতৃভাষার অনুশীলনভিন্ন প্রিবীর কোন জাতি মহং হইতে পারে না''।\*

ভল সাহেবের এই সহপদেশ মনস্থী কালী প্রসন্তের হৃদরে বিচ্যুতের স্থায় কার্য্য করিল। ইহার পর হইতেই তিনি অতুল উৎসাহে ও অসাধারণ অধারসায় সহকারে মাতৃভাষার দেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। জাতীয়ভাষার উরতি ভিন্ন জাতীয় জাবন যে কবনও উন্নত হইতে পারে না, ইহা বুঝিয়াট তিনি বঙ্গভাষার উন্নতি-কল্পে মনোনিবেশ করিলেন এবং অতুল উৎসাহ ও অক্লাস্ত পরিপ্রেমন সহিত পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ ও বছবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়া আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

বঙ্গভাষায় রায় বাহাছরের দর্ম্ব প্রথম প্রস্থ শারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব"। তৎকালীন স্থাতিষ্ঠিত "হিল্পেট্রিট" এই প্রস্তের সমালোচনার এরপ নিথিয়াছিলেন যে "মাইকেলের কবিতার ভারে মাধুর্যো ও ওজ্যাতার এই প্রস্তা গাল সাহিতো এক যুগান্তর আনমন করিয়াছে। কালীপ্রদার বাব্র বিভীর প্রস্ত "পার্কারের জাবনভরিত ও আমেরিকান সভ্যতার ইতিহাস " ইহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই, কারণ এই অমুল্য পুদ্ধকথানার পাপুলিপিধানি অপহত হইয়াছিল।

<sup>\* &#</sup>x27;अञ्चल्यि' बहेसांग स्रावार १००७ १व मरवा।।

ইহার অন্ন পরে ওঁছার "সঙ্গীতমঞ্জরী" নামক কবিতা-প্রস্থ ও কৌণীন্ত প্রথার দোষ ও তুর্গতি সম্বন্ধে 'নমান্তশোধিনী' নামক পুত্তক বাহির হয় । ওঁছার চতুর্থ অনুষ্ঠান 'গুভসাধিনী'। ইহা একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রত্যেক কাগলখানির মূল্য ছিল এক পরসা মাত্র। এই কুদ্র কাগল-খানি প্রায় চারি বৎসর ভীবিত ছিল।

১২৮১ সনে ইংার সম্পাদিত স্থপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'বাদ্ধব' প্রকা-শিত হয়। 'বাদ্ধবের' প্রতিপত্তির কথা সর্বাজন বিদিত। বলে বেমন অমর বজিনের 'বঙ্গদর্শন' একদিন বাঙ্গাণীকে জাতীয় ভাষায় নবীন উদ্ধা-পনায় উদ্ধাণিত করি:ভিছিল, তক্রণ কালীপ্রসন্তের 'বাদ্ধব' ভাষার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সকলকে বিমুদ্ধ করিয়াছিল।

এই 'বান্ধব' হইতেই তাঁহার 'প্রজাক চিস্কা', 'নিভ্ত চিস্কা' ও 'প্রান্ধি-বিনোদ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অকংপর তাঁহার 'প্রমোদলহরী' 'ভব্তির জর' 'নিশীথ চিম্কা' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থস্কু প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষার গলে অভুল্য মণিখচিত হার পরাইয়া দেয়। 'কোমল-কবিতা', 'আদর্শালিশি', 'বর্ণপাঠি' প্রভৃতি কয়েকখানা সুল্পাঠ্য পুস্তক্ত তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

"বান্ধব" প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে তিনি ঢাকা ভাওয়ালের স্বর্গীর রাজা রাজেন্দ্রনারারণের পিতা স্বর্গীর কাণীনারারণ রায় কর্তৃক জয়দেবপুরের মন্ত্রিস্কোল পদে নিযুক্ত হন।

আৰু করেক বংসর হইল 'বান্ধব' নৰপর্য্যারে প্রকাশিত হইরাছিল এবং তাহাতে ইহার লিখিত 'কিশোর গৌরান্ধ', 'ছারাদর্শন', 'মা না মহাশক্তি', 'ছানকীর অগ্নি পরীক্ষা' 'স্বামী না ত কি ?' ইত্যাদি অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু হার! ইহা পুনরার দেখিতে দেখিতে কালের অতল্তলে ভূবিয়া গিয়াছে।

রারবাহাত্র দেখিতে স্থূলকায় ও উজ্জল বিক্ষারিত নেত্র। ইনি "সদালাপী, মিটভাবা। এই বয়সেও ইহার স্বরণশক্তি অসাধারণ; কোন্ পুস্তকের মধ্যে কোন্ বিষয় আছে,সেই বই কোন্ আল্মারীর কোন্ থাকে আছে, এ সব তিনি অতি সহজে উাহার অঞ্জ ভূতাকেও বলিয়া দেন।

বর্ত্তমান সময়ে তিনি প্রধানতঃ দর্শন, নীতি ও ধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থই পড়িয়া থাকেন। ইহার পুত্তকালয়ে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত প্রভৃতি বহুসংখ্যক বহি আছে।

ইংরেজীতে বেমন ইনি স্থবকা ছিলেন, বাঙ্গাগাতেও ওচ্জপ অনেকগুলি স্থলর স্থলর বক্তৃতা দিয়াছেন। বিনি ইহার উদ্দীপনাপূর্ণ আলামধী বক্তৃতা শুনিরাছেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কথিত আছে, একবার ৮রায় দীনবন্ধ মিত্র বাহাছর ঢাকা অবস্থান কালে রায়বাহারের বক্তৃতা শ্রবণে এতদুর প্রীতিশাত করিয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ সভান্থলেই উপবাচক হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। রায়বাহাত্র যে কেবল বিক্রমপূর ও পূর্ববঙ্গের গোরব তাহা নহে, সাহিত্য-রথী বন্ধিমচন্দ্রের পরে তিনিই একমাত্র বঙ্গাহিত্যের নেতা—একথা বলিলে একবিন্দুও অতিশয়োক্তি করা হয় না। জগদীশ্বরের অন্ধ্বন্ধায় ইনি আরও কিছুকাল জীবিত বাকিয়া মাতৃভাষার ও মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল কন্ধন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।



**সমাজ সংস্থারক স্বর্গীয় রাসবিহারী মুগোপাধায়ে**।

# সমাজ-সংস্কারক

## রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

স্বৰ্গীয় রাদ্বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরে সাহিত্যদেবী ৰলিয়া যত না বিখাাত, সমাজ-সংস্কারকরূপে তিনি তাহাপেক্ষা অনেক বেশী বিখ্যাত। এই মহান্মার মহজ্জীবনী পর্যালোচনা করিলে পুল-কিত হইতে হয়। কেলিক প্রধান বন্ধদেশে, কুলানসম্ভান রাগবিছারীর এই কুপ্রথার বিৰুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কেবল সংসাহসের পরিচয় নছে. মহত্বেরও বটে। কৌলীয়প্রধার কুৎসিত আচরণ এখন আর নৃতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। বে জঘন্ত বর্ত্তর-প্রথার রাশি রাশি কুলীনকভা আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া 'যমবর্ণ' নামে অভিহিতা হইত, বে বীভৎস পাশবিক অনুষ্ঠানে চল্লিশ পঞ্চাশজন রম্ণী একটী বাস্তভিটা পরিশৃত অশীতিপর বুদ্ধের গলদেশে বরমালা অর্পণ করিতে বাধ্য হইত, যে অত্যাচারে কুত্ম-কোমলা স্তকুমারী বালিকা অকালে ওকাইয়া বাইত এবং বে কৌলিজ-রক্ষার জন্ম পিতামতীকলা স্থানিতদশনা ব্যারদী রম্পী তদীয়। দৌহিত্রপ্রতিম বালকের সহিত পরি-নীতা হইত, যে অত্যাচার দর্শনে অমর কবি হেমচন্দ্রের লেখনী হইতে গৈরিক নি: আবের ভার উন্মত আবেগে অগ্নিমুখী বাণী নির্গত হইরাছিল, সে অত্যাচারের কথা অধিক আর কি লিখিব <sup>গ</sup> ছে পাঠক! এখনো কি তাহা তোমার কাণে বাজে না ? আই শোন, এখনও সে ভীম ভৈরব রব নীরব হয় নাই, এখনও শুনিতেছি, কবি গাহিতেছেন,---

> "আরে কুলালার হিন্দু ছরাচার— এই কি তোদের দরা, সদাচার ? হরে আর্য্যবংশ অবনীর সার রম্বী বধিছ পিশাচ হরে।

দেখরে নিষ্ঠ্ব হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অন্চা অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমনী পাগলিনী বেশে—
কেহবা করিছে বরমাল্যদান
মুমুর্ব গলে হয়ে হয়ে ভিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি ।"

যে দীন কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান সমাজের এই জঘন্ত প্রাধা দূর করিবার জন্ত নিজ স্বার্থ ও মর্যাদা ভূচ্ছজান করিতেও পরাঘাথ হন নাই,—িধিন জন-সাধারণ কর্ত্তক পাগল নামে অভিহিত হইরাও নিজ কর্ত্তরা পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাঁহাকে দেবতা বলিব না মান্ত্র্য বলিব ? আন্ত যদি রাসবিহারী পাশ্চাত্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নামু ইতিহাসে, স্বর্ণ-অলরে প্রথিত পাকিত, বর্ষে বর্ষে তাঁহার স্মৃতিসভা বসিত, ছর্ভাগা বলদেশে রাসবিহারী জন্মগাছিলেন, তাই তিনি জীবনে একদিনের জন্মও বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা পান নাই; কিন্তু এমন একদিন আসিবে, হরত আমরা দেখিতে পাইব না, বখন রাসবিহারীর নাম প্রহণ করিয়া সকলে ধন্ত হইবে, জ্লগদীশ্বর করুন সে ওছদিন যেন শীঘ্রই বলদেশে আবিভূতি হর।

রাসবিহারী বংলালা ১২৩২ সনের ১৩ই মাল বুধবার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাসা গ্রামে ফুলীয়ার মুখ্টি স্থ-শ্রেসিদ্ধ বিষ্ণুঠাকুরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বেলছড়িয়। গ্রামে রাসবিহারীর গৈত্রিক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পূর্ববেভীগণ ভারপাশা গ্রামে বিবাহ করেন এবং সেই স্ত্রে মাতার মাতামহ কর্ত্তক হাপিত হইলা ভারপাশা ভাঁহারও

আবাসন্থল হয়। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। তথন ইহার শিক্ষার ভার পিতৃব্য তারকচক্র মুখোপাধ্যারের উপর অর্পিত হয়। বালাকালে কোনও বিদ্যালয়ে অধায়ন কবিতে না পাবায় বাঞ্চালা-শিক্ষাও তাঁহার অনুষ্টে ভালরূপ ঘটিয়া উঠে নাই। পিতৃব্য মহাশয় স্বকীয় দরিক্সতা নিবারণের কোনও সহজ উপায় দেখিতে না পাইয়া অর্থের বিনিময়ে তাঁহার আটটী বিবাহ দেন। তিনি জাঁহার 'আছাঞ্জীবন-চবিতে' লিধিয়াছেন, "আমি বালাকাল হইতেই বছ বিবাহের বিদ্বেষী ছিলাম, স্থতরাং সম্বন্ধ লুইয়া ঘটক আসিলেই নানান্তানে পলাইয়া থাকিতাম। বছৰিবাছে সম্মৃতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক ব্যাণীৰ পাণি-গ্রহণ করিতে হইত।" ইহার পরে গুণধর পিতৃব্য মহাশন্ন ভ্রাতপ্রান্তর বিবাহে অনভিমত দেখিয়া, প্রায় তিনশত টাকার ঋণভার দিয়া ইঁহাকে প্রথক করিয়া দেন। ঋণ-পরিশোধের জন্ত এবং পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত বাধ্য হইয়াও ইহাকে আরও ছয়টা রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে অর্থাভাব কিরৎপরিমাণে দুর হইলে, চাকরি পাইবার অভিপ্রায়ে নিজের চেষ্টায় সাধারণরূপে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিলেন। কিরৎকাল পরে মরমনসিংহের কোনও জমিলারের কুপার পরগণে হোসেন্দাহীর এক তহশীলদারী কার্যাঞ্চণ করিয়া অভিকট্রে পরিবার প্রতিপালন করেন।

বাল্যকাল হইতেই রাস্বিহারীর বঞ্চাবায় কবিতা ও সঞ্চীত ইত্যাদি রচনা করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি প্রথমতঃ "রম্ণীরমণ" নামক একখানা পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন, তাহা বিক্রমপুর কাণীপাড়ার প্রাসিদ্ধ ক্রমিদার বাবু ভ্রামাকান্ত বন্দ্যোপাথাার চৌধুরী মহাশরের সাহাব্যে ও বজে মুক্তিত এবং প্রকাশিত হয়। ইহা বাতীত 'বিদ্যাবিধি' ও 'শেশবজ্ঞান-চক্রিকা' নামক আরও হুইখানি কবিতা-পুত্তক প্রণরন করেন, তাহা বছদিন পর্যন্ত বিদ্যালরের পাঠ্যক্রপে নির্দারিত ছিল। তৎপর অ্বগাঁষ বিদ্যাসাগর মহাশবের "সীতার বনবাস" জনসমাজে প্রচারিক হইলে, উহার সারাংশ গ্রহণ করিয় পদ্যে ইনি "সীতার বনবাস" রচনা ও প্রকাশ করেন, রাসবিহারীর এই রচনা অতিশব্ধ স্থাভাবিক ও শ্রুতিমধুর ভাব-পূর্ব ছিল।

এই সময়ে সমাজের নানাবিধ ছরবস্থা দর্শনে, ওাঁহার হৃদর বাধিত হর এবং ১২৭৫ সনের বৈশাধ মাসে "বলালসংশোদিনী" নামে কোলীন্য-সংখার সম্বন্ধীয় একথানা কৃত্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। এই সংস্কার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার, ওাঁহাকে বাশ্য হইয়াই তহণীলদারীর কর্মানী পরিত্যাগ করিতে ইইল। এ পুস্তক রেজেইরী করিবার নিমিন্ত ম্বন্দ ইনি স্ব-রেভেইরী আফিসে গমন করেন, তথন পুস্তকের মর্ম্ম অবগত হইয়া বহুলোকেই ওাঁহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল, কারণ স্কলেই জানিত যে, তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কুণীন আক্ষণ এবং বহুবিবাহ ওাঁহার নিজের বাবসায়।

ইহার পরে ইনি বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শ্রোত্রির এবং বংশজ্ব সমাজে উপস্থিত হইরা উক্ত পুদ্ধক বিতরণ ও মৌধিক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দিকে এইরূপ জনরব প্রচারিত হইল বে, তাঁহার জ্ঞাতী এবং বিপক্ষেরা স্থযোগ পাইলে তাঁহাকে হত্যা করিতেও কুঠিত হইবে না। প্রথম প্রথম অনেকে এই মহায়্মাকে স্লেক্ছ বলিয়া অভিহিত করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না; কিন্তু পরিশেষে ইহার সান্তিক আচারবাবহার দর্শন করিয়া ও ইহার মহছ্দেশ্ব শাইরূপে ব্বিতে পারিয়া সকলেই অন্তরে অন্তরে ইহার আমাস্থবিক তেজ ও দৃঢ্তা দর্শনে বিমুদ্ধ হইয়াছিলেন। একদিকে অটল অচলের নাায় সমাজ মন্তক উন্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, অপর দিকে ক্ষুদ্ধ দরিদ্র রাসবিহারী তদীর বিলাল সংশোধনী হত্তে তাহার গায়ে আঘাত দিতেছেন,—সমাজ এই পদ্ধর গিরিলজ্বন প্রয়াস দেখিয়া কি আশ্বর্য হইবে না প

বাঁহারা এক সমরে রাসবিহানীকে দেবতার নাার জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাই আবার ভাঁহাকে অপমানস্থাক বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাসবিহারী লোকের নিন্দা প্লানি কিছুই প্রান্থ করিতেন না, সকলকে অতি বিনীত ভাবে বলিতেন, "আপনারা এই ক্ষুদ্র প্রস্থধানা একবার অস্থাহ পূর্বাক পড়িয়া দেখুন, ভাহার পর আমাকে বাহা ইচ্ছা বলিতে হয় বলুন।" যদি ভাঁহাকে কেহ বলিতেন "মহাশয়, আপনি নিজে বছবিবাহ করিয়া আবার বছবিবাহের নিন্দা করিতেছেন কেন ?" তছত্তরে রাসবিহারী বলিতেন "ভ্কভোগী ব্যতীত প্রক্কত মর্ম্ম কে বুঝিতে পারে ?"

এই সময়ে ইনি কৌলীন্য সংস্থারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের কন্যাপণ নিবারণের চেটায় প্রবৃত্ত হওরায়, তদীর কর্মক্ষেত্র আরও
প্রশস্ত ইইরা উঠিল। অভংপর কন্যাপণ ও বছবিবাহ-নিবারণ মানদে
দৃত্প্রতিজ্ঞ ইইরা তিনি একথানা প্রতিজ্ঞা পত্র প্রণয়ন করিয়া ভাহাতে
সমাজের প্রতিপত্তিশালী লোকদের নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্য নানাস্থানে
বক্তৃতা, ভ্রমণ ও বড় বড় বিবাহ সভায় উক্ত হুটি বিষয় সম্বন্ধে বছ্
বাক্বিভণ্ডা করিতে থাকেন এবং এসমরে নানাবিধ বাঙ্গালা সংবাদপত্রে
বলালী সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বিবিধ প্রবন্ধ নিধিতে
আরক্ষ করেন।

রাসবিহারী কোলীনা প্রথার বিরোধী ছিলেন না, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না বে, কোলীনা-প্রথা একেবারে দেশ হইতে উঠিয়া যার। তিনি বলিতেন "উচ্চ ও নীচ বংশের উচ্চতা ও নাচতা সকল সমরে সকল সমাজে চিরদিন আছে ও থাকিবে।"

মেল-পর্য্যার ভক্ষ করিরা বছবিবাহ লোপ ও কন্যাপণ নিবারণ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। রমণীজাতির ক্লেশ নিবারণে চির-উৎসাহী জগদিখ্যাত স্বর্গীর বিদ্যাসাগর মহাশর, নীলদর্পণের লগু- সাহেৰ ও কলিকাতাত্ত "ভারতবর্ষীয় সনাতন-ধর্ম রক্ষিণী সভা" তাঁহার মতের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং 'এডুকেশন গেজেট', 'সোমপ্রকাশ' 'হিন্দুহিটভিষণী', 'ঢাকাপ্রকাশ' প্রভৃতি সংবাদপত্তের সম্পাদকগণও তাঁহার অগতে লেখনীচালনা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার উক্ত সভার এবং বিদ্যাসাগর মহাশরের পরামশাস্থ্যসারে গবর্ণমেন্টের নিকট একটা আবেদন পত্রে পূর্ব্ধ ও পশ্চিম বঙ্গের বহু নাম স্বাক্ষর করা হইল; কিন্তু এই সময়ে পাপাত্মা শিয়ার আলী কর্ত্ত্ক তদানীস্তন গবর্ণর জ্বেনেরস কর্ত মেয়োর প্রাণ-সংহার হওরাতে সেই দেশবাপী বিষাদ কোলাহনের মধ্যে আর আবেদন পত্র গবর্ণমেন্ট সমীপে উপস্থিত করা হইল না।

এই সময়ে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কোলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে ছইখানা উৎক্রই প্রুক প্রকাশ করিয়া রাসবিহারীর উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১২৮২ সনের ২৪শে অগ্রহারণ তারিখে "পর্য্যায়" ভক্ষ করিয়া ইনি স্থীর কন্যার বিবাহ দিলেন। কুলীন-সমাজে ইহাই সর্ব্বপ্রথম "বিপর্য্যায় বিবাহ"।

এই সমরে পূর্ববন্ধের সাহিত্যরথী প্রীযুক্ত কালীপ্রসর থাব মহালয়ের পরামর্শে ইনি কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে করেকটি সন্ধীত রচনা করেন। সেই গানগুলি সাহিত্যের সৌন্ধর্যে বন্ধভাষার অমর হইবে আলা করা যায়। রাসবিহারীর সন্ধীতগুলি তাহাদের অপ্তর্নিহিত বিষাক্ত বিক্রপ ও মৌলিকতার নিমিন্ত চিরনিন বন্ধসাহিত্যে অক্ষর হইরা থাকিবে। এখনও রৌদ্র-দদ্ধ প্রাপ্তরে বিদারা ক্রবক ক্ষেত্রে কার্জ করিতে করিতে গাহিরা ওঠে, বহুদিন পরে এসেছি চিনি না খণ্ডরবাড়ী", নিশীধা রাত্রে নদীবক্ষে ক্ষেপণী কেলিতে ক্লেতে মাঝি গাহিতে গাহিতে বার,—

## ''স্থুখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায়।"

এক সময়ে এই সঙ্গীতগুলি হাটে, মাঠে, মাটে সর্প্তার গীত হইত, এখনও পূর্পবন্ধের বছস্থানে এই গানগুলি মহা উৎসাহের সহিত গীত হইরা থাকে।

চাকার প্রসিদ্ধ পাদ্ধী মি: লঙ্ সাহেব মহোদয় রাসবিহারীর প্রজাব ও মহছদেশা জ্ঞাত হইয়া বিক্রমপুরে উপনীত হন এবং বিক্রমপুরবাসী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া ভাগ্যকুলের কুও বাবুদের বাড়ীতে একটা সভা করেন। রাপবিহারী ঐ সভায় কছাপণ ও কোলীছ-বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়া সাহেবকে ও সভামগুলীকে বিমুদ্ধ করিয়াছিলেন। মি: লঙ্ সাহেব পণ্ডিত মহাশয়দিগের মভামত জিজ্ঞাসা করেন, তহুলুরে তাঁহারা বলেন বে একমাসের মধ্যে ইহার উত্তর দিবেন; কিন্তু পরিশেষে পণ্ডিতেরা আর কোনও উত্তর দেন নাই।

অতঃপর রাসবিহারী বিক্রমপুরের বিভিন্ন প্রাসসমূহ, বশোহর, বাধরগঞ্জ, ফরিদপুর ইত্যাদি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ছোরতর আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি একতা ও অর্থান্তাবে রুতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তৎপর তিনি বিদ্যাসাগর মহাশরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুনরায় গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করা কর্তব্য বলিয়া হির করিলেন। তদমুষায়ী গবর্ণর জেনারেল মিঃ লর্ড নর্থজ্ঞক সাহেব বাহাছুর যথন ঢাকানগরীতে শুভ পদার্পন করেন, তথন কভিপর গণ্যমান্ত লোকের সাহায্যে উক্ত পর্বর্পর জেনারেল সাহেবের নিকট নিয়ণিবিত আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, ঐ সমরে বরিশাল জেলা হইতেও আর একথানি দরখান্ত প্রেরিত হইয়ছিল।

To

His Excellency the Viceroy & Governer General of

May it please your Lordship.

We the undersigned subjects of Her gracious Majesty in the District of Dacca & its vicinity beg most respectfully to approach your Lordship with this humble memorial with a sanguine hope that the subject of great interest concerning the present state of Hindu females which your memorialists bring to notice may meet with your excellency's kind consideration.

The most detestable system of Polygamy which obtains among Hindus more especially among the Koolin Brahmoins of Bengal has been the cause of great mischief to the Community and of distress and misery to the poor and helpless females whose condition makes them to the object of your Lordship's pity.

The Koolin Brahmins make marriage as their profession & marry wives for a vain consideration of a trifling money but never take care or interest of their wives.

The present system of Polygamy is not warranted by any authority, nay it is repagnent to the rules of Hindu law, & inconsistent with the details of morality and conscience.

The system does never obtain among any other nations. It has taken its root so deep among Hindus in Bengal, that it has become totally impossible for the community to exert to uproot it, without the interference to put a stop to this system except in case of barren-

ness, unchastity of the wife as permitted by the rules of Hindu law.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray.

এই আবেদন পত্রের পাণ্ড্লিপির সহিত বিদ্যাসাগর মহাশরের প্রেরিত এবং তাহাতে বহুসংখ্যক কুলীন, শ্রোত্রির বংশন্ধ প্রধান প্রধান বৈদ্য কারত্বপণের নাম আকর করান ইইয়াছিল। ঐ আবেদন পত্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশরের বহুবিবার বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীর খণ্ড প্রকে, ভারতবর্ষীর সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার কৌলীন্তবিষয়ক বক্তৃতা, ফরিদপুরের কৌলীন্ত-সংশোধিনীর পুত্তক প্রভৃতি দেওয়া গিয়াছিল। মহামতি গবর্গর জেনারাল বাহাত্বর ঐ আবেদন পত্রের প্রথমতঃ নিম্নাধিতিরকা উত্তর দান করিয়াছিলেন।

Sylhet Camp
Dated 10th August.

To

Babu Rash Behari Mukhopadhya

Dacca.

Sir.

By order of the Governer-General your letter of the 3rd instant with the papers annexed here-with has been forwarded to the Secretary of India Government, Home department for proper order.

Yours Obediently

Captain Baring

Private Secretary to the Governer

General

কিন্তু পরিশেবে হিন্দুর সামাজিক ব্যাপার হইতে দুরে থাকা গবর্ণনেও নানা কারণে সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তথন আর রাজ্যারের ভিথারী হওরা নিক্ষণ বোধে পুর্বের স্থার সামাজিকদের হারে হারে বক্তৃতা প্রাদান ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু মেণভঙ্গের প্রস্তাব-মত কাহাকেও কার্য্য করিতে অপ্রগণ্য হইতে না দেখিয়৷ ১২৮৪ সনে মেণভঙ্গ করিয়৷ নিজের পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিলেন। বঙ্গের কৌনান্য সংস্কারের ইতিহাসে ইহা একটা শ্বরণীয় দিন। এই বিবাহে পুত্রাপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত থাকিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

ইহার অল্প পরে ১২ জন নৈক্ষা কুলানও মেগভঙ্গ করিয়া আপনাশন কন্যার বিবাহ দেন এবং আটজন শ্রোত্তিয় চির-প্রচলিত প্রধায়সারে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া, শ্রোত্তীয়েরই সহিত কার্য্য করিলেন।

রাসবিহারীর চেষ্টা একেবারে বৃথা হয় নাই, কারণ বর্ত্তমান সময়ে বহু-বিবাহ ও মেলবন্ধন শিথিল হইরা আাসরাছে; আর কিছুদিন বাদে 
উাহার চেষ্টা পূর্ণরূপে সফল হইবে, —কিন্তু হায় ! রাসবিহারী তাহা দেখিলেন না ।

১৩০১ সনের ২৮শে চৈত্র বাহান্তর বৎসর ব্রহদে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হর। জীবনের শেষপ্রাক্তে উপনীত হইরা যথন দেখিলেন যে, ওাহার উৎসাহদাতা পূর্চপোষকগণ একে একে পশ্চাৎপদ হইতেছেন, তথনও এই কর্মবীর পীড়িত ও জীবনান্ত অবস্থার বৃত্তুক্ আত্মীরবর্গের অরসংস্থান চেষ্টার তামকৃট পাত্রেহণী ও জীব ঘটি করে লইরা গোকের দারে দারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, তথনো ইনি কুলীন-কন্যাগণের কথা ভূলিয়া বান নাই। তথনো কক্ষতল হইতে একথও কীটদ্রই "ব্লাল সংশোধিনী" বাহির করিয়া সমবেত লোক্দিগকৈ পড়িয়া ভনাইতেন এবং

কুন্ত বক্তা ঘারা স্বীয় মতের সমর্থন করিতে প্ররাস পাইতেন ও স্বরচিত 
হ'একটা হাজোদ্দীপক সঙ্গীত ভগ্গকঠে গান করিয়া 'মধুরেণ সমাপরেৎ' 
করিতেন। আমরা এখানে তাঁহার রচিত করেকটা সঙ্গীত প্রকাশ 
করিশান।

(কেনগো কালি নেংটা ফির-স্থর) (আহা) গেলরে ভারত রসাতলে, কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে।

অনিয়মের বাধ্য হয়ে সকল স্থেচ্ছাচারে চলে,
এ পাপ সমাজের কেউ কপ্তা নাইকো সাধ্য কি কে কারে

বলে,

জমীদার ধনীগণ আছে ছষ্ট লোকের করতলে। দেখ শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের গলে।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই কুকাজ তলে তলে। তথন ধরণী কয় কিরূপে ফাটি গলিত তোমার নয়ন জ্ঞানে।

শিশুবরের প্রতি বর্ষীয়দা কন্তার উক্তি।

( কৃষ্ণকাস্ত পাঠকের হুর )

আর আমার কান্ত কি বিরের সান্ত পরিবে বৃদ্ধকালে। শিশুবরের পাশে, কোনবা রসে খোমটা দিব পাকা চুলে। গারে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলী, নিয়েছি মালার থলি হাডে ভুলে।

ভাল कन्ता कन बज्ञानोटल, मिन्ता वद এक कह्मा ह्हिल ॥ (হার) লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশুবরকে নিয়ে, কেমনে

ঘুরবো আমি কলাতলে।

বলবো বা কি, বল্বে বা কি, বল্বে বা কি এয়োকুলে॥ আমার এ অস্তঃকালে, ওর শুভদৃষ্টি হ'লে ছেলেটি ডর্বে এ চাঁদ মুখ দেখিলে।

নিয়ে ছথের বর, কলে ঘর, ভাক্বে সে ঠাকুর-মা বলে ॥

# র্দ্ধ বরের প্রতি বালিকাকন্সার উক্তি। ( ঐ স্থর)

যাইলো সই অস্থ্রে বরে ধেরে ভরে ম'রে। দিলে কাশটা সে আকাশটা ফাটে কাঁপে লাঠির বাঁশটা ধ'রে।

দেখি পাটে সে মাথাটা ঠেকে পাটে বদেছে ঠাট করে। মোটকা সব ঘটকা এসে, শুনালে চোটকা ভাবে, বুড়োটা ঠোঁট কাঁপারে হাক্ত করে।

আমি অন্তরেতে ডরিলো তার মন্ত্র কইতে দস্ত নরে।

### কুলীনকন্মাগণের বিবাহ-দর্শনার্থিনী প্রতিবেশিনীগণের উক্তি।

( গুরু চিন্তা কর মনরে দিনতো বরে যার—গানের স্কুর )
আর লো আমরা কুলীন বাড়ীর বিরে সবাই দেখাতে যাই।
তোরা এমন বিরে দেখিসু নাই।
তনেছিসু দানসাগর বিরে; ওদের বিরের ঘটে ভাই।
নৈলে নিদেন পক্ষে ব্রোৎসর্গ, একটা বৎস চা'রটা গাই।

দিবে এক বরেই চা'রটি মেয়ে লোকের মুধে গুন্তে পাই। আহা ওদের কেমন কঠিন হিন্না পিতামাতার দলা নাই॥

রাগিণী বসন্ত-তাল যৎ।

বহদিন পরে এসেছি চিনি না খণ্ডর ৰাড়ী।
কোন্ পথে যাইব মাগো বিখনাথ বাড়রীর বাড়ী।

যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হ'ল ছেলে পিলে,
বিরে ক'রে গেলেম ফেলে, বাড়ী হর তার নাহি চিনি, কেবল খণ্ডরের নামটী জানি;
উত্তরেতে বাগান খানি, স্থপারি সব সারি সারি॥

হিজ রাসবিহারী বলে, আরত হাসি রাখ তে নারি।

্ষ্ম বারে মা বলিলে সে বটে তোমারি নারি ॥

( এই গীতটি কোনও সতা বটনাবলম্বনে নিধিত হইয়াছিল। )

কোনও শতাধিক বিবাহকারী কুলীন রাণবিহারীর আনীত প্রতিজ্ঞা পত্রে নামপ্রাক্ষর করার প্রস্তাব কটু ভাষার প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি তর্মুহর্তে এই সন্ধীতটী রচনা করিয়া সকলের নিকট গান করিয়া সেই কুলীনপ্রবরকে অপদস্থ করিয়াছিলেন।

বাউলের হ্রন—তাল থেম্টা।
হথ তাল ভাই দেবীবরের ইজারার।
বল্লালের জমিদারী তহশীদদারী দের আমার।
(দেধ) চারি কুড়ি ধর, সতীন প্রকা আছে মোর পরগণার,
(ভোলা মন মনরে) তাতে মাঠে পথে বাজে লোকে কত বাজে,
স্কা করে বার।

(আবার)

মফ:স্বলে কোন আমলা যদি বা মান্লা বাঁধার, প্রজার ভাই আসিমে, পার ধরিয়ে, দিয়ে বারবরদারী নিয়ে যায়॥

রাসবিহারীর জীবিতাবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে নিয়লিখিত গানটি বিক্রম-পুরের কুণীনকজ্ঞারা দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে গান করিতেন : অদ্যাপি সেই লক্ষ্ণে ঠুংরী গান অবলাকঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে। যদি বেঁচে থাকে নোদের রাসবিহারী, তবে স্থাধ রবে কুণীন কুমারী। বাড়ী-ঘর ত্যাজে, সমাজে সমাজে

> একাজে ও কাজে করে দৌড়াদৌড়ি। উপবাস রয়ে, উপহাস সয়ে, উপদেশ দিয়ে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

#### ললিত—আড়া।

কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে।

কি দোবে হয়েছ দোষী কি চুরি করিলে।
বল কোন ছ্রাচারে, তুমি সরলা বালারে;
এ কঠোর কারাগারে; অবিচারে দিলে।
নেত্রে বহে বারি বিন্দু, মলিন বদন-ইন্দু,
নাই কোন সিন্দুর বিন্দু, হান্দর কপালে।
কেন বেন কাঙালিনী, থাক দিবস্বামিনী;
কেউ ভোমার কি নাই ছঃখিনী, এ মহীমঙলে।
দিন কাটাও দানী ভাবে, আত্বধু পদ দেবে,

নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন্ পাপ ফলে । অনাথা কুলীনের মেয়ে, কি খেদ তব হাদয়ে, দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে॥

#### বিবিট-কাওয়ালী।

বল্লাণী তুই যারে বাংলা ছেড়ে।

ডুব্লো ভারত কদাচারে, সোণার বাংলা যায়রে ছারে থারে।
ক্রণ-হত্যা সঙ্গে করে, ব্যাভিচার তুই যারে মরে;
পাপ-স্রোতে ভাসালিরে বঙ্গ-মায়ে অসার পাথারে।
কমলিনী সমাজ সব কুলীনের মেয়ে,
অনাথিনীর বেংশ থাকে মলিনা হ'রে,
এরে) ওদের দশা মনে হলে, হুংখেতে পাযাণ গলে,
কেউ নাই ওদের ধরাতলে, সদা মনানলে জলে মরে।
শ্রোত্রির বংশজ বংশ গেলরে নিপ্তে,
(এরে) কুমারী কুলীনকুমারী করে অঞ্-পাত,

(এরে) বিদ্যাশ্ভ বৃহপ্পতি, তারা বলে সমাঞ্পতি,
ঘটক সনে করে যুক্তি দক্তে কাঁপার বঙ্গ পদ ভরে।

#### ললিত-আড়া।

মেল ভাক মেল ভাক কুলীন সৰে।
ভবে সে মকল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে।
মেলে মেলে নাহি মিল, এবে কিরে ফল বল,
মিল মেলে মেলে মিল, জাভিকুল সকলি রহিবে।
ঘরে ঘরে কুল-মেরে হুখে ভেলে যার,

(এরে) কেমনে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়,

(এরে) বল বল খড় দ স্থলে, কি গৌরবে আছ স্থলে

দেশ নাশিলে সমূলে, আর কতকাল রবে এ গৌরব।

যত জন্ন দানে কুল কন্তাগণ (এরে)

মূক শুকপাখী সম করেছ পোষণ (এরে)

তাতে কেন হ'য়ে ব্যাধি, সে পাখী জীবস্কে বধ,

ওদের কিবা অপ্রাধ, কেন এত বাদ সাধ তবে।

## ( অনূঢ়া কুলীন কন্মাগণের উক্তি।)

জীব সাজসমরে—সুর।

মন হংথ ক'ব কায়,
হংখ কে বুঝিবে এই হুংখময় ধরায়।
পিতা কপাল দোবে,
কাপালিক প্রায়, লিপ্ত আছেন কুল-লক্ষ্মীর দেবায়,
আজন পালিকে এসব কুল-মেরে,
বলি দিবে কুলময়ীর পায়॥
আমরা অবলা বুবতী, কি হইবে গতি,
না দেখি হুছদ অিভ্ৰনে, কঠিন পিতা-মাতা তায়,
স্বেহ-মমতায় জলাঞ্জলি দিলে হু'জনে,

(কেবল) ভ্রাতৃজায়াগণের দাশ্মরণ্ডি করে,
পোড়া উদর পোষ আজীবন ভরে,
আছি ভ্রাতার মন চেয়ে, ভ্রাতা পাছে কোন ক্রাট পায়।
সদা মরি মনস্তাপে.



স্বৰ্গীয় দাৱকা নাথ গক্ষোপাধ্যায়।

না জানি কি পাপে পাপিনী জয়েছে বিধাতার (ভাতে) পাপ ভেবে চিতে, পাপিনীদের হাতে, দেবে ছিজে নাহি জর খার।

(হার) মোদের বে যমপতি, সবার করে গতি, চক্ষু খেরে নাহি দেখে এ যুবতী, বুঝি মড়া দেবীবরে বেরে বম ঘরে,

(নিতে) বারণ করে যম রাজার।

## ( মরণোন্ধ্রথ পিতার প্রতি অনূঢ়। কন্যার উক্তি। )

( পারব না রাজ্যপভার যেতে—স্থর )
কার পানে বা চাবে পিতা এ ছঃধিনী কুল মেরে,
কি ধন দিয়ে যাও হে জুমি,
রেখে যাও হে কার আশ্রের।
ন্রাতা নহে ন্রাতার মত, দে বে জারার অন্থগত,
(আর) দাসী হয়ে রবে কত, ন্রাত্-বধুর মুখ চেরে।
অনাধিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে,
শেবে পিতঃ কার করে বাও হে তা'রে সমর্পিরে।
চির ছঃখ ভোগের তরে, কেন পুবেছিলে মোরে,
(এধন) তুমি চল্লে ভোমার বরে, ছঃধিনীরে ভাসাইরে।

#### স্বৰ্গীয় বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২২ বালে ইং ১৮৪৬ গ্রীটান্থের ১ই বৈশাপ, বিক্রমপুরের অধীন মাণ্ডরপণ্ড ব্রামে বারকানাথ/জন্মগ্রহণ করেন। উহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণপ্রাণ গলোপাধার, মাতার নাম উদয়তারা দেবী। কৃষ্ণপ্রাণু

গান্তুলী অতি দরিদ্র ছিলেন, বিশেষ কটের সহিত কোনওরূপে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্বাহ হইত। কাজেই শৈশবেই দারকানাথকে দারিলোর ক্ষাঘাত সম্ভ করিতে হইয়াছে। বালাকাল হইতেই ছারকানাথ একগুঁয়ে ছদিছে, তেজন্বী ও সাহনী ছিলেন। মানব-চরিত্রে বেমন ভাল-মন্দ উভরই বিদামান দেখিতে পাওয়া বায়, তক্রপ ইহার চরিত্রেও একওঁ রেমি, হুৰ্দাস্তপনা প্ৰভৃতি কতকগুলি দোষ বিদ্যমান থাকিলেও অপর দিকে ইনি কোমল হৃদয়, দয়াবান ও পরোপকারী ছিলেন। সাত বৎসর পর্যান্ত পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন, তৎপর ফরিদপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতে বান। সেখানে পীড়িত হওয়ার দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কালীপাড়া গ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন; কিন্তু গুর্ডাগ্যক্রমে প্রবে-শিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহার পরে তিনি সোণারঙ্গ ও क्रविमश्रुत्तत्र व्यथीन ज्लाश्रुत अवः लानिनः श्राम्यत्र मधा-हेश्तको विमान লয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। লোনসিং গ্রামে অবস্থান কালে हैनि 'खवला-वास न' व्यकान करतन। खोबरानत व्यातस हहेर है नि স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন, 'অবলা-বান্ধব' তাহারই ফল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাম গমন করেন এবং তথা হইতে 'অবলা-ৰান্ধব' প্ৰকাশিত করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মদমাজের মহিলার আসন নির্দেশ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং জাতার মীমাংসা করিয়া ক্ষাক্ত তন।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমারী অক্ররেডের সাহাব্যে হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপনে বত্বগরারণ হন। অতঃপর ভারত-সভা স্থাপনে সাহাব্য করেন এবং জীবনের শেষ পর্যাস্ক তাহার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। কলিকাভার সাধারণ প্রাহ্মসমাজ স্থাপনেও ইনি বিশেষ সাহাব্য করেন এবং জীবনের শেষাংশে ইহার সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্তা কাদ্দিনী বস্থ বি, এ মহাশ্রা ইহার পত্নী ছিলেন। এই মহিলার বিশ্ব বিদ্যালরের উপাধি-

প্রাপ্তি উপলক্ষে কৰি হেমচন্দ্র কৰিতার অভ্যর্থনা করিরাছিলেন। ইংরেজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন সোমবার বাঙ্গা ১৩০৫ সনের ১৪ই আবাঢ় ইনি পরলোক গমন করেন। ইহার 'স্কুকচির কুটির' নামক স্ত্রী-শিক্ষা-প্রাদ উপঞ্চাস এক সময়ে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিরাছিল।

"না আগিলে সব ভারত ললনা,

এ ভারত আর জাগে না জাগে না"

ইতি শীর্ষক বিধাত গানটি ইহারই রচিত। ইংার স্বাধীন ও উদার
মত এবং দ্রীঞাতির উন্নতিকরে যদ্ধ ও চেষ্টা দেশের মললেচ্ছু যুবকমাত্রেরই অমুকরণীর। বিক্রমপুরের সাহিত্য-দেবিগণের মধ্যে ইহার স্থান
অতি উচ্চে। 'কবিগাখা', 'কবিতা-কুহ্ম' প্রভৃতি কয়েক খানা বিদ্যালরপাঠ্য কবিতা গ্রন্থ ইনি সঙ্কলন করিরাছিলেন। দেশের "জাতীয় সদীত"
সংগ্রহ করিয়া ইনিই সর্ক্রপ্রম শিক্ষিতদিগের হত্তে অর্পণ করেন।
ইহার রচিত ক্ষেকটী স্থদেশী সদীত অতীব স্থলর।

#### यशीय जानमहत्त्व मिछ।

বিক্রমপ্রত্থ বজ্পবোগিনী প্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দচক্র বলদেশের মধ্যে একজন স্থকবি বলিয়া বিশেব খ্যাতিলাভ করিয়া
গিয়াছেন। ইহার প্রশীত 'হেলেনা কাবা' একদিন বলভাবার বিশেব
আশার সঞ্চার করিয়াছিল। 'পবিক'ভণিভার ইহার জনেক স্থন্দর
স্থন্দর গান আছে। ইনি সাবারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য
ছিলেন ও কলিকাতা কর্ণপ্রমালিস ব্লীটেই বাস করিতেন। 'ভারত
মলল', 'মিত্রহাবা', পাঠসার' প্রভৃতি ইহার রচিত বহু ভুলপাঠ্য ও কাব্য
গ্রহ্ম আছে। আনন্দচন্দ্র সন্ধাতি রচনার বিশেব পটু-ছিলেন। জাতীর
সন্ধাত, সামাজিক সন্ধাতি, প্রতিহানিক সন্ধাত, প্রভৃতি ইহার রচিত বহু

মনোহর সদীত বলভাষার ইংকে জক্ষর করিয়া রাখিবে। ১০১০ সালে কলিকাতা নগরীতে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইংবার রচিত "ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবাবালা" এই সদীতটি একদিন বলের সর্ব্বের সমভাবে গীত হইত। পূর্ব্ববেশ্বর কবি-সমাজে ইনি অভি উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। দেশের হিতের জন্মগুইংহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। রাজা রামমোহন রারের আবিভাবে বে ধর্মপুরের প্রবর্তন হয়, তদবলম্বনেই ইনি পূর্ব্বাক্ত "ভারত-মদল" নামে মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

## স্বৰ্গীয় কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

অধুনা ধরিদপুর জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের কাসাভোগ প্রামে অসুমান ১২২৮-১২২৯ সালে ক্রফ্টকান্ত জন্মপ্রাহণ করেন। ইহার পিতার নাম চিন্তামণি ঠাকুর। ৭০ বংসর বরসে ক্রফ্টকান্তের মৃত্যু হয়। কথকতা করা ইহার বাবসার ছিল। ইহার রচিত গীত ও নৃতন ত্বর অতি মনোহর। আজ কয়েক বংসর হইল, ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তপত্ত ইহার গান করিবার বিশেষ শক্তি ছিল। এখানে আমরা তাঁহার রচিত এবং পূর্ক্রক্তের সলীতপ্রির ব্যক্তিমাত্রেরই প্রিরতম সলীত প্রানি কার রূপ সাগরে ঝাঁণ দিরে ও গৌর হয়েছে' শীর্ষক সলীতটি এবং অপর ছুইটি গান উদ্ধৃত করিরা দিলাম।

রাগিনী মনোহর নাই—তাল লোভা।

জানি কার রূপসাগরে বাঁপে দিরে ও পৌর হরেছে।
তারে ধর্বে বলে, বাঁপে দিলে, বাই পেলে না ন'দে উঠেছে।
কারে জানি বাস্তো ভাল, সে মনে। মত ছিল,
সলা ওর মন ছিল দেই রূপের কাছে।
ও পেলে না দে কল, তাইতে বিকল অস্করে ওর লাগ লেগেছে।

বুৰি ওর মন পুড়ে বার, নেইকো স্থির শ্রমি বেড়ার, তাপিত প্রাণ শীতল হর স্থান কোবার আছে; তার প্রেমানলে দত্ত হৃদর, নরনে নিশানা আছে। নাইকো ওর হুখের অন্ত, হরেছে পর-শ্রান্ত, সদা মন-শ্রান্ত নয়ন-জ্বল পড়েছে। ক্লফকান্ত বলে শান্তি নাই তার, বাবজ্জীবন তাবৎ আছে।

রাগিনী ও তাল ঐ।
কোধা জানি কার কে ছিল এ গৌররার ॥
ওরে বেমন কেমন কেমন ভাবের মতন দেধা বার।
নব প্রেম-রস-সিদ্ধু-তরণ-তরঙ্গে, ভেসে ছিল একা নর সে,
কে বেন ছিল সঙ্গে,

পরে সে যেন কোন্ ঘাটে রলো, ও একা এল নদীয়ায়। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন কখন নাচে,

সক্ৰই তার কাছে।

সে এল কি না পাছে, তাইত ফিরে ফিরে চার ॥ কি মরি, নৰ হেমান্স বিভেল-রসে মাধা, সতত যতন করে না পার তা'র দেখা, (ওগো) বার বাতনা সেই সে জানে, অস্তে কি তা স্থানতে পার ॥

প্রথম ব্যক্তনা গোধ গোধ গোধ, বিজ্ঞোধ জা ধান্তে গাও অভিনৰ ভাৰোলাম তিলে তিলে, কি করি কি মন প্রাণ কেড়ে নিলে নিলে,

কুক্কান্ত ৰলে, এতকাল ছলে প্ৰাণ জালারে বার ।

রাগিণী ও তাণ ঐ। হরি, আমার মানস-সভাপ নাশিতে বহি তোমার অতি হঃগ হর। তবে কেন ছংখ পাবে, বা হর আমার হবে,
তুমি ক্থথে থাক, ক্থমর ॥
অস্তবে অস্তবে সন্তান সন্ততি,
আমার নাই অক্ত গতি; (ওহে ) ব্রজ-জন-পতি,
দিবে কি শ্রীপদে আশ্রর ॥
পড়েছি বিপাকে আগন কর্ম-পাকে,
তুমি বিনা আর কে খণ্ডাবে তাকে,
মরম-বেদনা নিবেদি তোমাকে,
তুমানলে দহে এ ছদর।

#### স্বৰ্গীয় রাজমোহন আম্বলী।

ৰিক্ৰমপুর কাইচাইল প্রামে ইংার বাণ স্থান ছিল। আৰু কংরক বংসর হইল ইনি পরলোক গমন করিবাছেন। ইংার খ্যামাসদীত-গুলি পূর্কবেদের দরে দরে অতি আদরের সহিত গীত হইরা থাকে। উপস্থিত মত সদীত-রচনারও ইনি বিশেষ সিদ্ধন্ত ছিলেন। ইংার রচিত বছ খ্যামা-সদীত অপ্রকাশিত ভাবে লোকের কঠে কঠে অন্যাশিও গীত হইরা আসিতেছে। আমরা এখানে তাঁহার রচিত ছইটা সদীত প্রকাশ করিলাম।

পূরবী—একতালা।
দিন যার দীনতার, ভাব না মন তার, কর না তা'র উপার।
দিনের দিন হর তত্ত্ব হীন কীণ,
কবে হ'বে আর এ দীনের দিন,
মানে না দিন ক্ষণ শমন প্রবীণ, কবে নিয়ে বার।

পরিবারের প্রতি সদা টানে মন, কেশে ধরে আবার টানি'ছে শমন, কোষা বাই বল একা রাজমোহন, কব কা'র হার হার !

নির্লিখিত সঙ্গীতটি জানৈক বর্ষীরসী রমণীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিরা প্রকাশ করিলাম: বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে বিবাহোপলক্ষে এইটী গীত হইরা থাকে।

#### বেহাগ ৷

দেগো ভোৱা জয়ধ্বনি এয়োগণে। পাৰ্ব্বভীর বিয়া হ'বে শিবের মনে। আন গোরী-স্পাণে তৈল হরিলা মাথ ছেনে+ স্থান করাও জল এনে, সাজাও বতনে। কব সৰে জোটনা, ষে যা জান **এ**য়োজনা শিবে যেন গৌরী বিনে অন্ত নাহি জানে। আফুলা চালিতার মূল, দিয়া বাঁধ গৌরীর চুল গোরী নিরে সদা কোলে, থাকে বেন শিব ভূলে, গোরী আকা মত চলে, রাখে নজরে নজরে। মিলন করাও ছুইজনে छल्ताश छल्कात. সপ্তপাক ঘুরাও গৌরীর চৌধারে। ৰাজী বন্দুক ছাড়ে যারা, ভাত্তমতী যুরাক তারা চিনি সন্দেশ, ভাষাপোড়া দেওগো অলুপানে আইরো ( এরো ) গবে।

<sup>+</sup> हानिश्।

## স্বর্গীর প্রদর্শার চট্টোপাধ্যায়।

রাজাবাড়ী থানার নিকটবর্তী বাহেরক বা বারুরক প্রামে ১২৫৫ শালের ১৭ই মান বুধবার সাধক কবি প্রসন্ন সাধক কবি প্রসন্নকুষার। কুমার জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই ইহার পিতৃবিয়োগ হয়; সে সময়ে প্রসন্ত্রমার এক বৎসরের শিশু ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে পৈত্রিক সম্পত্তি বাহা কিছু ছিল, সে সকল তাঁহার অল্লবয়ন্তা সংসারজ্ঞান-বিহীনা জননীর উপরে রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে, অভিভাৰক্ষীনা বিধৰার সম্পন্ধি দেখিয়া জনৈক প্রতিবেশী তাহা অক্সার রূপে দখল করিরা লইলেন, বক্রী যাহা কিছু ছিল, তাহা রাক্ষরী প্লাব গর্ডে বিলীন হট্যা গেল। চারিলিক হটতে সংসাবের ভীষণ বিভীষিকা আসিয়া এই ক্ষুদ্র নিঃস্থ পরিবারকে ঘিরিয়া ধরিল। এই ভীষণ ছ: সময়ের সময় তাঁহার এক মাতৃণ প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পর্যান্ত ইহাদের ভরণপোষণ করেন; কিন্তু যখন প্রসন্নকুমারের ছন্ন বৎসর ৰয়স সে সময়ে ডিব্ৰুগড়-প্ৰবাদী তাঁহাদের হিতাকাক্ষী দেই মাতুলের মৃত্য হর। এইরূপ ভরানক নিরাশ্রর অবস্থার পড়িয়া অবশেষে উপারাম্ভর না দেখিয়া ভাঁহার জননী বাধ্য হইয়া জনৈক দুরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া বালকের শিক্ষাদীক্ষা ও লালনপালনের পথ কতকটা সুগম করেন। অন্নকটে প্রাপীড়িত হটয়া তের বা চৌদ ৰৎসর বয়সেই তিনি চাকরী লইতে বাধ্য হন, কিছুদিনের জন্ত পুলিল কর্মচারীর অধীনে থাকিরা শেশাপড়ার কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্ত শারীরিক মুর্বলতা বশতঃ তাহা করিতে অক্ষম হইরা বিদ্যাভাবে মনোনিবেশ পূৰ্মক ৰছকটে ঢাকা নশ্মাল বিদ্যালয় হইতে দিতীয় वार्विक नतीकात्र উद्धीर्व हन, धनात्नहे छाहात्र विमानिकात त्नव हत्र । ইহার পরে ঢাকা জেলার নানা স্থানের বন্ধ বিদ্যালরের শিক্ষকতা

করির। ১৩০৬ সনের ১০ই জৈঞ্জ মঙ্গলবার তিনি পরলোক গমন করিরাছেন।

অতি শৈশব হইতেই ইনি কাবাছুরাগী ও সদীতাছুরাগী ছিলেন, এমন কি ১০।১৪ বৎসর বরসের সময়েই তিনি বাত্রা, কবি ও ছোলির গান ইত্যাদি রচনা করিয়া দলে মিশিরা গান করিতেন। দারিদ্রোর দারুণ কযাঘাতে শৈশব ইইতেই তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ছারা অভিত ইয়া গিরাছিল। আলীবন তিনি দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া গিরাছেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য করিয়া প্রাপ্ত সামান্ত বেতনে তাঁহার পরিবারের অন্ন সংস্থান হইত না, চাকর রাখিবার সদ্ধতি না থাকার চাকা থাকিবার সময় তিনি নিজে বুড়ীগলা হইতে জল তুলিয়া আনিতেন; সারা জাবন তাঁহার হৃদয়ে সমভাবে ধর্মাভাব বিরাজিত ছিল। তাঁহার রচিত গীতসমূহের মধ্যে তামা সন্দীতই অধিক। কত শত গাঁত বে তাঁহার মুখে রচিত হইয়া বিশ্বতি-গর্ভে বিলীন হইয়া গিরাছে, তাহা নির্ণয় করা স্কৃতিন। চিরদিন দরিজ্বতার মুকুট পরিয়া সংসার-রক্তৃমে বিচরণ করায় এ সকল অম্বায় সন্ধতিকার মুদ্রকার্য্য হইয়া ওঠে নাই,—বে ছুইখানা মুজিত পুত্তক পাওয়া যার, তন্মধ্যন্থ সন্ধতিল প্রার সমুদ্রই তাঁহার প্রেটা ব্রস্থান্থ রচনা।

প্রসরক্ষার তেজবী ও নিংযার্থ প্রকৃতির লোক ছিলেন; আপনাকে প্রকাশ করিতে বড়ই সৃষ্ট্রত ইইতেন। তিনি কালীনামের সংগক ছিলেন, নিজের অভাব অভিবাগ বাহা কিছু, সে সম্বরই সঙ্গীতের দ্বারা জগজননীর নিকট জানাইবাই তাঁহার তৃত্তি ছিল। কাহারও ভোষাফোনের ধার তিনি ধারিতেন না—এজভ অনেকেই তাঁহাকে "পাগ্লা পণ্ডিত্" নামে অভিহিত্ত করিত। তিনি সর্কাল গৈরিক বসন ও ক্যাক্ষের নালা ব্যবহার করিতেন। আমরা এবানে তাঁহার মুদ্রিত পুত্তক ইইতে একটা গান তুলিরা বিশাষ।

#### মাতৃপদ চিন্তন।

"কোন্ প্রাণে মা মা বিনে আরে অক্স ডাকে ভাকি ভোরে ? মা ডাকের মত ডাক কিবা আছে আরে এ সংসারে ?

জন্মনাত্র না বুৰেছি, ভার পরে আর সব চিনেছি মারের ক্লপার বেঁচে আছি মা বিনে কি মুখে সরে ? মাতগো মা আমার ছারা, তাইতে তোমার এত মারা, কতই অগাধ অপার তোমার দ্রা, প্রস্র তাই আশা করে।"

ইনি উপস্থিত ভাবে যে কিন্ধপ স্থানর ও হুদরপ্রাহী সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন, আমরা এখানে বন্ধ-সাহিত্য-সমান্ধে স্থারিচিত প্রসিদ্ধ পেথক প্রীযুক্ত চক্রশেশর করের লিখিত "মানব হুদরের অব্যক্ত ভাব" শীর্ষক প্রবন্ধ ইইতে তাহার একটা প্রকৃত ঘটনা তুলিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন "সাধক কবি স্থানীর প্রসন্ধার চট্টোপাধ্যার এক দিন মধ্যাক্ষ সমরে ঢাকার শাখারীবাজার দিয়া চলিয়া ঘাইতেছেন। ইহার কিছুকাল পুর্ব্বে একজন যুবক শন্ধবণিকের মৃত্যু ইইয়াছে। আতিবন্ধুরা আসিয়। সমবেত হয় নাই বলিয়া, শবটি ঘাটার বাহিরে রাজপথের এক পার্ম্বে পিছ্মা রহিয়াছে। মৃত যুবকের স্থা, ভ্রমী প্রভৃতি রমণীরা গৃহে থাকিয়া গবাক্ষ ঘার দিয়া শবের প্রতি দৃষ্টিপাত ও অক্তর্প আনিরা গৃহে থাকিয়া গবাক্ষ ঘার দিয়া শবের পার্ম্বে পার্মির পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। প্রথম রেইলে আসিয়া শবের পার্মের পড়িয়া গড়াগড়িড কিতেছেন। করের দার্মের মন্তকে ও মুথে রৌজ লাগিতেছে বলিয়া হোগ লা বারা তাহা আবৃত করিতেছেন।

\* \* \* কবি শবকে সন্থাধন করিয়া বলিতেছেন:—

সাহিত্য ১৭শ বর্ষ ৪র্ব সংখ্যা।

"আজ কোন মনের থেদে এ ছপুর রোদে শব্যা তাজে বাইরে ভয়েছ ?

ঐ না তোমার রম্য গৃহ ? পড়ে কেন হোগলাতে ৰাহিরে ? কি ছাংখে শ্যা তাজেছ ?

ঐ না ভগ্নী, ভাষ্যা আদি কাঁদি কাঁদি হায়! গৃহ হ'তে ভোমায় উ কি দিয়ে চায় ?

আর এই বিষম রোজের মাঝ অভাগিনী মার শিররে পড়িয়ে ধুলার লোটার !

এতকাল কটে লালিত বতনে, সে দেহের ও দশা সহে কি মার প্রাণে ?

চাকা দিছেন মা হোগ্লা টেনে টেনে, কেমনে তা দেখে সহিছ ?

এই সদীতটি কি নাত্নেহের অলপ্ত চিত্র নহে ? প্রসরক্মারও তাঁহার পিতার ভার একাধিক বিবাহ করেন—ইছারা স্থভাব কুলীন, ডঙ্গ হন নাই। ইহার তিন বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমা পদ্ধীর গর্ম্ভে এক কন্তা, দ্বিতীরার গর্ম্ভে চারি পূজ্র, তৃতীরা নিঃসন্তান ছিলেন। কত নগণ্য করির কবিতাও সন্ধাত আজকাল বিজ্ঞাপনের জোরে প্রাসিদ্ধি লাভ করিতেছে, কিন্তু হার! সাধক কবির কবিতাও সন্ধাত কয়লনে পাঠ করেন ? বিক্রমপুরবাসী অনেকে তাঁহার নামও তনিরাছেন কিনা তাহাই সন্দেহস্থল। কবি বধার্থই গাহিরাছেন "Full many a flower is 'born to blush unseen." মরমনসিংহে—গৌরিপুরের প্রাসিদ্ধ দানশীল এবং সাহিত্যান্থরাগী ভূমাধিকারী প্রায়ুক্ত ব্রজেক্রনিশার রার চৌধুরী মহাশরের অর্থান্তুক্ল্যে প্রসরক্ষারের কবিতা-প্রন্থ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশত ইইয়াছিল।

#### স্বৰ্গীয় শীতলাকান্ত চটোপাধায়।

বিক্রমপুরান্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে ১২৬৩ সনে শীতলাকান্ত শীতলাকান্ত চটোপাখার স্বর্গীর কাশীকান্ত চটোপাখার মহাশর চাকা ৰজ আদালতের একজন খ্যাতনামা উকীল ও সে যুগের চিন্দু-সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। ইহার ছারাই ঢাকার, স্নাতন ধর্মারক্ষিণী সভা" ও পূর্ববেদর মুখপত্র "হিন্দৃহিতৈবী" পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হয় ৷ কাশী-কান্তের চারিপুত্র শ্রামাকান্ত, নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত। শীতলাকাত্তই সর্ক কনিষ্ঠ। শৈশব হইতেই ইনি অত্যন্ত কয় ছিলেন। সে সময়ে কেছই ইঁহার জীবনের আশা করে নাই। চিরজীবন ক্র শরীর লইয়াও ইনি বে অতুন কীর্ত্তি ও যশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আশ্চৰ্য্য ৰণিয়াই মনে হয়। বাল্যকাণে গ্ৰাম্য পাঠশালা ও চতুস্পাসীতে বাঙ লা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া তিনি ঢাকা গভমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে মাসিক দশ টাকা বুদ্ধি সহ প্রথম শ্রেণীতে व्यविभिका পरीकांत्र छेडीर्ग इहेग्रा এक, अ भरीकांत्र अह मान भूरतहे মন্তিফ রোগের জন্ম বেখা-পড়া বন্ধ করিতে বাধা হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পুর্বেই অর্থাৎ ১৫ বৎসর বরুস হইতেই ইনি একজন স্থলেথক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন ও ঢাকায় "ক্লই" পত্তিকা এবং তাঁহার জেইলাতা খনবকান্ত চট্টোপাধাার সম্পাদিত "মহাপাপ ৰাল্যবিবাহ" নামক মাসিক পত্তে বছ ইংরেজী ও বাঙ্লা প্রবন্ধানি লিখিতেন। ১৭ বৎসর বরুসে প্রকাশভাবে ইনি ত্রাহ্মধর্ম প্রচণ করেন। ২০ বৎসর বন্নস হইতেই ইনি নানাবিধ জনহিতকর কার্যো প্রবৃদ্ধ হন, সে সমরে তিনি "ঢাকা জন-সাধারণ সভার" সহকারী সম্পাদক ও ছাত্রসভার (Dacca Institute) ও ভারত সভার (Indian Association)



স্বৰ্গীয় শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিনিধি হইয়া ময়মনসিংহ, সেরপুর ও আসাম প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে স্থদেশপ্রীতি জাগাইয়া তুলেন। অতঃপর বাগ্মীবর স্থারেন্দ্রবাবুর অমুরোধে পঞ্জাবের স্বদেশহিত্তী সর্দার দয়ালসিংহ কর্ত্তক প্রকাশিত 'ট্রিবিউন' নামক সংবাদপত্তের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন—তথন তাঁহার বয়স ১১।২০ বৎসর মাত্র। ইহার সম্পাদনে 'ট্রিউন' বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। ছুই বৎসর কাল "ট্রিউন" পত্রের সম্পাদকতা করিয়া ১৮৮২ সালে শীতলাকান্ত বাব উক্তপদ পরিত্যাগ পূর্বক ১৮৮৪ সালে এলাহারাদে ৪৷৫ মাস কালমাত্র অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ; কিন্তু এই ব্যবসায়ে তাঁহার শ্রন্ধা না থাকায় কিছুকাল মাত্র মীরাটের জ্ঞজ আদালতে ওকালতী করিয়া সে ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্বক কয়েক মাস ১৫০, টাকা বেতনে "বিহার হেরল্ড'' পত্রের সম্পাদকতা করিয়া পুনরায় ২০০, টকো বেতনে "ট্ৰিউনের" সম্পাদকতা লইয়া লাহোর-প্রবাসী হন। পঞ্জার প্রদেশের বহু জনহিতকর কার্যা তাঁহারি অমর লেখনী পরিচালনার সম্পাদিত হইরাছে। ইহারি চেটায় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বছ সংস্থার সাধিত হয়, ইনিই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিপ্তার লার্পেণ্ট সাহেবের উৎকোচ গ্রহণ-বিষয় প্রমাণিত করিয়া গভমে পট দ্বারা কমিশন বসাইয়া ভাঁহাকে কশ্বচাত করাইতে সমর্থ হন।

এক সময়ে অমৃতসরের পুলিসের স্থারিটেণ্ডেণ্ট ওয়ারবার্টন সাহেবের ও তাঁহার অধীনস্থ পুলীশ কর্মচারিগণের অত্যাচারে তংপ্রাদেশান্তর্গত প্রজাবর্গ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে সমরে শীতলাকান্ত বাব্ নির্ভীক ভাবে সাহেবের ক্কীর্ত্তি সকল ট্রিকিটনে প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁহার এই আনীত অভিযোগের কতকগুলি যথার্থ প্রমাণিত হওয়ায় সাহেব গবর্ণমেন্ট কর্ত্ক তিরদ্ধত হইলেন, অবিশিষ্ট অভিযোগগুলি লইয়া সাহেব, তথন ট্রিকটনের সম্পাদক বলিয়া শীতল বাবুর বিক্তদ্ধে মোকদমা কন্তু করেন, এই মোকদমায় চারিদিকে ছুল্ছুল পড়িয়া গিয়াছিল, স্থানীর খেতাকগণ চাঁদা করিয়া পুলিশ সাহেবের পক্ষালম্বন করিয়াছিলেন—এদিকে, পঞ্জাববাসীগণও ক্লুভ্রুভান্তরে এই স্বনামধন্ত পুরুষদিংহের সাহায্যকল্পে অল্প করেক দিনের মধ্যে ৩।৪ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া শীতলবাবুকে দিতে আসেন, নিঃস্বার্থ পরোপকারী ও স্বদেশহিতৈবী শীতলাকান্ত উহার এক কপর্দ্ধকও নিজে গ্রহণ না করিয়া পত্রিকার সন্ত্রাধিকারী সন্ধার দয়াল সিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন—কিন্তু পরে এই নোকদমা আপোবে নিটিয়া গিয়াছিল। এই ঘটনায় তাঁহার নাম দেশবিদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়ে—অক্ষর যশ, দেশীয় নরনারীয় আন্তরিক প্রতিও পুজা এবং বিলাতের মহামতি ডিগবী, হিউম, কেইন, নিনবার্ট প্রভৃতি মহোদয়গণের নিকট হইতে ইনি বছ প্রশংসাস্চক লিপি প্রাপ্ত ইইতেন। তাঁহারা শীতলবাবুকে ''My dear Friend,'' "My dear brother'' ইত্যাদি মধুময় সম্বোধনে প্রাণি প্রেরণ করিতেন।

শীতলাকান্ত বাবুর সম্পাদানে ট্রিউন এতদুর প্রাসিদ্ধি লাভ করে যে, দেশবিদেশে ইহা "The terror of Punjab, "The banner of the people" ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত ইইয়াছিল। দেশীয় রাজন্তান্দাজে ও ইহার এতদুর সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ ইইয়াছিল যে, একবার নাভার রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় রাজবানী ইইতে ২৫৩০ মাইল পথ অগ্রসর ইইয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার নিমিত্র স্বীয় মন্ত্রী ও অন্তান্ত কর্ম্বারাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গভরেণ্ট কর্ত্তক কাশ্মীরের মহারাজের ক্ষমতা বহু থক্ষ ইইলে "ট্রিউন" পত্তে শীতলবাবু কাশ্মীর মহারাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া গভরেণ্টের বিরুদ্ধে করেকটি প্রবন্ধ লিখন, কাশ্মীরের মহারাজা ইহাতে সন্তুই ইইয়া তাঁহাকে বহু টাকা পুরুদ্ধার দিতে চাহেন, ইহাতে শীতলবাবু মহারাজাকে লিখিয়া পাঠান যে, আমি



স্বৰ্গীয় নৰকান্ত চট্টোপাধায়।

কোনও পুরস্কারের লোভে আপনার পক্ষ সমর্থন করি নাই, স্থীয় কর্জব্য মাত্র করিয়াছি, এমন কি মহারাজার কোনও ক্রটি দেখিলেও ত্রিক্জে লিখিতে কুন্তিত হইবনা।" ১৮৯১ জী: আ: শির:পীড়ার জস্তু ইনি "ট্রিবি-উনে"র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন, সে সমরে কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহার ছারা একথানি পত্রিকা বাহির করিতে মনস্থ করেন কিন্তু শারীরিক অস্থতা নিবন্ধন তাহাতে অস্থীকৃত হন। তিনশত টাকা বেতনের 'ট্রিবিউনে'র সম্পাদকল পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বিশেষ অর্থক্রেশ অভ্যত্তব করিতে হইয়াছিল। স্থান্ব পাঞ্চাব প্রবাসে থাকিয়াও তিনি ব্যদেশ, স্বজাতি ও মাড়ভাষাকে ভ্লিয়া যান নাই। সেখান হইতেও তিনি "বনক্স্মন," 'তত্বোধিনী", ভারকী", 'নব্যভারত', 'সমালোচক'ও 'সমদশী' প্রভৃতি পত্রিকার প্রবন্ধ ও কবিতাদি গিলিতেন। তাঁহার লিখিত হার্কাটিশেসারের অজ্জেয় বাদের প্রতিবাদ, 'পাঞ্জাব-শ্রমণ' এবং শিকা সমাজ ও ধর্ম সম্বনীয় গভীর পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধগুলি বান্ধানা সাহিত্যের গৌরব স্থল।

বিক্রমপুরের এই ব্যাতিমান পুরুষসিংহ প্রায় ৪ বৎসর রোগবন্ধণা ভোগ করিয়া ১৩০৪ সনের হরা মাঘ কেবলমাত্র ৪১ বৎসর বরসে আত্মীর অভন, বন্ধবান্ধব, অদেশে ও প্রবাসের জন সাধারণকে কাঁদাইয়া পরলোক গমন করিয়ছেন। শীতলাকান্ধ বাবু গিরাছেন, কিন্ধ তাঁহার অমর কীতি কাহিনী অদেশী বিদেশী প্রত্যেকের হৃদতে, বিশেষ বিক্রমপুর বাসীর অন্তরে গৌঃবের সহিত চির জাগকক থাকিবে। এই মহাছ্মা সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়, সংসাহস এবং তেজন্মিতার জনন্ত মূর্ত্তি ছিলেন। নশ্বর জগতে ইঁহার অক্ষর কীর্ত্তি অবিনশ্বর।

#### স্বৰ্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ইনি শীতলাকান্ত বাবুর মধ্যমন্ত্রাতা। বর্ত্তমান যুগের সমাজ-সংকারক দিগের মধ্যে ইহার নাম ও উল্লেখ যোগ্য। ১৮৭০ খুটান্দের মার্ক্তমানে ইহার কনিষ্ঠ ল্রাতা অনাম খ্যাত ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ঢাকানগরে যে "বালা-বিবাহ-নিবারণী" সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, ইনি তাহার ও তৎসভা হইতে প্রকাশিত "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। নবকান্ত বাবুর সঙ্কলিত "সঙ্গীত-মুক্তাবলী" নামক গানের বহি বাঙ্লা সাহিত্যের এক গৌরবের জিনিব বলিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আর কেহই হন্তক্ষেপ করেন নাই। এতহাতীত ইনি "ভারতীয় জীবনী মুক্তাবলী" শীর্ষক একখানা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ রাধিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

## কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়।

স্থবিখ্যাত কৰি গোৰিন্দ চল্লের নাম জানেন না, বর্ত্তমান যুগে এমন কোনও বালালীই নাই। ইহার রচিত "নির্মাণ সনিলে বহিছ সদা তটশালিনী স্থান্দর যমুনেও" এবং 'কতকাল পরে বল ভারতরে' শীর্ষক সঙ্গীত হ'টি জগবিখ্যাত। এমন হাদরোম্যাদকারী স্থাম্পুর জাতীর সঙ্গীত বাঙ্গা ভাষার অতি অরই আছে। ইনি দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ কানোরগ্রামনিবাসী। ঢাকার স্থপ্রসিদ্ধ উকীল প্রীযুক্ত আনন্দচক্র রার মহাশর ইহার কনিষ্ঠ ল্রাভা। গোবিন্দবাবু বছদিন আগ্রা-প্রবাসী ছিলেন। তাহার অমর শেখনী প্রস্থত যমুনা-লহরী, জাতীর সঙ্গীত এবং গীতি কবিতা (৪৭৬) বন্ধ সাহিত্যে অপুর্ধ রন্ধ। গোবিন্দবাবু ব্যক্ষপ্রমান বাবু সর্বপ্রথমে কালী প্রবাসী হন সেখানে বিষয় কর্ম করিবার



কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র রায়।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হোমিওপাাথি চিকিৎসা শিক্ষা করেন। প্রার ত০ বৎসর পূর্ব্বে আগ্রার তৎকালীন জজ সাহেব জে, বি, আররণ সাইড মহোদরের সহধর্মিণী ছরারোগ্য রোগে আক্রাস্ক হইলে সকল প্রকার চিকিৎসায় কোনও রূপ ফল না হওয়ার অবশেষে হোমিওপাাথিক চিকিৎসায় জল পত্নী আরোগ্য লাভ করেন। হোমিওপাাথি চিকিৎসার স্ত্রীর আরোগ্যলাভ দৃষ্টে জল সাহেবের উক্ত চিকিৎসা প্রণালীর উপর ব্যবেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মে, তিনি নিজ বারে একটা চিকিৎসা সমিতি গঠন করিরা তাহাতে ২০০২ টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া তিনজন বালালী হোমিওপাাথিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কবি গোবিন্দবাবৃপ্ত সেই তিন জনের মধ্যে একজন ছিলেন।

গোবিন্দ বাব্র স্থাসিদ্ধ 'যমুনা-লহরী' ও তাঁহার আগ্রা প্রবাদ কালে বিরচিত। পুস্তক প্রাণয়ন বাতীত ইনি সে সময়কার প্রকাশিত 'পলন' ও 'আলোচনা' প্রভৃতি মাসিক পত্রেও প্রবদ্ধাদি লিখিতেন। স্বাধীনভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়াও বিশেষ প্রাণ্ডিক। লাভ করিয়াছিলেন। এখন গোবিন্দবাবুর বয়স প্রায় ৭২।৭০ বৎসর। এ বয়সেও তিনি স্কন্থ সবল আছেন। তিনি এখন আগ্রা-প্রবাসী।

#### প্রীযুক্ত এনাথ সেন।

শ্ৰীনাথ বাবু বিখ্যাত "ভাষাত্ত্ব" নামক প্ৰছ প্ৰবেশ্য। ভাষাত্ত্ব বন্ধ সাহিত্যের এক অমূল্য রম্ম। বাঙ্লা বিভক্তি, প্ৰত্যেয়াদি বে সংস্কৃতের প্ৰাক্তাকার বা ভিচ্চারণ ব্যক্তিক্রম তাহা এবং সংস্কৃত ও বাঙ্-লার মৌলিক একড় এই প্রছে ক্রিক্রম বিচক্ষণতার সহিত প্রমার্শিত হইরাছে। 'ভাষাতম্ব' এই ছুই খণ্ড শ্রীনাথবাবুর প্রায় মাদশ বৎসর গবেষণার ফল। বন্ধ ভাষার এইরূপ সারগর্ভ গ্রন্থের সংখ্যা অতি অর। আমাদের প্রাচীন বাাকরণে কয়েকটা উচ্চারণ বাতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, বেমন 'র' 'ল' যের ভেদ; কিন্ধু কোন কোন স্থলে 'র'এর উচ্চারণ 'ল' হর এবং কেন হয় তাহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। ঐ সকল প্রস্তুক দেখিয়া বে ইউরোপে Grimm's Laws নামে উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়ম সকল প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও ঐক্লপ কোন স্থলে কেন হয় তাহার হেতৃ বিহীন। কিছ 'ভাষাতত্বে' প্রদর্শিত হইরাছে যে, কোন ক্ষিত ভাষায় যে সকল শব্দ নিত্য ব্যবহৃত অৰ্থাৎ যে সকল শব্দের মৃত্যুতি ব্যবহার হয় সেই সকল স্থানেই উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়ম প্রবোজা, অক্ত ছলে নর। আর ঐ প্রকার ব্যতিক্রম কেন হয় তাহার কারণও এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন প্রাক্তর ব্যাকরণে উচ্চারণ ৰাতিক্ৰমের স্থল প্রদর্শিত না থাকায় তাহার এই ফল হইয়াছিল যে কালিদানাদির সময়ে প্রাক্ত রচনা করিতে হইলে, তাঁহারা রীতিমত উচ্চ অঙ্গের সংস্কৃত রচনা করিয়া তাহাতে উচ্চারণ ব্যতিক্রমের অন্ধ নিয়মান্ত্র-সারে 'গ' ফানে 'অ', 'র' ফানে 'ল', 'দ', ফানে 'হ' ইত্যাদি বসাইরা সংস্কৃতকে করিত প্রাক্তাকার দান করিয়া প্রাকৃত রচনা করিয়া গিয়া-তাহাতে কি নিতা-বাৰহত শব্দ, কি কচিৎ বাৰহুত উচ্চ সাহিত্যিক শব্দ, সকল শব্দেই উচ্চারণ বাতিক্রম করিয়া দিয়াছেন। এই প্রকার প্রাচীন এবং আধুনিক প্রাক্তিও সংস্কৃত ভাষার মৌলিকদ্ব সকল প্রকাশ করিয়া শ্রীনাথবাবু ভাষা-ক্ষেত্রে এক নৃতন মত উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীনাথবাবুর নিবাস কামারখাড়া ( স্বর্ণ্ডাম )।

এতব্যতীত জ্ঞান্ত জীবিত ও মৃত গ্রন্থকারগণের মধ্যে বাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য এম্বলে তাঁহাদের সংমিপ্ত পরিচর প্রদান করিলাম। বর্ণাকুক্রমেনাম লিখিত হইল।

- ৺ অত্লানন ওপ্ত—কোঁয়রপুর—নারীধর্ম, আদর্শ বোগিনী। প্রীযক্ত অফুকলচক্ত গুপ্ত কাব্যতীর্থ—কোঁয়রপুর—গন্ধ-গাধা।
  - ,, অমলেন্দু গুপ্ত-কামাঃপাড়া ( স্বৰ্ণগ্ৰাম ) ওলাউঠা চিকিৎসা।
  - ,, অত্বিকাচরণ ভোষ—কোরহাটি—বিক্রমপুরের ইতিহাস।
  - ,, অবিনাশচক্র ওপ্ত এম, এ, বি এল—কোন্নরপুর—শিকাসমাচার সম্পাদক :
- ,, আনন্দকিশোর সেন—মধ্যপাড়া—পলী-বিজ্ঞান সম্পাদক। শ্রীমতী আশালতা সেন—পালং—উচ্ছাস নামক কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন।
- ত্রীযুক্ত কামাধ্যা মোহন বন্দ্যোপাধ্যার—পঞ্চসার—ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত করেকধানা প্রস্থ।
  - ,, কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য-নুলচর-উদ্দীপনা।
- কাশীকুমার দকতত্ত কৈনসার—ভাক্তারী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ইহায়
  করেকথানা প্রস্থ আছে। ঢাকা নগরে এককালে ইনি একজন
  প্রসিদ্ধ চিকিৎসক্রপে পরিচিত ছিলেন।
- কামিনীকুমার চক্রবর্তী—রাউতভোগ—ক্রবক, গোবরে পদ্মকৃশ ও
  তভরী।
  - ,, कानीवानत मामक्य-नवना-नामकासमारमद बीवनी।
- জীবৃক্ত কুমুবদ্ধ দাশগুর M. R. A. S.—বালিগাঁ—ক্রবিপরিচর,
  The united world, Paddy, Delhi durbar.
  - ,, त्रवाद्यनाव वान्छल-टेहानूत-एवजाना ।
- ৺ গোলকচল্ল দেন—লোণারল—নত্যনারারণের পাঁচালী ও শনির পাঁচালী।
- প্রীবৃক্ত গোবিদ্দ চন্দ্র বাস-প্রাহ্মনগা-ইবার পূর্ব্ব নিবাস চাকা ভাও-রাল। সম্প্রতি করেক বংসর ইনি বিক্রমপুরুত্ব বার্ষনগাঁ

প্রামে বাটা নির্মাণ করির। বাস করিতেছেন। গোবিন্দবাবুর কবি-থাতি বাজালা মাত্রেই স্থারিচিত। এইরূপ স্বভাব কবি বজভাবার আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। সরল ও ও সরস প্রাম্য ভাষার অবচ কবিভার গান্ধীর্য ও সৌন্দর্যা রক্ষা করিরা কবিতা রচনা করিতে আমরা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। ইহার ছন্দ ও ভাব সম্পূর্ণ নৃত্ন। অর্থবাধের জক্ষ টীকা ও অবরের বারে খুরিতে হর না। পড়িবা মাত্রই চন্দনের মৃদ্ধ মধুর সৌরভের স্কায় পবিত্র গন্ধে পাঠকের দেহ ও মন পুনকিত করে। 'প্রেম ও ফুল', 'কুছ্ম', 'চন্দন', 'ফুলরেণু' প্রভৃতি ইহার করেকখানা কবিতা প্রস্থ আছে। বজীর কবি সমাজে গোবিন্দবাবুর হান অতি উচ্চে। বর্তমান সময়ে 'নবাভারতে' ইহার করেকটা অতি স্থমধুর উদ্দীপনা পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ববন্ধে বর্তমান মৃত্রে গোবিন্দবাবুই প্রেষ্ঠ কবি—একথা আমরা নিঃসভোচে বলিতে পারি।।
নিচক্ষ ব্যক্ষাপাধ্যার এম. এ. বি. এক্য—কার্যাল্যা সিম্বিদ্যা

শ্ৰীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্ৰ বন্দ্যোশাধ্যার এম, এ, বি, এল, — কাঠাদিয়া সিমুলিয়া

— 'ভারতী', জারতি, 'প্রদীপ' ইত্যাদি মাসিক পত্রে ইহার বছ
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছে।

্য, চিন্তর্থন দাশশুর বি, এ, বারএটন,—তেলিরবাগ—চিন্ত-রঞ্জন বাবুর নাম আজ কাল ভারতের সর্ক্ত স্থপরিচিত। ইনি একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ।

> আইনের নিরপ আলোচনার মধ্য দিরাও ইহার কবি-প্রতিভা বিকশিত। 'মালঞ্চ' নামক বিখ্যাত কাষ্য প্রস্থানা ইহার রচিত, ভাব মাধুর্ব্যে ও সৌন্দর্ব্য গৌরবে বল ভাবার ইহা চিরকাল আদৃত থাকিবে। চিত্তরক্ষন বাবুর 'মালিকা' শীর্ষক আর একখানা অষুদ্রিত কাব্য প্রস্থি আহৈ। চিত্ত বাবু

উদার ও মহৎ। আলিপুর বোমা মোকদ্দমার আইনের স্কু তদ্বাহুসদ্ধান ও অভিক্রতার হারা বেরূপে শ্রীযুক্ত অঃবিন্দ হোষকে কারামুক্ত করিহাছেন, তাহা বদবানী মাত্রেই অবগত আছেন।

চক্রকুমার রার—রাজনগর—মহারাজ রাজবল্পতের জীবনী সংগ্রহ।

 শ্রীমতী জগৎলক্ষা সেন—কামারখাড়া ( অর্থগ্রাম )—ওকথানা কাব্যগ্রছ।

 শ্রীমৃক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য — কামারখাড়া ( অর্থগ্রাম )—ওক্সবিক্রণা,

 বাহবা হস্তুগ ইত্যাদি।

নবকুমার ওপ্ত—গোবিক্ষ-মলল— আধ্যানমালা, নীভি-কৌমুদী।
 প্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম বি, এ,—আলগগা—প্রেম ও প্রকৃতি। প্রবাসী,
 প্রদীপ, অর্চনা, ভারতী প্রভৃতি পত্রের স্থপ্রসিদ্ধ শেশক।

- ু প্রদরকুমার গুহ-বদ্ধবোগিনী-রামপাল।
- পাারীবোহন সেন—বোলখর—'চক্রদন্ত' গ্রন্থের অন্থবাদ।

শীব্জ প্রসন্নক্ষার বিদ্যারত্ব—আটপাড়া—সাহিত্য-প্রবেশ ব্যক্তির,
শিশু-প্রবেশ ব্যাকংশ ইত্যাদি। ইহার বছ কুল-পাঠা প্রভু আছে। বাঙ্গা-ব্যাকরণের মধ্যে সাহিত্য-প্রবেশের স্থান অতি উচ্চে।

- ,, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যাৰ—মালগদিয়া—'ভারতী,' 'প্রবাসী' প্রভৃতি
  মাসিক পত্তে ইহার লিখিত বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত
  ইবাছে। ইনি একজন চিছাশীল স্থলেখক।
- ,, বরদাকান্ত দেন—কোঁররপুর—'ভারত এমণ', 'বীরাঞান', 'অভুসচন্ত'
  'প্রতিভা', 'হেমপ্রভা', 'চাঁদের বিরে' ও 'আনার গান ও কবিভা' শীর্বক ইবার করেক বানা স্থান্তর স্থান প্রস্থ আছে। এক সমরে বন্ধীর সাহিত্য সমাজে ইনি স্থানেবক বলিয়া প্রতিশাসাধ্য করিবাছিলেন।

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ—হাঁদাইল—কল্লেকথানি ছোট ছোট গল ও পদ্য প্রস্তু আছে।

ে বৈকৃষ্ঠনাথ সেন — সেণাারক — বিক্রমপুরের রাস্তা, ঘাট ফুল প্রভৃতি
 হিতায়ুষ্ঠানের জন্য ইনি বিশেষ মনোবোগী ছিলেন। হান্টার
 সাহেবের সংকলিত ঢাকার 'Statistical account' নামক
 প্রন্থ রচনার বৈকৃষ্ঠ বাবু বিশেষ সাংব্যা করিয়াছিলেন।

मद्भावत खरा—विमर्ग।—कृतावती ।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন—সোণারদ—'থোকার দপ্তর', 'শিশুভোর'

'বাসন্তী' প্রভৃতি করেকখানা গ্রন্থ ইহার রচিত। হাস্যোদ্দীপক

কবিতা ও সদীত রচনায় ইনি শিদ্ধ হস্ত।

,, पूक्सनान ठकवडी—'ঢाका-ध्वकाम' मन्नामक ।

মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত—তেলিরবাগ—ইংার রচিত একখান। নাটক এক
সময়ে কলিকাতা ন্যাশানাল থিয়েটায়ে অভিনীত হইয়াছিল।
মনোরঞ্জন বাবুর রচিত বছ সঙ্গীত ও আছে। ইনি প্রথ্যাতনামা স্বর্গীর কালীমোহন দাশ মহাশয়ের পুত্র।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল ওপ্ত —মধ্যপাড়া—'নব্যজ্ঞাপান' ও 'মহারাজা রাজ-ব্যচ্ছের জীবন-চরিত'।

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দেন—মূলচর—বছ ধর্মবিবরক সঞ্চীত।

প্ৰীযুক্ত রাজকুমার সেন এম এ—গালড় গাঁও—'বাহ্নব' পত্তে ইহার ফলিত জ্যোতিব সহছে করেকটী স্থলার নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গন্ধীকান্ত চক্ৰবৰ্তী—নাউতভোগ—বিচ্ছেদ-বিগাসকান্য।

 শ্ৰীকৃক্ত শনজন্ত বন্দ্যোপাধ্যান—নমনা—শ্ৰীকৃক্ত-চরিত।

 শনজন্ত সেনগুল্প-পাটাভোগ—ব্ৰেম ও ভক্তি।

- শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য—কামারখাড়া ( স্বর্ণগ্রাম ) এককালে 'ভারভিমিহির'

  পত্রে ইহার বহু প্রথক্ধ প্রকাশিত হইরাছিল। ইহার রচিত

  বহু কল পাঠ্য গ্রন্থ আছে।
- শস্ক্রনাথ দালগুপ্ত—বিদর্গা—'মাধব-মালতী' বাত্রার পালা।
  - ,, শ্রীনবাদ বন্দোপাধ্যায়—'খোকা বাবুর প্রদক্ষে'। এতব্যতীত 'ভারতী', 'আরতি' 'প্রদীপ' 'অতিথি' ইত্যাদি মানিক পত্তে ইহার বছ সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক সম্মর্ভ প্রকাশিত হুইয়াছিল।
- ৮ বোড়শীবালা দেবী-পাটাভোগ-অমরবালা (উপঞাস)।
- শ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—টিলবাড়ী—ইনি বর্তমান যুগের একজন প্রাসিক। ইহার রচিত 'ললনা-স্থল্ন', দাম্পত্য-স্থল্ন', 'রায়-পরিবার' প্রাকৃতি প্রস্থ বালালার বরে বরে নিজিত নরনারী কর্ত্তক আদৃত হইরা আসিতেছে। ইহার অকাল সুত্যু বিক্রমপুরের কেন, স্মপ্র বালালাদেশের পক্ষেই ব্যেষ্ট ক্ষতির কারণ হইরাছে।

रिमञ्ज अमान जानी-नदन्त्र मण्णानक।

শ্রীমতী স্থশীগারন্দরী সেন—মুগচর—অঞ্চ মালিকা।

- ,, স্থরনাসন্দরী বোৰ—বস্কবোগিনী-রঞ্জিনী, সন্ধিনী ইত্যাদি প্রস্থ-প্রণেত্তী।
- ত্রীবৃক্ত হরকুমার মুখোপাধ্যার—নাগরভাগ—ইনি একজন স্থকবিও ত্থাবদাদি ত্রীয়ে কবিতা ওপ্তাবদাদি প্রাণিত ইবার কবিতা ওপ্তাবদাদি প্রাণিত হবৈছে।
  - ,, হরিপ্রসন্ন দাশ ৩৫—সোণারদ—বহুমাসিক পাত্রে ইহার কবিতা প্রকাশিত হইরাছে।

বিক্রমপুরের বর্তমান সাহিত্য-সম্পদ আশাঝাদ নহে। ত্বতবিদ্য ব্যক্তিগণ অবিবৃত্তে সম্পূর্ণ ন্দামনোবোসী, ইবা নিতাভ হুঃবের বিবর। সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিবিশ্ব স্বরূপ। সেই সাহিত্যের সেবার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোবােগ আকর্ষিত না হইলে ইহার উন্নতি কিরুপে সম্ভবপর হইতে পারে ? নবীন শিক্ষা ও সভ্যাতার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরের বর্তমান সাহিত্যও নবীন সৌন্ধর্য্যে সজ্জিত হইয়া বিক্রমপুরের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সেতভানিনের প্রত্যাশার রহিলাম।



# একাদশ অধ্যায়।

# বিক্রমপুরের মৃত ও জীবিত প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণের নাম ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বিক্রমপুর চিরদিনই পাণ্ডিত্য গৌরবে গৌরবাছিত। স্থায় অতীতের পাল ও সেন রাজাগণের সময় হইতে আরম্ভ করিরা বর্জমান সময় পর্যায় ইহার সেই বিখ্যাত জ্ঞান-গরিমা এখনও সমানভাবে অক্স্র রহিরাছে। কত প্রাক্ত ব্যক্তির এখনে জন্মগ্রহণ করিরা দেশ দেশান্তরে জ্ঞানালোক বিকীপ করিরাছিলেন, কে তাহার সন্ধান লইরাছে? কাল-সাগরের তরজারিত অলান্ত বক্ত্রেকত সৌরভ-গর্জিত স্ব্রাশতদলই না অনুত্র হইরা গিরাছে! আমর্ কৈ পাহা- ক্লুদ্রে অমুত্র করিরাছি? বক্তর্কেরের মত তাহার্র মার্তির গিরাছেন, কিন্তু এখনো সে মৃহ-সৌরভ পাইতেছি। গগনের কোন্ স্থায় বীমান্তে তারার মত তাহারা মুটিরা উরিরাছিলেন এখনো শতান্তার পর শতানী চলিরা বাইতেছে; অতীত্রের অন্ধ্র গগন হইতে তাহাদের কীপ-রাম্ম স্থানীতল স্থবা বর্ষণ করিতেছে।

পশ্চিম বন্ধে বেমন নবৰীপ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠ হব্য, পূর্ববন্ধে বিক্রমপ্র দেইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠহানরপে চির পরিচিত। জ্ঞার-পাত্র, জ্যোতিষপাত্র, বাাকরণ, কাব্য, জ্ঞারার, বেদ, জার্ববিদ্ধ প্রভৃতি সমুদরই গুহানে শিক্ষা দেওরা হইত, গ্রথনো হইবা থাকে, কিছু সেপুর্ব পরিমা বহু পরিমাণে দ্লাশ হইবাছে। বিক্রমপুরের পশ্ভিত মণ্ডলীর ভারতের নানাহানে নিমন্ত্রণ হইত। তাঁহারা গ্রন্থ রচনার, স্বধ্যরন স্বব্যাপনার প্রতন্ত্র প্রবিদ্ধি লাভ করিবাছিলেন বে, বে প্রায়ীনু

বুগে যখন যাতায়াত বিশেষ স্থান ছিল না, তখনও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রগণ অধায়নার্থ বিক্রমপুরের আগমন করিত। বিক্রমপুরের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্থ্রাসিদ্ধ। ধামারণ, ধলছক্র ও ফতেজঙ্গপুরের বৈদিক আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে সর্ব্যক্র স্থানিচিত।

আমুর্বেদ শিক্ষার নিমিন্ত বিক্রমপুর নবদ্বীপ হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিতগণ ছাত্রগণকে আহার, বাসন্থান ও বন্ধাদি দারা পরিপোষণ করিয়া পুত্র নির্বিশেষে শিক্ষা প্রদান করিতেন। চরক, স্কুক্ত, নিদান প্রভৃতি বহু প্রস্থের টীকা টীপ্লনী সেই সময়ে বৈদ্যা আযুর্বেদাচার্য্যগণ ছাত্রগণের শিক্ষা বিধানার্য রচনা করিরাছিলেন।\* বর্তমান মুগে যে সমুদর চিকিৎসকগণ থাাতিলাভ করিরাছিলেন।\* বর্তমান মুগে যে সমুদর চিকিৎসকগণ থাাতিলাভ করিরাছিলেন।\* বর্তমান প্রায় সকলেই বিক্রমপুরের নির্দ্ধন শ্রামণ-বিটপীবল্লরী সমাছের পদ্দী কৃটীরের কুক্ত প্রান্ধণে বসিয়াই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীর মহাত্মা গলাপ্রসাদ সেন, অরদাপ্রসাদ সেন, নীলাছর সেন, শীতাছর সেন, মহামহোণাধ্যার দ্বারকানাথ সেন, মহামহোণাধ্যার শ্রীযুক্ত বিজ্বরত্ম সেন, প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত হুর্গপ্রসাদ সেন, প্রত্যেকেই বিক্রমপুরে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এক মহামহোপাধ্যার দ্বারকানাথ সেন ব্যতীত আবার ইহাদের প্রত্যেকের মাতৃভূমিই বিক্রমপুর। আমরা প্রধানে যুত ও জীবিত পাঞ্জিতমঞ্জলীর একটা নামের তালিকা এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিম। ।

<sup>\*</sup> Taylor সাবেৰ কথাই সিমিয়াছেন বে "Medicine is more generally studied than astronomy, and Bickrampore claims the distinction of being the place where most of the popular medical works of the country were written. (Topography of Dacca P. 273.)

<sup>†</sup> বিক্রমপুরের পভিতমগুলীর সচিত্র শ্রীবনচরিত ও কার্যাবলীর পরিচর বছর এছে প্রকাশ করিবার বাসনার এ এছে কেবল তাঁহানের বাবোত্রের করিবাই কান্ত রহিলাব।

|                                 | II Coulciu ala |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| নাম                             | ••••••         | বাসগ্রাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~~~ |
| 🛩 व्यानमहिक्क विष्णानक          | ার             | वस्रवाशिनो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| " <b>প্রসন্নকু</b> মার তর্করত্ব | •              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| মহামহোপাধ্যার প্রদরকুমার        | তৰ্কনিধি       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্থৃতিরত্ব    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ্, অন্বিকাচরণ ক্লতিরত্ব         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ৮ কমলাকান্ত দাৰ্কভৌ             | ম              | काठामिया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| " গোলকচন্দ্ৰ সাৰ্বভো            | ম              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7   |
| ,, নারদাচরণ ভ <b>র্কণঞা</b> ন   | <b>ન</b>       | পয়সাগাঁও।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ্ল পীতাম্ব বিদ্যাভূষণ           |                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| " কিন্ধর চক্রবর্ত্তী            |                | . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ,, গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ব          |                | নওগাঁ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ্ব কালীকাস্ত শিরোমণি            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 🍃 কালীচরণ ভর্কালস্কার           |                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *** |
| 💂 জগচন্দ্র সাক্ষভৌম             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| " আনন্দচন্দ্র শিরোমণি           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| " হরিশচন্দ্র তর্করত্ব           |                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ,, কালীচন্দ্র তর্কালকার         |                | •ভারপাশা।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ,, চন্দ্রকিশোর তর্কচ্ডাঃ        | पि             | ववतागानी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| " হামমাণিক্য বিদ্যালয়          | াৰ             | •.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ্র নৃসিংহ শিরোমণি               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ,, जेनानहत्त्र मृहिनकान         | <b>ा</b> न     | विष्णी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ,, आननाठक विशालक                | ia .           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| " কালীনাৰ তৰ্কভূৰণ              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <b>डीवृक्क बायनमान विद्यादन</b> |                | ब्राह्म विद्रा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                 |                | 2.6、1967年1月1日 - 1967年1月1日 - 1 |     |

| <b>410</b>                 | ायकान सूर्यंत्र शास्त्र               | राग ।<br>     |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| না                         | ম                                     | ৰাসগ্ৰাম      |
| গ্ৰীযুক্ত কাশ              | কৈতি ভারপঞ্চানন                       | তস্কর।        |
| ,, मटश्य                   | র ভারলকার                             | ধলছত।         |
| , मौनन                     | থ বিদ্যাৰাগীশ                         |               |
| 🍃 তারক                     | চন্দ্র সাংখ্যসাগর                     | • -,          |
| ,, গঙ্গাচ                  | রণ বিদ্যারত্ব                         | শুণগাঁও।      |
| ,, ব্ৰঞ্জনা                | থ তর্করত্ব 🗇                          | ইছাপুর।       |
| " তারিণ                    | ীচরণ <b>স্থা</b> য়বাচ <b>স্প</b> তি  |               |
| ্য, কাশীৰ                  | কান্ত ভারপঞ্চানন                      | ,,            |
| ,, গুরুন                   | াথ ত <del>ৰ্</del> কৰাগী <del>শ</del> | **            |
| <ul> <li>ছগাৰ</li> </ul>   | াদাদ তৰ্কাল <b>ভা</b> র               | কাঠিয়াপাড়া। |
| ,, হরিদা                   | স সাৰ্কভৌম                            | ,,            |
| ,, জগৰং                    | ছ শিরোমণি                             | হরপাড়া।      |
| ,,कांगीह                   | ন্ত্ৰ তৰ্কালম্বার                     | ,,,           |
| व्यक्त तकनी                | নাথ তৰ্কপঞ্চানন                       |               |
| 🗸 ভবান                     | ীপ্রসাদ বিদ্যাল্ভার                   | বাশাইন।       |
| ,, গঙ্গাচ                  | রণ ভর্কবাগীশ                          | .,,           |
| " ছৰ্গাচয়                 | ণ সাৰ্বভৌম                            | ***           |
| ,, হরিতা                   | সাদ তর্করত্ব                          | <b>)</b>      |
| " ছেরখন                    | নাথ ভায়রত্ব                          | ***           |
| ,, <b>कुक</b> ा            | ক্ল তৰ্কালন্ধার                       |               |
| গ্রীযুক্ত অভয়া            | চরণ বিদায়িত্ব।                       | 10            |
| <ul> <li>কালীয়</li> </ul> | চরণ তর্কবাগীশ                         | भूगठव ।       |
|                            | विष्णानकात                            |               |
| শ্ৰীযুক্ত কাশীশ            | ठल विमागकांव                          |               |
|                            |                                       |               |

| नाव                                 | ৰাসগ্ৰাম          |
|-------------------------------------|-------------------|
| ৮ মদনমোহন সার্শভৌম                  | আরিবল।            |
|                                     | -dilya'i i        |
| শ্রীযুক্ত হরিমোহন শিরোমণি           | •                 |
| <ul> <li>नीलकर्ठ भन्यनम्</li> </ul> |                   |
| " इस्थनान "                         | "                 |
| ,, कुस्कट्रम्य ,,                   | •                 |
| ,, উদররাম বিদ্যাভূষণ                | কাঁচাদিয়া।       |
| 🥠 রামচক্র সিদ্ধান্ত পঞ্চানন         | 29                |
| ,, রূপরাম ভারবাগীশ                  | **                |
| প্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্থাবরত্ব        | ৰাইন খারা।        |
| <b>৺চন্দ্রনারারণ ক্লারবাগী</b> শ    | নওগাঁ।            |
| " কালীশন্বর সিদ্ধান্তবাগীশ (ন্যায়ে | র ভাষ্যকাঃ) "     |
| ,, ঈশান চক্ৰ তৰ্কৰাগীশ              | 199 Y             |
| ,, সারদা চরণ তর্কপঞ্চানন            | ,,                |
| ,, গঙ্গাচরণ স্থায়রত্ব              |                   |
| ,, কালীকান্ত শিরোমণি                | ,,                |
| ,, কালীচরণ ভর্কালম্ভার              | 39                |
| ,, ৰগচন্ত সাৰ্বভৌম                  | ***               |
| ,, আনন চন্ত্ৰ শিরোমণি               | 4 <b>.</b>        |
| ,, হরিশচন্ত্র তর্করত্ব              |                   |
| ,, কালীকান্ত শিরোমণি                | পুড়াপাড়া।       |
| " নক্ষার বিদ্যাল্যার                |                   |
| ,, मीननाथ छात्रभक्षानन              |                   |
| ,, লগৰভু ভৰ্কৰাগীল                  | ,                 |
| ,, ৰগভৱে গাৰ্কভৌৰ স্থ               | नारंग ( रूबनानी : |
|                                     |                   |

| 114 1 2011 (10)                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| नाम                                            | ৰা দগ্ৰাম    |
| <b>बीयूक कांगां</b> ठीं विमागिकांत्र           | 3>           |
| <b>बीयूक घटेब</b> ं ठ <del>डा</del> नावित्रप्र | "            |
| মহামহোপাধ্যার ৮রাসমোহন সার্বভৌম                | রজ্দি।       |
| <i>৺চন্দ্রকু</i> মার তর্কাশ <b>রা</b> র        | কামারখাড়া।  |
| ,, গোৰক চন্দ্ৰ সাৰ্বভৌম                        | হোগ্লা।      |
| ,, জগৰ্জু ন্যায়পঞ্চানন                        | মেদিনীমগুল।  |
| ,, मृञ्बा नाम्यप्यन                            | ,,           |
| শ্রীযুক্ত কাশীশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ব              | "            |
| 🛩 দ্রগাঁচরণ ভর্করত্ব                           | কাৰীপাড়া।   |
| ,, বিশেখর চক্রবন্তী                            | 21           |
| ,, কাশীশ্বর তর্কাশকার                          | "            |
| ,, রামকানাই ন্যার পঞ্চানন                      | 23           |
| ,, কাশীশ্চন্দ্ৰ তৰ্কালম্বার                    | আকিয়াধল।    |
| ,, গোলকচন্দ্র সার্বভৌম                         | চিত্রকরা।    |
| ,, অভয়াচরণ চমৎকার                             | অক্সাত।      |
| <b>बीवूक</b> बीमहत्त विमात्रव                  | শ্রামসিদ্ধি। |
| ,, ताकरमाञ्च विमानिधि                          | ধামারণ ৷     |
| <ি গারিশচন্ত্র বিদ্যার <b>ত্ব</b>              | **           |
| দক্ষিণ বিক্রমপু                                |              |
|                                                | ্ ধাহুকা ৷   |

| <b>৺চ<del>জ</del>না</b> রা | व्रव नावि शंकानन | <br>1 |
|----------------------------|------------------|-------|
| ,, बगमान                   | দ তৰ্ক বাগীশ     |       |
| ,, রাধাকা                  | স্ত শিরোমণি      |       |
| . anatu                    | বাচন্দাতি        | •     |

|                                             | 717 '             |
|---------------------------------------------|-------------------|
| नाव                                         | বাৰুগ্ৰাম         |
| ,, ক্লঞ্চাম ভৰ্কপশানন                       |                   |
| ,, হরিশ্চক্র ন্যাররত্ব                      | - <b>.11</b>      |
| প্রীযুক্ত রজনীকাক তর্করত্ব                  |                   |
| ৺ঈবাণচন্দ্ৰ ভৰ্কৰাগীশ                       | ब्रांबनगढ़ ।      |
| মহামহোপাধ্যায় তারিশীচরণ শিরোমশি            | ভোকেশর।           |
| প্রীযুক্ত গলাচরণ ন্যাররত্ব                  | মাঞ্জিসার।        |
| ,, কালীকিশোর স্বৃতিরত্ব                     | কার্ত্তিকপুর।     |
| আয়ুৰ্বেদাচাৰ্য্য                           | গণ।               |
| <ul> <li>✓ कांगीनांत्र कविद्वञ्च</li> </ul> | সোণারক।           |
| <b>এযুক প্যারীমোহন সেন কবীক্র</b>           | 53                |
| ভকালী <b>শঙ্</b> র কৰিভূষণ                  | গাটাভোগ।          |
| " কালীকুমার কবিভূষণ                         | . (रगञ्गी ।       |
| ,, পীতাম্বর কবিরত্ব                         | ৰটেশর ।           |
| ,, কালীপ্রদাদ কবিদাগর                       | यांग्राणिका ।     |
| ,, গৌৱীনাথ সেন                              | नाकती ।           |
| चीयुक दमवीव्यनाम मामध्य                     | <b>ह्या</b> देन । |
|                                             |                   |
| ,, রাজনারায়ণ কবিরত্ব                       | ৰানারী।           |
| ্ৰ ৱামছুৱা জ সেন                            | ब्रोक्शनुब ।      |
| ু রাজকিলোর শুপ্ত                            |                   |
| ,, রাজনারারণ কবিরত্ব                        | विक् <b>त</b> ी।  |
| ীযুক আনৰচন্ত্ৰ বাদ ৩৫ কৰীক্ৰ                |                   |

| *******************                  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| নাম                                  | বাদগ্ৰাম                                |
| শ্ৰীযুক্ত হরিমোহন সেন কৰীক্ত         | বেজগাঁ।                                 |
| শ্ৰীযুক্ত ভগবানচক্ৰ দাশগুপ্ত         | বাসিরা।                                 |
| ৺ গৰাপ্ৰসাদ সেন                      | কুমরপুর।                                |
| ,, व्यवनाळातान त्यन                  | ,,                                      |
| ,, নিশিকান্ত সেন                     | ,,                                      |
| শ্রীযুক্ত হুর্গাপ্রসাদ সেন           | "                                       |
| <ul> <li>রামরাজা দাশগুপ্ত</li> </ul> |                                         |
| ,, হরচন্দ্র সেন                      | শাওগাঁ।                                 |
| ,, মহিমচক্স সেন                      | গাউপাড়া।                               |
| প্রীযুক্ত খামাপ্রসন্ন সেন            | **                                      |
| ,, कुकानम (मन                        | ভরাইকর ।                                |
| ,, ভগবানচক্র সেন                     | 99                                      |
| ,, কালীকুমার দেন                     | বেলতলী।                                 |
| মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ব সেন         | কামারখাড়া ( স্বর্ণগ্রাম )।             |
| গ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন বি, এ,         | আউট দাহী।                               |
| ,, বরদাকান্ত সেন করিরত্ব             | মূলচর।                                  |

অতঃপর আমরা বিক্রমপুরের কভিপর মৃত ও জীবিত ক্বতী ব্যক্তির সংক্রিপ্ত জীবনী আলোচনা করিলাম। মহজ্জীবনী চিরকালই সাধারণের পথ-প্রদর্শক, কাজেই এ আশা করা বোধ হয় অসন্দত নহে দে, এ সকল মহাত্মাগণের কর্ত্তবামর জীবনীর পুণা-কাহিনী পাঠকের প্রীতিঞাদ হইবে।

স্থার স্থ্যক্ষার গুডিভ চক্রবর্তী এম, ডি।
১২০০ সনে বিক্মপুরস্থ কনকসার প্রামে ডাজার গুডিভ চক্রবর্তী
অন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইহার নামুস্থাকুমার রাখা হইরাছিল।



ডাক্তার গুডিভ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, এম, ডি।

হুর্থাকুমারের পিতা রাধামাধৰ চক্রবর্ত্তী ঢাকার সদার কোরেরছিলেন। কিছ বায়ুরোগঞ্জান্থ হওরাতে তাঁহাকে অন্ধ কাল পরেই কার্য্য পরিত্যাস করিতে হয়। হুর্য্যকুমারের পিতা বেরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতেন, ব্যয়প্ত তদমূর্রপ করিতেন, কাজেই রোগে উপার্জ্জন বন্ধ হওরার বে সামান্ত টাকা সঞ্জিত ছিল, তাহা জন্মকাল মধ্যেই ফুরাইরা গেল, কাজেই ছেলে ক্রাটকে নিরা তিনি অতি কটে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

স্থাকুমারের বখন কেবল দেড় বংসর বরস, তখন তাঁহার মাড়বিরোগ হর, তাঁহার বড় ছই ভাই ও একটা বোন ছিল। সকলের বড়
ভাই জমিলারের সরকারে সামাঞ্জ বেতনে কর্ম করিতেন, তিনি বাহা
কিছু পাইতেন তথারাই অভি কটে তাঁহাদের ছটী অন্নের সংস্থান ছইত।
কিন্তু হার! সংসারে লোকের শান্তি স্থা করদিন ? স্থাকুমারের
বখন আট বংসর বরস, তখন তাঁহার পিভার মৃত্যু হইল এবং ভাহার
এক বংসর পরে তাঁহার বড় ভাইর ও মৃত্যু হইল।

বড় তাইর মৃত্যুর কিছ্লিন পূর্ব্বে স্থাকুমার ও তাঁহার মধ্যম ভাতা, লেখাপড়া লিখিবার জন্য কুমিলা গিরাছিলেন। লেখানে প্রথমে ওঞ্জা গভমেণ্ট স্থলের পণ্ডিত মধুস্দন বন্দ্যোপাধ্যারের বাদার এবং তাহার পরে উক্ত বিদ্যালরের প্রধান লিক্ষক কালিদাস মন্ধ্যদারের বাদার থাকিরা গভমেণ্ট স্থলে শেখাপড়া করিতেন, ঐ বাদার তাঁহারা ছই ভাই ছই বেলা ছটা খাইতে পাইতেন, অক্তান্ত খরচের জন্ত বড় ভাইর নিক্ট হইতে কিছু কিছু গাহাব্য পাইতেন। কিছু জাঠ প্রভার এইরূপ মৃত্যুতে তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন। এমন কি দে সম্বে কালিদাস মন্ধ্যদারের বাদার থাকার স্থবিধা না হওরার তাঁহালিগকে দে বাদাও ছাড়িতে হয়। একল্লা বোর বিপদের সমর স্থানীর বীননাথ দেন মহাশরের পিতা গোলকনাথ মুন্দা ইহানিগকে আপ্রান্ত কেন। এই নুক্র

আশ্রের ছটি ভাই ধাইতে পাইতেন এবং কুল হইতে ছই টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইতেন, এই সামান্ত টাকা ধারা তাঁহারা তাঁহাদের আবশুকীয় ব্যয় ইত্যাদি চালাইতেন।

সে সময়ে জে, আলেকজেণ্ডার নামে একজন দরালু সাহেব কুমিলার কালেক্টার ছিলেন, তিনি লেখা পড়ায় স্থাকুমারের অস্থরাগ দেখিয়ানিজে নাসিক পাঁচ টাকা সাহাব্য দিয়া তাঁহাকে কলিকাতার হেয়ারস্কলে পড়িবার জন্থ পাঠাইয়া দেন। আজকাল বেমন এন্ট্রান্স, এফ এ, বি এ, প্রেভৃতি পরীক্ষা আছে, তখন এ সকল কিছুই ছিল না, কেবল ছুইটী মাত্র পরীক্ষা ছিল,—জুনিয়ার ও সিনিয়ার কলারসিপ্ পরীক্ষা। স্থাকুমার ১৮৩৪ খুটাব্দে জুনিয়ার ক্লারসিপ্ পরীক্ষায় উত্তার্ণ ইইয়া বৃদ্ধি পাইলেন এবং মেডিকেল কালেজে ভর্তি ইইলেন।

এইচ গুডিভ্ সাহেব নামক একজন সহাদর সাহেব তথন মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্থাকুমারের পড়া শুনার মনোযোগ ও স্বভাব চরিত্রগুণে অতাস্ত স্নেহ ও বত্ব করিতেন। তিনি বুঝিরা-ছিলেন বে বালকের মধ্যে বে মহত্বের বীজ লুকারিত আছে, তাহা উপযুক্ত শিক্ষার গুণে অঙ্ক্রিত হইরা উঠিলে একদিন স্ফল প্রসেব করিবে।

১৮৪৫ খুটাবে গভর্মেন্টর বৃত্তি লইরা স্থাকুমার চিকিৎসাবিদ্যা শিকার্থ ডাজার শুডিভের তন্ধাবধানে বিলাত গমন করেন। স্থ্য কুমার লগুনে প্রভূচিরা কালেন্দে ভার্টি হইলেন এবং একান্ত একাগ্রভার সহিত অধ্যরন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জ্ঞান চর্চার ক্ষপ্ত এভদুর অন্থরাগ ছিল বে কলেক্সের ছুটার সমর প্যারিদ, ভিরেনা, বার্লিন, হিডেলবর্গ প্রভৃতি অনেক স্থানে গমন করিয়া সেধানকার খ্যাতনামা অধ্যাপক দিগের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের নিকট নানা বিষয় শিক্ষানাভ কবিরাছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থ্যকুমার প্রশংসার সাহত ডাক্তারা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন। বিণাতের তৎকালীন প্রধান প্রধান অধ্যান অধ্যাপকগণ এক বাক্যে উচ্চার স্থথাতি করিয়াছিলেন। স্থ্যকুমার প্রধ্যে কলিকাতা মেডিকেল কালেজের অধ্যাপক হইয়া এ দেশে আইসেন, পাঁচ বৎসর পরে বালালা দেশের মেডিকেল সার্ভিসে (Medical service) এ চাকরী পান। তাঁহার পুর্বের আর কেহই কভ্স্তাণ্ট সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে স্থ্যকুমারই আমাদের দেশে প্রথম।

স্থ্যকুমার বিলাতে ডাব্জার গুডিডের প্রভাবে গ্রীষ্ট ধর্ম প্রহণ করেন এবং তথায় একটা ইংরেজ রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন।

তাঁহার পুত্র কন্যা এখন এ দেশেই বাস করিতেছেন। তাঁহার ছই
পুত্র সিভিলিয়ান। একজন বঙ্গদেশে অপর জন বোঘাই প্রদেশে
গভর্মেন্টের উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন। ১৮৬৪ গ্রীষ্টাব্দে স্থাকুমার পরলোক গমন করেন।

ত্থাকুমার একজন অতি বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। দেশের গোক বাহাতে সর্বাদ্ধীন উন্নতি লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট মনোবোগ ছিল। তিনি বলিতেন যে বালক ও মুবকগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সমভাবে সাধিত হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে।

বাণ্যকাশ হইতেই স্থাকুমার অতি শাস্ত প্রকৃতির ছিলেন, কথনও কাহারও সঙ্গে কলহ করিতেন না। দেশের প্রতি উাহার অচলা ভক্তি ছিল। দেশীর লোক কিংবা কোন আত্মীর কোন কার্যের জন্য ভাঁহার নিকট গেলে তাহা তিনি অচিরে সম্পাদন করিতে প্ররাস পাইতেন। তিনি বদিও আর কথনো কনকদার প্রামে আইসেন নাই, তথাপি কনকদার প্রামবাসী কোন লোক পাইলে দেশের সমুদ্র অভাব অভিবোধ মনোবোগের সহিত ভনিতেন।

#### অনারেবল

#### স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন এম এ, বি এল।

দরিজের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ চেষ্টায় বাঁহারা লক্ষপতি হইরা গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় মহাস্থা গুরু প্রসাদ দেন মহাশরের নাম বিশেষ উল্লেখ বোগ্য। ইনি ১২৪৯ সনের ৮ই চৈত্র বিক্রমপুরস্থ ডোমসার নামক এক ক্ষুদ্র প্রামে জন্ম প্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পিতা কাশীচন্দ্র त्मन উচ্চবংশোদ্ভব कृणीन देवना मञ्जान, शुक्रव्यमान वावूत वहम वर्षन এक বৎসর তথন তাঁহার পিত বিয়োগ হয়। ইহার জননী সারদামুন্দরী তখন নিকপার হট্যা কাঁচাদিয়া প্রামে স্বীয় জ্বার্চ সহোদর রাধানাথ সেন মহাশবের আবাত্রর প্রহণ করেন ; এই মহীরসী রমণী অতিশর বৃদ্ধিমতী এবং পরত:খকাতরা ছিলেন, শুরুপ্রদাদ বাবর ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার মাতার এ সমুদর সদ গুণাবলীর প্রভাব ফুলররূপে প্রতিফলিত হুইরাছিল। তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে যে এতদুর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন ভাহাও তাঁহার মাতার, স্থানিকার গুণে। সে সময়ে বিক্রমপুরে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হর নাই। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রামে পার্সীশিক্ষার জন্ত এক একটা মক্তৰ ছিল। ঐ সকল মক্তবে এক একটা মুন্দার অধীনে থাকিয়া নিকটবর্জী গ্রাম সমূহের বালক বুল বাঙ্লা ও পার্সী শিক্ষা করিত। शक्तश्राम वावुत वानाकारन ७ **এ**ইज्रथ अवनी मक्टरव विमानिकातः সূত্রপাত হর। উাহার মাতৃল রাধানাথ দেন লে সমরে বিহান ও ৰ্দ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি মনমনসিংহের জব্ধ আদালতে ওকালতি করিয়া বথেষ্ট অর্থোপার্ক্তন করিতেন, তাঁহার নিজের কোনও প্রত্ত সন্তান ছিল না। তিনি তাঁহার এই ভাগিনের ওরপ্রসাদ সেন ও ভাঁহার অপর ভগ্নীর গর্ভকাত সম্ভান স্থকবি প্রীযুক্ত হারকানাথ গুপ্তকে পুত্রনির্বিশেবে প্রতিপালন করিয়া আসিডেছিলেন, ওপ্ত মহাশরও



স্বৰ্গীয় অনাৱেবল গুক্তপ্ৰসাদ সেন।

গুরুপ্রদাদ বাবুর স্থায় শৈশবে পিতৃহীন হইয়া ইতঃপুর্বে তাঁহার মাতৃলের আশ্রর প্রহণ করিরাছিলেন। এই স্থানে উক্ত ছই মানুভূতো ভাতা একত এক পরিবারে প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হওরায় উভয়ের মধ্যে বেরপ ভালবাসা জ্বিয়াছিল তদ্রুপ ক্ষেত্ত ভালবাসা মাতৃগর্ভজাত সহোদর প্রাত্ত্রের মধোও অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হর না ৷ चातका वार् अक्ट्यमान बार् इटेट बरबास्मार्छ। देशानत माकृत वाधानाथ रमन महानव विक ७ जवर हैश्तको विकाय भावको किरमन ना. কিন্ত পারত ভাষার জাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল, তথন বঙ্গদেশে কেবল हेश्द्रकी विमान कीन जाला ठल्डिएक खकान नाहेटल जानक हहेनाहिन. রাধানাথ দেন মহাশয় উক্ত আলোকে ভাগিনের গুরুপ্রসাদকে আলো-কিত করিতে ক্লত সংকল হইলেন, গুরুপ্রসাদ মকুব ছাডিয়া ইংরেজী বিদ্যা অৰ্জন করিতে বছবান হটলেন। টনি বাল্যাবধি অভিশব্ন মেধারী ছিলেন। যে বয়সে অন্ত বালকগণ খেলিয়া বেডার খকপ্রসালের অধারনে একান্ত মনোবোগিতা দে সময় হইতেই পরিল্ফিত হয়, তখন আত্তকাল কার মত গ্রামে গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় ছিলনা, বর্তমান সময়ের মত व्यक्ति शास्त्र हेश्द्रकी निकित्व्य मरनाश्व तनवा बाहे व ना, श्वन्द्रामान এমন দিনে ইংরেজী শিশিতে আরম্ভ করেন, ইহার বছপরে বিক্রমপুরে কালীপাড়ার বাব দিগের বছে ভাঁছাদের বাসস্থানে একটা ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইরাছিল, বাবু জিপুরা চরণ দাশ সেই বিদ্যালরের প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হইরাছিলেন। ইহার স্থাপিকা ৩বে বিক্রমপুরে এক যুগান্তর উপন্থিত হয়। সেই সম্বন্ধে স্বৰ্গীয় প্ৰাসিদ্ধ কৰি জীপনচক্ৰ ভথ মহাপরের প্রবর্ত্তিত 'প্রভাকরে' বে কবিতা প্রকাশিত হটরাভিদ তাহার করেক গংক্তি নিরে উদ্ভ করা পেল।

> 'অিপুরাচরণ দাস 'দিলেন হক্ষে চাব

বেগের সে বেগ হত মলিন কুলিন বত গান্থলী লান্থলী হল সার।'

সে সমরে বিক্রমপুরের মধ্যে বেগে গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণগণের বাসন্থান ছিল। ই হারাই তৎকালীন বিক্রমপুরস্থ হিন্দু সমাজের নেতা ছिলেন। कि मीन, कि धनी, সমাজত ছোট বড সকলেরই ইছাদের আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইত। গুরুপ্রসাদ বাবুর ইংরেজী শিক্ষা স্বীয় মাতৃল রাধানাথ সেন মহাশরের উপার্জ্জন স্থল ময়মনসিংহে আরম্ভ হয়। এই ছান হইতেই তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তার্থ হন, ইছার পর যথাক্রমে ঢাকা কালেজ হইতে এফ এ পরীক্ষার ক্রতিছের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন ও পরিশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালের হইতে বি এ ও এম এ পরীক্ষায় ঢাকাবিভাগের সর্ব্বোচ স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বিক্রমপুরে কেই বি. এ পরীক্ষার পাশ করেন নাই। এই সময়ে ভাঁহার মেধা শবিদর কথা সর্ব্বত্র এরপ ভাবে রাষ্ট্র হইয়াছিল বে বিক্রমপুরের ভিন্ন প্রাক্ত যে व्यक्षितिवर्ग मत्न मत्न ठाँशांक (मुच्छ व्याम् छ। अन्यम छेङ বাবু দর্ম প্রথমে প্রেদিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পর্যোড়া ৰি, এল পরীক্ষার পাশ করিয়া প্রথমে কৃষ্ণ নগরে ও পরে বেহার অবশ্ব ডেপুট ম্যালিট্রেটের পদে নিযুক্ত হইরা বাঁকিপুর গমন করেন। । । প্রবাদ বাবু চিরকালই তেজমী পুরুষ ছিলেন, অন্তের নিকট আপনার ব্যক্তি গত স্বাধীনতা ও ক্লায় বৃদ্ধি কোন দিনই বিসৰ্জন দেন নাই। কোন এক কুল্ল কারণে পাটনার তথানীস্কন ম্যাজিট্রেটের সহিত তাঁহার মতানৈকা হওয়ায় তিনি চির্লিন জিল্লা করিবা খাইব তথাপি অপরের দাসত করিবনা এইরপ প্রতিকা করিরা সরকারী লাব্য পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা হইতেও ভাঁহার বর্ষেষ্ট স্বাধীন চিত্রভার পরিচর

পাওয়া যায়। তথনকার দিনে চাকুরীজীবি বালালীর পক্ষে এইরূপ একটা উচ্চ পদের আশার জলাঞ্জনী দেওবা কম আশ্রেষার বিষয় নছে। অতঃপর তিনি বাঁকিপুরে ওকালতী ব্যবসার আরম্ভ করেন। বাঁকিপুরই তাঁহার জীবনের কর্মক্ষেত্র হইরাছিল। এই বেহার অঞ্চেই তিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল যাপন করিয়া ইহার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, আইনের কৃট তর্কে তাঁহার সৃন্ধবৃদ্ধি দেখিয়া একদিকে বেমন লোকে বিশ্বয়াবিষ্ট হইত. অপর দিকে তেমনি প্রত্যেক দেশ হিতকর কার্যো তাঁহার অক্লাম্ভ পরিশ্রম, চেষ্টা ও ষড় দেখিরা লোকে মৃগ্ধ ২ইত। পাটনা অঞ্লে গুরুপ্রসাদ বাবুর যাইবার পূর্বে বেহারীগণ নীলকর সাহেব বিগের অত্যাচারে সর্বাদা অর্জ্জরিত থাকিত। তাঁহারি যতে নালকর দিগের অত্যাচার একরূপ নিবারিত হয়। ভনিয়াছি রাজ পুরুষ গণের খামখেয়ালীতে বেহারীগণ অনেক সময় অন্যায়রূপে উত্যক্ত হইতেন, কিছ গুরুপ্রসাদ বাবুর ঐকাস্থিক চেষ্টার ও ৰড্কে এবং তীব্ৰ প্ৰতিবাদে শীঘ্ৰই সে সকল প্ৰাশমিত হয়, আন্ধকাল তারিখে Land holder's Association" নামে বেহার আদেশে शृद्ध दें रिवंद देव बाबरेनिकिक मर्सविध आल्वांतना मुखा, छेरां अस्थामान অ**ন্ত**িবছ চেষ্টায় ও বদ্ধে স্থাপিত হ**ই**ন্নাছিল।

দ্যিতিনি আজীবন ইহার সম্পাদক থাকিরা বেহার অঞ্চলের
ই হিতাস্থান করিরা গিরাছেন। বেহারের অভাবও অভিবাপ
বানাইবার অন্য তিনি "Behar Herald" নামক ইংরেজী সংবাদ
পর্জ অতিহাপিত করিরা গিরাছেন, তাহা জীবিত থাকিরা অল্যাপি
তাহার গৌরব বোষণা করিতেছে। এখানি বেহার আদেশের সর্বা প্রথম কাগজ। তৎপুর্বে কি ইংরাজী কি হিন্দী কোন ভাষাতেই কেহ কোন সংবার পত্র প্রকাশ করেন নাই। অক্রাসাদ বাবু বতরিন জীবিত ছিলেন গভরেতির সাধান্য অভ্যাচার ও অবিচারে তিনি এরপ তাত্র প্রতিবাদ করিয়া উহাতে প্রবন্ধাদি নিধিতেন যে গভমেণ্টও বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় নাই, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার স্কল্প দৃষ্টি প্রধাবিত হইত। বেহার প্রদেশে স্থাশিক্ষার অভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি সেই স্থানে এক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। সেই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার পরিশেষে কোনও স্থধোগ্য ব্যক্তির হল্তে অর্পণ করেন ও উহা প্রিশেষে বর্ণমান T. K. Ghosh's Academyর সৃহিত মিলিত হয়। দীন দরিজের জন্ম গুরু প্রদাদ বাবুর হাদয় বথার্থই কাঁদিত, তিনি বছ গরিবের সম্ভানকে প্রতিপাশন ও নিজের ব্যয়ে নিজের বাসাতে রাখিয়া বছশিক্ষার্থীর শিক্ষার সমুদয় বায়ভার বহন করিয়াছেন। চিরকাল বেহার প্রবাসে জীবনাতিবাহিত করিয়াও তিনি শশু প্রামণা বঙ্গ জননীর ক্ষেত্র বিশ্বত হন নাই। দুরে রহিয়াও মাতৃভূমির স্ক্রিণ আন্দোলনেও হিতাফুর্গানে যোগদান করিতেন। পূর্ব্ব বন্ধ হইতে গুরুপ্রসাদ বারু এক বার লাটের আইন সভার সদস্ত হইয়াছিলেন। পুর্বেই বলিয়া সুবিধা ৰিক্রমপুরস্থ কাঁচাদিয়া আমে গুরুপ্রদাদ বাবুর মাতুশালয় ছিন সহক্ষ প্রাম প্রার কৃষ্ণিগত হইলে পর কাচাদিরা প্রামবাদিগণ কামার ব্রুপ্ত নামক গ্রামে আসিয়া স্ব স্ব বাসন্থান নির্মাণ করেন। অঞ্চপ্রসাদ বার্থ সেই সলে কামারখাড়া বাস বাটা নিশ্বাণ করেন। গুরুপ্রসাদ বার্ अक नमात नतन विचानी आक हिलान, अमन कि छेक धर्म मीकिन পর্যান্ত হইর। ছিলেন। সমরে ভাঁহার সে মত কতকাংশে পরিবর্তিত হুইলেও তিনি হিন্দু সমাজের সঙ্কীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। नमात्वत मनन बनक कान कार्या मन्नानरनहें जिनि छोज हहेरजन नी, ওক্রাদ বাব শিকার নিমিত তাহার পুরুও জামান্তর্লকে ইংলঙে खात्रण कतिशाकितान अवः निक्कं खातीन ब्रह्मं समामाद्वा छथात्र

পমন করেন। ইংরাজী ভাষার যদিও তিনি করেক থানা পুত্তক লিখিয়া গিরাছেন, তথাপি বাঙ্গা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার ঔদাসীস্থ ছিল না। সেকালের স্থবিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রে তিনি যে সকল প্রবন্ধাদি লিখিরা গিরাছেন, তাহাই ইহার উৎক্লাই প্রমাণ।

১৩০৭ সালের ২৮শে আখিন বাঁকিপুরে এই মহাপুরুষের দেহাস্ত হর।

## সাধু কালীকান্ত চক্ৰবৰ্ত্তী।

ফুল বেমন আপনার সৌরভে সকলকে মোহিত করিয়া সহসা আপ-নার অভিত হারাইরা ফেলে, তেমনি বিক্রমপুরে একদিন যে সমুদর মহাস্থাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের অসাবধানতার জাঁহাদের অনেকের পুণ্য-জাবন-কাহিনীই অখ্যাত অজ্ঞাত রহিয়া লুপ্ত হইয়া বাই-তেছে। भीर्याक महाचा ও छाहारमत्रे अकलन। वर्तमान यर्ग अह-রূপ চরিত্রবান মহাত্মা অতি অল্লই দেখিতেই পাই, কিন্তু হুঃখের বিবর আমরা, তাঁহার বিষয় কিছুই জানিনা। ১২২০ সনের ১৪ই আছিন কোন বিক্রমপুরাস্তঃগত আকশা গ্রামে কালীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন, উন্নীত্রী ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল কিছু এখন উহা ফরিদপুর জেলার ছত্যত পালংখানার অধীন। কালীকান্তের পিতা রাম্ভর চক্রবর্ত্তী প্রিম্ন বান্ধণ পণ্ডিত ছিলেন, বাহা কিছু ব্রন্ধোত্তর ছিল তাহা বারাই াংসারিক ব্যর ও চতুস্পাঠির ব্যর ইত্যাদি নিস্পন্ন করিতেন। কিন্ত দৈৰের পুৰ্বিপাক এমনি বে, কালীকান্ত ভূমিৰ হটবার অবাবহিত পরেট গুহুদাহ হইরা গুহুদ্ধিত সমুদর জবা-সামগ্রী ও দলিলাদি নট হইরা গেল। उदन देहे देखिश काम्मानी मध्याखन कडी-दिल स्मामन धकवादारे ছিল না, কাজেই চক্রবর্ত্তী মহাশরের অনুষ্ঠে আর সে সকল কমি লাভের কোনও আশাই হুহিব না। এইবলে স্বব্লিতা রাক্ষ্মী আদিরা ভারাকে প্ৰান করিলে তিনি বাবা হইয়াই চতুমাটির ছাত্রপণকে বিয়ার বিয়া কার ক্লেশ সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শৈশব হইতেই দারি-দোর কোলে কালীকান্ত প্রতিপালিত হইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বাল্যাশক্ষা সে সময়কার প্রথামুখায়ী গ্রাম্য গুরু মহাশরের নিকট হইতেই আরম্ভ হয়। অসাধারণ অধাবসার গুরুণ অন্নকাল মধ্যেই বাঙ্লা লেখা পড়া সমাপন করিয়া কিছুকাল চতুম্পাঠিতে অধায়ন করতঃ তিনি ঢাকার আগমন করেন।

ঢাকার তাঁহার কোনও আত্মীর স্বন্ধনই ছিল না—কাজেই প্রথমে 
ঢাকা আসিরা তিনি অত্যন্ত কটে পতিত হন, কিন্তু জগদীখন চিন্নদিনই 
দরিজের সহায়, শীঘ্রই তাঁহার কট দুর হইরা গেল। সে সময়ে উত্তর 
বিক্রমপুরের বেতকা গ্রাম নিবাসী হরিশ্চক্র বস্থ মহাশর ঢাকা নগরে 
ডেপুট কালেন্টর ছিলেন, ইনি দরা দাক্ষিণা গুণে তৎকালে বিশেষ প্রাস্থিতি 
লাভ করেন, বহু দরিক্র ভক্ত সন্তান তাঁহার বাসার থাকিয়া লেখা পড়া 
শিখিতেন, কালীকান্তের ছ্রবদার বিষয় জ্ঞাত হইয়া হরিশ বাবু সাদরে 
তাঁহাকে আপনার বাটীতে আশ্রন্ন দিলেন। সে আরু প্রায় ৮০ বুৎসরের 
কথা,তথন বর্ত্তমান সমরের স্থার ইংরেজী লেখা পড়া শিখিবার এক্ট্র-প্রবিধা 
ছিল না—এক কলিকাতা হাতীত অন্ত কোবাও ইংরেজী শিক্ষার সহজ্ঞও 
স্থগম উপার না থাকার সেকালে ইংরেজী শিক্ষা একটা গৌরবের বিষয়ও 
ছিল। তথন রাজ কার্য্যাদি সমুদ্রই পারস্ত ভাষার সম্পাদিত ইই বা 
ডেপুট বাবুর বাসার থাকিয়া তিনি অন্নকালের মধ্যেই পার্মী ও উন্না

এ সংসারে দরিক্রের মনের সাধ অনেক সমর মনেওেই মিলাইরা যার। কালীকান্তের অদৃষ্টে ও ভাহাই হইল, লেখাপড়া শিশিবার শত সাধ সন্ত্রেও তাঁহাকে দরিক্রভার ক্যাথাতে দাসত্ব শৃথালে আবদ্ধ হইতে হইল। >২৪৪ সনে তিনি-সর্ক্রপ্রথমে গভমে ট সেটেলমেন্ট আফিসে পাঁচ টাকা বেতনে মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন, পরে নিজ সাধুতা ও "কার্যাতৎপরতা বশভঃ

अजाबकान मध्यारे महारक्ष e महारक्ष हरेरा जशकानीन साम्बाहरे এবারক্রম্বি সাহেবের অমুকম্পার নারেব নাজিরী ও উহা হইতে ক্রমে এক শত টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীর দারোগার পদে নিযুক্ত হ'ন। সে সমরে পুলিশের অত্যাচার ও ক্ষমতা বে কত বেশী ছিল তাহা বর্ত্তমান কালের পুলিশ কথচারীদের ব্যবহার হইতেও কতকটা অফুমান করিয়া লওয়া ষায়। তখন ডেপুট, মুন্সেফ প্রভৃতি ও ঘুষ লইতে ফিরিতেন না, কিন্ত এই মহাত্মা অত্যাচার অবিচার করা দুরে থাকুক এক পরসা উৎকোচ ও প্রহণ করিতেন না। **হাজারে হাজারে টাকা এমন কি একবার একতে** পঁচিশ হাজার টাকা ও ঘুষ লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা পুৱীৰ ৰৎ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। উপঢ়ৌকন ৰা উৎকোচ দুরের কথা, মঞ্চম্বলে কোন বিষয়ের তদম্ভ করিতে হাইতে হইলে আহার্যা দ্রব্যাদি পর্যান্ত নিজ সঙ্গে করিয়া লইতেন। পাঁচ টাকা বেতনের দামার কার্যা করিবার সময় ও তাঁহার প্রাকৃতি বেরূপ কোমল, ফুদর \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ক্ষ্মন মহৎ ছিল ছুইশত টাকার বেতনে উন্নীত হইয়াও তাঁহার চরিত্তের কোন 🛒 পরিবর্ত্তন হয় নাই। দারোগা হইতে পরে তিনি ডিটেক্টিভের পদে উনীজু হন তথন তাঁহার বেতন হর ২০০ শত টাকা। এপদে নিযুক্ত হণ্ড্<sup>ৰ</sup>ার পর হইতে আর তাঁহাকে পুলিশের পোবাক পরিতে হইত না তখন িনি সরকারী কর্মোপণকে চোগা, চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার হরিতেন। খুনি, ডাকাতি, **জাল, জ্**যাচুরি প্রভৃতি <del>ওক্ত</del>র মোকলমা 🗡 যাহা নিমন্ত কৰ্মচারী ৰাবা নিম্পন্ন হইত না তাহা ছাড়া সামান্ত কাৰ্ব্য তাহাকে করিতে হইত না। ফ্রকির, বৈষ্ণব, চাৰা ইত্যাদির ছন্মবেশে তিনি বে কত চুকার্য্যের নিশক্তি করিয়া দোষীগণকে যুত করতঃ ক্রত-कार्यालात कना प्रकास के हरेएक द०, होका, क्यन क्यन २००, होका क्षन वा ६०० होका भवास शृहकात गरिवाह्न । সন্তান কালীকান্তের অইরপ নাযুভার কথা তথন সর্বতে রাষ্ট্র হইরা

গিয়াছিল, এমন কি তাঁহার এই দেৰতুল্য চরিত্র সম্বন্ধে ভিক্কুকরণ প্রান্ত হারে হারে গাহিত:—

> "ধন্ত কালীকান্ত, বাঁহার গুণের অন্ত করা কিছু নাহি যায়। বিনি হালারে হালারে রিস্কত কতবারে

ঠেলিয়া ফেলিলেন পায়॥

দেখ, জ্বনা নগন্ত জন

যুষ খেরে সদা কাজ করে।

বাবু পুরীষ সমান এই সব জ্ঞান কবিতেন নিবস্তবে ॥

দেখ, দশমুক্তা বেতনে কত অভান্ধনে পাকা দালান গড়িতেচে।

বাৰু এত মোশারায় হেরি সমুদার

বেমনি প্রায় তেমনি আছে ॥"

কালীকান্ত অত্যন্ত চরিত্রবান, পরোপকারী ও সাধু প্রক্লক্রিণাক ছিলেন। পর নিন্দা, পরচর্চা ও পরের অমঙ্গল কখনও চিন্তা করে নাই। নির্দ্দোষী বাহাতে খালাস পায় এবং দোষী যাহাতে দও ভোগ করে এই সদিজ্ঞার প্রণোদিত হইয়া তিনি সমুদ্র কার্য্য করিতেন।

৪১ বংশর পর্যান্ত গভর্মেন্টের কার্যাকরির। ১২৫৮ সনে ৬৫ বংশী বরসে কালীকান্ত পেন্সান গ্রহণ করেন। পেন্সান গ্রহণের অব্যবহিত্ত পরেই তিনি কালীধামে গমন করেন। বিশ বংশর পর্যান্ত কালী বাস করিরা ১০০৫ সনের ১৬ই বৈশাধ তারিখে কালীকান্ত ৮৫ বংশর বরসে স্থর্গধামে গমন করিরাছেন। ছুই দিবস পূর্ব্বে সামান্ত অর হর, দিতীর দিবস উহা ভোগ করিরা সন্ধ্যার সময় এ নখরদেহ ভ্যাগ করেন। ক্ষীবনে কালীকান্ত সুখী হইরা বাইতে পারেন নাই, শৈশবে দ্বিজ্ঞান,



স্গীয় রজনীনাথ রায়।

পিতৃবিরোগ, ত্রাভূগণের মৃত্যু, পত্নী-বিরোগ পুত্র-বিরোগ, দৌহিত্র-বিরোগ, কনিষ্ঠা কন্যা ও দৌহিত্রীর অকাল বৈধবা ইত্যাদি শোকে তিনি অর্জরিত ছিলেন । কালীকান্ত গিয়াছেন—কিছু আজও তাঁহার নির্লোভতা ও সাধু-ব্যবহারের কথা মরণ করিরা লোকে অক্রণাত করে। যদি অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীগণের মত উৎকোচ গ্রহণ করিরা অর্থোপার্জ্ঞন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি তাঁহার একন্যাত্র পুত্র তরণীকান্তকে অতৃণ ঐযর্ব্যের অধিকারী করিরা বাইতে পারিতেন, কিন্তু কেই কি তাঁহার নাম ভূলেও মরণ করিত ? কীর্দ্রিশালী সাধু-চরিত্র ব্যক্তির ম্বৃতি ধরা বক্ষ হইতে বর্ধনও অপস্ত হয়না, কালীকান্তের অবনাই হইতেই তাহা আমরা বিশেব বৃত্বিতে পারি । কালীকান্তের অবনাত্র পুত্র তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশর ও বন্ধীর সাহিত্য সমাজে স্থপরিচিত,—মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তরণীবাবুর তাহার এই সাধুচরিত্র জনকের বিস্তৃত জীবনীটি লিখিরা প্রচার করিলে পুক্রের উপযুক্ত কর্মব্য হয় নাকি ?

### স্বর্গীয় রজনীনাথ রায়।

রজনীনাথ বিক্তমপুরের স্থান। ইনি বিক্তমপুরের অধীন গাঞ্চিদ্রা প্রামে ১২৫৬ সালের ১লা পৌব (ইং ১৫ই ডিলেম্বর, ১৮৪৯) জন্মপ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বীর, দ্বির এবং কর্ত্তব্য পরারণ ছিলেন, লেখাপড়ার দিকে একাপ্রতা অতি শৈশব হইতেই তাহার ছিল। চাকা হইতে ১৮৬৬ প্রীষ্টাব্দে এপ্ট্রান্স পাস করিয়া তিনি অব্যোরনাধ, সারদানাধ ও শ্রীনাথ প্রভৃতি বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগপের সহিত্ত কণ্যিষ্কাতার অব্যাহন করিতে আনেন। সেই পাঠ্যাবছার ভাষার জ্বব্বের

কতন্ব দৃঢ়তা ছিল তাহা নিমেছ ত কীরোদ বাবুর লেখা হইতেই পাঠকগণ বুজিতে পারিবেন। তিনি রজনীনাথ শীর্থক "নবাভারতে" প্রকাশিত প্রবাদ লাকের প্রকিলিকাতা অঞ্চলের লেকের কত ত্বণা ছিল এখন তাহা অঞ্চল করা বার না, প্রতিদিন ক্লাশে বাইয়া দেখিতাম বাঙ্গালের আগে আসিয়া প্রথম আসন অধিকার করিয়াছে। সৎপথে যাহাদের আনিতে না পারি, কৌশলে তাহাদের পরাভব করার রোগ আমাদের যথেই আছে। আসনে বই রাখিয়া উহারার বাহিরে যাইতেন, আমরা বই গুলি স্থানান্তর করিয়া উহারার বাহিরে যাইতেন, আমরা বই গুলি স্থানান্তর করিয়া তাহাদের আসন দখল করিয়া বসিয়া থাকিতাম। একদিন এই উপলক্ষেবিশাল হয়। আমি বলিয়াছিলাম, "বাঙ্গালের প্রথম আসনে প্রয়োজন কি দু মুখত্ব করিয়া ভূতীয় বিভাগে পাশ হইলেই তাহারা ক্লহার্থ।"

এই উক্তি তেজখী রজনীনাথের মহৎ হৃদরে অসহা হইরাছিল—ভিনি এই প্লানিন নীরবে সহু করিলেন না—ইহার উত্তরে গঞ্জীর ভাবে বলিয়াছিলেন—'If not the first I shall be one of the first." হৃদরে যাহার দৃঢ়তা আছে তাহার সফলতা অনিবার্যা। রজনীনাথ ইহার অক্সতম উজ্জল দৃষ্টাস্ক। কথার ও কাজে তিনি এক দেখাইলেন, হুই বৎসর পর একে পরীক্ষার ও চারিবৎসর পরে বি-এ পরীক্ষার তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জননীর প্রতি ভক্তি, ঈশরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, সর্কোপরি কর্ম্বব্যুপরারণতা তাহার জীবনের ব্রত ছিল। তৎকালীন হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্কীতপ্রির রজনীনাথের নিকট নিম্নালিশিত গানটি শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন।

"গর্ত্ত হইতে বেমন ধরার ধরা হতে প্নরার লরে মেহে রাখ সবে এতে কি আছে সংশর ! এখন বেমন অতৃল বতন, মরণ অস্ত্রেও তেমন পারকালে স্লেহকোলে রবে তব কুমুলর ।" এরণ নিরহজার কর্ত্তবাপরায়ণ বিলাসন্ত নিলিপ্ত জীবন অতি জারই দেখিতে পাওয়া যায়। স্থকীয় প্রতিভাবলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি কখনও গর্বিত হন নাই। দরিদ্রের সম্ভান—
যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোগশক্তি তাঁহার ছিল না। বন্ধু-প্রীতি তাঁহার একটা অসাধারণ গুণ ছিল। যথন দরিদ্র ছিলেন তখন পদত্রজে ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। আবার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বিপ্রহরের প্রথব রীদ্রে দরিক্ত বন্ধুর হারদেশে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রণ করিতে আদিতেন। আজকালকার দিনে এইরূপ বন্ধু-প্রীতি স্বত্বর্গত।

কর্ত্তবাকেই তিনি ধর্ম বিবেচনা করিতেন। শরীর অস্কুত্ব হওয়ায় বিদায় লইয়া শরীর শোধরাইবার জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু সেথানেও কর্ম করিতে নিযুক্ত, সেথানেও আফিলের রাশি রাশি কাগজ পতা। গভর্মেণ্ট তাঁহার মতামত অতিশয় মুলাবান বলিয়া ৰিবেচনা করিতেন। রাজভ্তা বলিয়া তিনি কখনও গভর্মেটের অমুচিত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। লর্ড কর্জন যখন কনভোকেশনের বক্তৃতায় উপদেশ স্থলে দেশীয়দিগের নিন্দা করিয়াছিলেন তখন রজনীনাথ মৃত্যুপব্যায় ; কিন্তু কর্মবীর পুরুষসিংহের নিকট এ অন্যায় অসত্য মস্তব্য বড়ই হাদরে বাজিল, তিনি সেই মৃত্যু-শব্যায় ৰসিয়াও সংবাদ পত্ৰে সেই বক্তৃতার তীব্ৰ প্ৰতিবাদ করিবার জনা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্ত্তবাজ্ঞান ও শুরুতর ঁ শারীরিক পরিশ্রমে সহজেই তাঁহার শরীর ভালিরা পড়িল। তাঁহার বড় ইচ্চা ছিল যে পেন্সেন লইরা আপনাকে দেশের ও দশের কার্য্যে নিয়ো-জিত করিবেন। কিন্তু হার! নিষ্ঠুর কাল তাঁহার সেই মহৎ আশা সঞ্চল করিতে দিল না। তিনি ভগ্ন শরীরে শ্বাগতাবস্থায় সর্বাদাই বন্ধুবাদ্ধবের নিকট আত্মেপ করিয়া বঁলিতেন যে ''হায়! বধন জগতের কোন কার্ব 🐭 করিতে পারিব না, তথন ভগবান কেন আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন ?
বড় আশা করিয়া ছিলাম শেন্সান লইয়া দেশের কার্য্যে আপনাকে
নিয়োজিত করিব, কিন্তু সে সকল আশা বিফল। হইল"—এই কথা বলিতে
বলিতে তাঁহার নয়ন মুগলে দর দর খারে অশ্রুবারি প্রবাহিত হইত।

সমাজ-সংস্থারে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, জসবর্ণ-বিবাহ, কৌলীন্য-প্রথা রহিত করা ইত্যাদি সর্ব্ধ বিষরে তিনি অপ্রথামী ছিলেন। এ সমুদর ব্যাপারে হিন্দু-সমাজের নিকট প্রানি ভাজন হইলেও তিনি যে ধর্ম ও সমাজের লোক ছিলেন তাঁহার পক্ষে তাঁহার এ সমুদর প্রথা প্রচলনের চেষ্টা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ত্রী-শিক্ষা যাহাতে দেশে বিশেষরূপে প্রচলিত হয় এ চেষ্টা তাঁহার পূব বেশী ছিল। যখন স্বর্গীয় ছুর্গামোহন দাশ মহাশর বন্ধ মহিলার উচ্চ শিক্ষার নিমিন্ত মিন্ আক্রেয়ভকে লইয়া বিদ্যালয় স্থাপিত করেন, রজনীনাথও তাঁহার পূঠ পোষক ছিলেন—আক্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনকারীর মধ্যে তিনিও একজন। প্রেসিডেন্সী কালেজে ছেলেদের সক্ষে মেরেদের সমান আসনে পড়িবার অধিকার সম্বন্ধে যে ছই মহান্মা যুদ্ধ করেন, তিনিও তাহার জন্যভম। তাঁহার কন্যাগণের মত স্থাশিক্ষা কন্যা ছুর্লভ—ক্রীযুক্তা অমিয়া বানাজ্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা গরীক্ষায় ও এফে পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিরাছিলেন।

দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁহার চিরদিনই ছিল। বৃদ্ধা জননীর ক্রোড়দেশে মাথা রাখিয়া শৈশবের সোণার কাহিনীও দেশের কথা গ্রু করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রঙ্গনীনাথের প্রণীত কয়েক খানা কবিতা প্রস্থ আছে। তিনি নিজে বেমন স্থাশিকিত ও স্থপঙিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র কন্যাগণও তদ্ধপ শিক্ষিতা ও গুণবতী। তাঁহার চরিত্রের বিমলতা, হৃদরের উদারতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ভাবের কোমলতা, সৌজন্য ও সরলতা তাঁহাকে বন্ধুদিগের আদর্শ করিয়াছিল। তাঁহাদের

হাদর-পটে তাঁহার মধুর চিত্র চিরদিন উচ্ছেল রহিবে। তাঁহাকে হারাইয়া
পূর্ব্ব বালালা একটা রক্ষ হারাইয়াছে। রন্ধনীনাথ গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার
কীর্ত্তি কি লুপ্ত হইয়াছে ? তিনি কি মরিয়াছেন ? কে মরে ? অমরের
মরণ কোথায় ? তিনি আছেন, চিরদিন চিরকাল থাকিবেন—অক্ষয়
যশোমিওত গৌরব নাম তাঁহার বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে থাকিবে। হে
কর্মী ! হে বীর ! হে বিজ্ঞ ! আবার দীনা মাতৃভূমির নাম উজ্জ্বল করিতে
অত্যুত্তাল তরঙ্গমালা সন্ধুলা পল্লার তটে তোমার সাধের বিক্রমপুরে
আসিও—আমরা তোমার নাম লইয়া কুতার্থ হইব।

১৩০৯ সালের ২রা বৈশার্থ (ইং ১৫ই-এপ্রিল ১৯০২) ভবানীপুর রিট্টিট বেলা ১০-৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

### ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া প্রামে সন ১২৫৯ সালের ৭ই প্রাবণ ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইংগর পিতা কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশর সে সময়ে ঢাকা জল্প আদালতের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল এবং তৎকালীন ঢাকা হিন্দু সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। ইংগর বিষয় স্বর্গীয় শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশরের জীবনীতেই বিশেষরূপে লিপিবন্ধ করিয়াছি।

নিশিকাস্ত বাবু শৈশৰ ইইতেই বিশেষ প্রতিভার পরিচর দিরাছিলেন।
প্রবৈশিক। পরীক্ষার বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি
কালেজে ভর্ত্তি হন, সে সমরে তাঁহার মন আন্ধ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়,
এবং দ্বিতীয় বার্ষিক পাঠ সমাপ্ত ইইতে না ইইভেই তিনি বিলাত ঘাইবার
জন্য উৎস্কুক ইইয়া পড়েন। এই সমরে তিনি উত্তর পশ্চিমের ছানে
স্থানে বাস করিয়া প্রার তিন বৎসর অভিবাহিত করেন। দেরাছুনে

থাকিবার সময় নিশিকাপ্ত হিন্দি এবং উর্দ্ধু ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন।
১৮৭০ খৃষ্টান্দের মার্চ্চ মাসে বিশেষ উদ্যোগ করিয়া ঢাকা নগরে ইনি
"বাল্য-বিবাহ-নিবারিণী" সভা স্থাপিত করেন, এই সভা ইইতে "মহাপাপ বাল্য বিবাহ" শীর্ষক একথানা মাসিকপত্র প্রকাশিত ইইত, উক্ত
কাগজ ও সভার স্থানী সম্পাদক নিশিবাবুর মধ্যমাগ্রজ স্থাগীয় নবকাপ্ত
বাবু ছিলেন। নিশিকাপ্তবাবু নানাস্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা দিয়া
এবং উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া সে সময়ে ঢাকা জেলায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এতয়াতীত
স্বর্গীয় ঘারকানাথ গঙ্গোপাধাায় সম্পাদিত "অবলা-বাদ্ধব" নামক পত্রিকাতেও ইনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

২১ বৎসর বয়সে ১৮৭০ খুঃ অব্দে নিশিবাবু বিলাত গমন করেন।
সেধানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর কাল
লাটীন ভাষা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনাদি
শিক্ষার নিমিত্ত জর্মানীর স্থপ্রাচীন ও স্থপ্রসিদ্ধ লাইপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রবেশ করেন এবং তথায় প্রায় সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল থাকিয়া জর্মণ,
সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় এবং দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আট
মাস ফুলসদেশে ক্ষম ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। নিশিবারুর অপূর্ব্ধ
বিদ্যাবতা ও অনুসদ্ধিৎস্থ প্রবৃত্তির আলোচনা করিলে বিশিত হইতে
হয়। ফরাসী ভাষায় ও ক্ষম ভাষায় বৃৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে
তুই বৎসর কাল ক্ষিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রাধ্যাপকতা করেন, এই
অধ্যাপকতা করিতে করিতেই তিনি ভাষাতত্ত্ব এবং ক্ষভাষা উত্তমন্ধশে,
শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ষমিয়ার কর্মত্যাগের পর নিশিবারু
প্রব্ধার স্ক্রজরলপ্তে জর্মণভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শন
শাস্ত্র অধ্যান করেন। ভর্মণীতে সময় সময় বধন তাঁহাকে অর্থাভাবে
পড়িতে হইত, তথানি তিনি কোন ভাল বিষয়ে ব্রুত্তা করিয়া সে অভাব

মোচন করিতেন। ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা কারয়া তিনি লাইপজিক নগরের ধর্মান্ধ খুষ্টানগণ কর্ত্তক বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন, সেই ধর্মান্দোলনের সময়ই তাঁহার খ্যাতি বছল পরিমাণে প্রিত সমাজের মধ্যে ছডাইয়া পডে। জন্মনি এবং স্বইজারলভের অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁইছে জর্মণী ভাষায় অভিজ্ঞতা এবং বক্তৃতার সারবতার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সময়ে রুষিয়ার শিক্ষা সচিব লাইপজিক নগরে আগমন করেন, তিনি নিশিকান্তের অপুর্ব বিদ্যাবন্তা ও প্রতিবাদ দর্শনে মুগ্র হইয়া তাঁহাকে রুষিয়ায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে সময়ে নিশিবারর ফরাদী ভাষার শিক্ষা শেষ না হওয়ায় তিনি রুষ গভর্মেণ্টের বারে ফরাসী দেশে থাকিয়া ফরাসী ভাষা শিক্ষা শেষ করেন। উক্ত ভাষা শিক্ষা শেষ হইলে নিশিবাৰু দেণ্টপিটাসবৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা সমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু অবশেষে নানা কারণে বাধ্য ছইয়া ছুই বৎসর পরে উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। পদত্যাগের পর ছুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে P. H. D. উপাধি লাভের জন্য প্রবেশ করেন এবং সেই কঠিনতম পরীক্ষায় গৌরবের সহিত প্রথম শ্রেণীতে উদ্ভীর্ণ হইয়। উপাধি ভ্ষণে ভৃষিত হন। আমাদের দেশে পুর্বেষ্ক আর কেইই রুষদেশে অধ্যা-পকতা কিংবা এই গৌরবজনক উপাধি লাভে সমর্থ হন নাই।

১৮৮০ খৃ: অক্ষের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডাব্রুয়ার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যার দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে জাতি-ধর্ম্মন্বর্গ-নির্বিশেষে তারতের প্রায় সমুদ্য প্রজ্ঞা, এমন কি রাজপ্রুষ্মগণও স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিয়াছিশেন।

নিশিকান্ত বাবু ভারতের নানান্থানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিরা-ছেন। তাঁহার প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থখনির খ্যাতি দেশে বিদেশে সর্ব্বে বিদ্যানা। বিগাতের Trubner কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত "The Jatras or the popular Dramas of Bengal", জুরিক হইতে প্রকাশিত "The Indische Essays" এবং Buddhism and Christianity" ইউরোপে যথেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করিছে। প্রথম গ্রন্থ থানি ইংরেজী হইতে জুরিক বিশ্বিদ্যালয়ের অধ্যাপক Henne জন্মণ ভাষায় অন্থবাদ করিয়াছিল। অপর গ্রন্থ ছুইখানাও জন্মণপত্রিকাসমূহ কর্ত্তক বিশেষরূপে প্রশংশিত হইয়াছিল।

নিশি বাবুর নিকট দেশবাসী বহু আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের সে আশা এখনও পূর্ণ হয় নাই। বিক্রমপুরের চুর্ভাগ্য এই যে তাঁহাদ্ধ স্লেহের কোল ছাড়াইয়া তাহার বুকের ছধে পুট সন্তানগণ যখন গৌরব মণ্ডিত শিরে জগতের নিকট আগনাদের প্রকাশ করে, তখন তাঁহারা দীনা কাতরা জন্মভূমির করুণ চাহনির মর্ম আর বুঝিতে চাহে না—মাকে তাহারা আর চিনে না! কিন্তু হায়! ছুর্ভাগিনী জননী কি তাহাদের ভোলে? মা কি চায় ? একবার শুধু উচ্চকঠে ভক্তির সহিত সন্তানের আদর ভরা ডাক ভানতে চায় মা-মা-মা।

#### মুন্সী কাশীনাথ দাশ গুপ্ত।

কাশীনাথ দাশ বিক্রমপুরস্থ বিদগাঁয়ে ১৮০৮ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইনি সে কালের রীতি অনুযায়ী সংস্কৃত বাঙ্গালা ও পারশুভাষার শিক্ষালাভ করেন। বিক্রমপুরের হিতার্থে ইনি যেরপ চেষ্টা, যদ্ধ ও অর্থ-বায় করিরাছিলেন বর্ত্তমান সময়ে বছ শিক্ষিত ব্যক্তিও তক্ষণ করেন না । ইনি নোরাখালির কালেক্টরীতে মহাফেজের পদে নিযুক্ত ছিলেন, উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি স্বকীয় সভতা ও কার্য্যাক্ষতার গুণে ইংরেজ কালেক্টরগণের মনোরঞ্জন করিয়া এ৫ বৎসর বয়নে পেন্সান লইয়া নিজ বাসপ্রামে বাস করিতে বাকেন। এই সময়ে ভাঁহার সাহিত্য জীবনের স্ক্রপাত হয়, তিনি বাসপ্রামে থাকিয়া 'পক্ষণীপিকা,' 'পঞ্চবটীতক্ত্ব' ও

'অবলা-জ্ঞানদীপিকা' নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 
যুবকের ভার কর্মাঠ ছিলেন, একমুহুর্ত সময়ও বৃধা নট করিতেন না।
পরের মঙ্গলের নিমিত্ত সর্কাই তিনি প্রস্তুত থাকিতেন, তিনি বহু জ্ঞাতি
কুটুর্ব ও দরিন্দ্রগণকে আপন আশ্রমে রাধিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন
এবং চাকুরীর সংস্থান ইত্যাদি করিয়াছেন।

কাশীনাথের সর্বপ্রধান কীর্ত্তি গ্রাম্য পোষ্টাফিস স্থাপনের চেষ্টা ও সংবাদ পর্ত্তাদি বর্তমান সমরের স্থার পূর্ব্বে পরীগ্রামে চিঠি ও সংবাদ পর্ত্তাদি বাতারাতের কোনও রূপ বন্দোবন্ত ছিল না। এই অভাব দুরীকরণার্থ মুস্পী মহাশর থানার ডাকে চৌকিদার কিংবা ঠিকা লোক দারা গ্রাম ও নগরবাদী লোকদিগের পত্রাদি প্রেরণের বন্দোবন্তের জ্ঞা ১৮৪৪ গ্রীংঅ: হরা জুন তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে আলোচনা করেন। ইহার ফলে ১৮৫২ গ্রীঃ অ: গভর্মেণ সাধারণের ডাকচালানের বন্দোবন্তের নিমিন্ত ধানার ডাকে এবং চৌকিদার বা ঠিকা লোকের বন্দোবন্ত করেন। এই রূপে গ্রামা ডাকছরের পত্রন হয়।

বৈক্রমপুরের রাস্তাঘাটের অভাব দৃষ্টে তদ্ রীকরণার্থ কাশীনাথ 'বিক্রমপুরের পথ বিষয়ক প্রস্তাব, নামক একথানা পুত্তক মুদ্ধিত করিয়া তাহা বিলি করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 'চাকা গেজেট' পত্তে ১২৭১ সনের ২৭শে কার্ত্তিক তারিথে এ প্রস্তের বিশেষ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

তদানীস্তন ডেপ্টি ম্যাজিট্টেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক উক্ত পুজক পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে ধন্তবাদ প্রদান করিয়া এক চিঠি লিখেন এবং বিক্রম-পুরের রাজ্ঞাঘাটের হর্দশা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গভর্মেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহারি কলে তালতলা হইতে শ্রীনগর পর্যান্ত গভর্মেণ্টের সাহাব্যে এক রাজ্ঞা নির্দ্ধিত হয়। এই আদর্শের অনুকরণে স্থ্রপ্রিদ্ধ এসিঃ কমিশনার স্বর্গীর অভ্যাতরণ দাস মহাশরের বাসপ্রাম লোনসিংহ তইতে নদ্ধিরা পর্যান্ত (দক্ষিণ বিক্রমপুর) এক রাজ্ঞা এবং

ৰজ্ববোগিনী নিবাসী বাব কালীকিশোর গুহ মহ'শয়ের যত্নে বজ্রযোগিনী হুইতে মিরকাদিম পর্যান্ত এক রান্তা প্রস্তুত হুইয়াছিল। ইহা ছাড়া ঢাকা ছোট আদালতের ভতপ্রব জজ বাব অভয়কুমার দত্ত গুপু মহাশয়ের চেষ্টার জৈনদার প্রামে এক রাস্তা তৈরারী হয়। দত্ত মহাশব মুন্সী মহা-শয়ের এইরূপ চেষ্টা ও উদামের জন্ম বিশেষ ধন্মবাদ প্রদান করিয়া চিঠি লেখেন। পথঘাট প্রভৃতির দিকে যেমন দাশ মহাশবের চেষ্টা ও যত্ন ছিল, তজ্প সমাঞ্চের হিতের প্রতিও তাঁহার ফুক্মদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। ক্যাপণের দারুণ অত্যাচারে ব্রাহ্মণকুলের সর্ব্যনাশ হইতেছে দেখিতে পাইয়া তিনি 'ক্সাপণ বিনাশিকা' নামক একথানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিতবণ করিয়াছিলেন। এই পুত্তক পাঠ করিলে মুন্সী মহাশরের শাক্ত জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সমাজের কল্যাণের নিমিত্র নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ক্সাপণের অবৈধতা সরল যুক্তিপূর্ণভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ১২৬৬ সালের ২০শে আষাঢ়ের 'সংবাদভাস্কর' পত্রে উহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। গভ-মেণ্ট কর্ত্তক ইহা সাদরে গৃহীত হুইরা ইংলগুত্ত পালিয়ামেণ্ট ও এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইরাছে। এ সকল গ্রন্থ ছাড়া 'হিলুধর্ম সংমন্ত্রণা' নামক আর একখানা প্রস্তুও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন বণিয়া জানিতে পারা যায়। এখানে গ্রন্থ সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম।

(১) শস্বার্থদীপিকা—ইহা একখানি আশুর্ব্য অভিধান, ইহাতে আদি ও অস্ক বর্ণের পর্য্যায়ক্রমে শৃত্যলা করিয়া শস্বার্থ লিখিত ইইয়াছে। বর্ধা—

| তাক।         | তাঙ্গ ক।     |
|--------------|--------------|
| অকর্কে।      | व्यक्रमम्क । |
| অধ্যাতিকারক। | অশারক।       |
| অগণক।        | অঙ্গুরীয়ক   |



জিঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ।

সাত আট বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই প্রন্থ সংগৃহীত ইরাছিল।

৭০৪ পূঠার গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। 'শব্দদীপিকা' অভিধান আলোচনা
করিয়া বিক্রমপুরের তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিত গলাচরণ বিদ্যারত্ব

মহাশয় যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন আমরা এখানে তাহা উদ্বৃত
করিলাম।

" শ্রীকাশীনাথ দাশো রচয়তি হি মুদা গুপ্ত শব্দেন যুক্তঃ, বিদ্যোৎসাহার্থ মেকং স্থমধুর রদযুতং কোষকং দলনোব্ধং। পর্যায়েঃ শব্দ পূর্বাং হৃদয়গ ফলদং দীপিকাধাং স্থাইর— রালোচ্যং পণ্ডিতাইগ্রঃ শ্রম ইহ সকলোপ্যাদৃতশ্চেদয়ং স্থাৎ। শ্রীগঙ্গাচরপেনাপি বিদ্যারদ্বেন সন্মুদে। বিবেচিতাতিয়তেন আশ্চর্যা শব্দদীপিক। ॥"

- (২) পঞ্চবটীতত্ব—এই পুস্তকে পরলোক, আত্মা, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।
- (০) অবলা-জ্ঞান-দীপিকা—ইহা নারীগণের প্রতি নানাবিধ উপদেশ পরিপূর্ণ পদ্যপুত্তক। রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর।

সাহিত্যে সমাজে ও বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইরা বিবিধ সদামুষ্ঠান দারা কাশীনাথ বিক্রমপুরে আপনাকে চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়া-ছেন। ১২৯০ সালের বৈশাধ নাসে ৭৭ বংস বরসে তিনি প্রলোক গমন করেন।

#### জাষ্টিদ সার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

জান্তিস চন্দ্র মাধব বোষ বিক্রমপুরের উজ্জ্বল রম্ব। ১৮৩৮ খুঃ জন্দের ২৬শে ক্ষেত্ররারী মাসে ইনি নিজ বাসগ্রাম বোলবরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা রারবাহাত্ত্র হুর্গাপ্রসাদ বোষ মহাশরের প্রব্যাতি দে সমত্রে

পর্ববঞ্চের সর্বাত্ত শ্রুত হইত, স্থানীর্ঘকাল ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ প্রতিভাবলে ইনি গভমে ণ্টের ও স্থাদেশীয় জন সমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। পরীবৃদ্ধগণ এখনও তুর্গাপ্রসাদের নাম গৌরবের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। মাননীয় চন্দ্রমাধৰ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ১৮৮৫ খৃঃ অবেদ সর্ব্বপ্রথমে যখন হিন্দু কালেজ প্রেসিডেন্সি কালেজে পরিণত হয়, তাহার চুই বৎসর পরে বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথম বৎসর প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে ঘাঁহারা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, চন্দ্রমাধব তাঁহাদের অন্যতম। ক্ষুদ্র কাজের ভিতরে ধেমন বৃহৎ বুক্ষের অন্কর লুকায়িত থাকে, তেমনি ইহার শৈশব প্রতিভা হইতেই ভবিষাৎ গৌরবের আভাষ পাওয়া গিয়া-ছিল। এণ্টাব্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি নুতন ইউনিভার্সিটি হইতে উপাধি লাভ করিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কালেজ সংশ্লিষ্ট আইন ক্লাসে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬০ খুঃ অব্দে অতিশয় প্রশংসার সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কালেজের তৎকালীন আইন অধ্যাপক বাারি-ষ্টার মণ্টিরো সাহেব ইহার হক্ষ বৃদ্ধি দেখিয়া বিশেষ স্নেহ করিতেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হন, সেখানে অল সময়ের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছয়মাস যাইতে না যাইতেই সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন এবং তাহার কিছুদিন পরে ডেপুটি ম্যাজিপ্টেটের পদ প্রাপ্ত হন, এইকার্য্য ও তাঁহার ভার উৎসাহী যুবকের নিকট বিশেষ ভাল বোধ না হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হইয়া व्यमभा उरमार्ट्य महिल कार्या बायुष्ठ इटेरलन-व्यक्तभव मनत रम्ख्यानी ও সদর নেজামত হাইকোর্টে পরিণত হইলে, চন্দ্রমাণৰ বাবু হাইকোর্টেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন। স্বকীয় বিদ্যা, বৃদ্ধিও প্রতিষ্ঠা বলে হাইকোর্টে ওকালতি কবিতে কবিতেই প্রধান বিচারকের পদে

প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র বাঞ্চালীর মুখোজ্জল করিয়াছেন। বিচারক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইনি যেরূপ স্থাবৃদ্ধি, পদোচিত গান্তীর্যা ও পদোচিত সম্ভম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই গৌরবের বিষয়। হাইকোর্টের ব্রিটিস জজেরাও ইহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কুটিত হন নাই। বড় বড় ব্রিটিশ ব্যারিষ্টারেরা ইহার সহিত বাকাালাপ করিবার সময় সাবধান ও সংযতবাক হুটতেন। কিছুকাল প্রধানতম বিচারক পদে কার্য্য করিবার পরেই ইনি 'সার' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি স্কুরসিক ও মিষ্ট ভাষী, পরিটিত অপরিচিত সকল ভদ্র লোকের সহিতই আলাপ করিতে কুঞ্জিত নহেন। বাকপটুতার জন্ম ইনি ভদ্রদমাজে মজলিসি লোক বলিয়া পরিচিত। সমাজ-সংস্থার বিষয়ে ও ইনি একজন অগ্রনী, কায়ত্ব সভায় সভাপতিরূপে চন্দ্রমাধ্য সামাজিক অভিজ্ঞতা ও হিতৈষীতার ষথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইনি পেনদান গ্রহণ করিয়া কলিকাভায় বাস করিলেও স্থানেশও স্বজ্বাতিকে বিস্মৃত হ'ন নাই। নিজ্ঞামে একটা দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া স্থকীয় বাস্থামের ও নিকটবর্ত্তী অধিবাসী বুন্দের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রীযুক্ত বোগেন্দ্র চন্দ্র বোষ ও দেশের উন্নতি করে বিশেষ মনোযোগী রহিয়াছেন, ইহার প্রতিষ্ঠাপিত শিল্পবিজ্ঞান সমিতির সাহায্যে দেশ দেশাস্তরে শিক্ষিত যুবকগণ প্রেরিত হইরা নানাবিধ শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া আসিয়া দেশের বহু কল্যাণ সাধন করিতেছে। আমরা আশা করি ইনিও পিতৃনাম উজ্জ্ঞান করিবেন। চক্র্মাধব বাবু নিজগুণে দেশ বিধ্যাত হইরাছেন, আমরা তাঁহার আরও দীর্ঘন এবং পারিবারিক শান্ধি ও স্থাধ কামনা করি। তিনি বে নিজ মাতৃভূমির নামে নাগিকা কৃঞ্চিত করেন না, ইহাই স্থাধের বিষয়।

#### বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বস্তু।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বিক্রমপুরের স্বেহের সন্তান, বঙ্গের মুক্টনণি, ভারতের উজ্জ্বণ রত্ন, জগতের দীপ্ত প্রতিভা। জগদীশচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া বিক্রমপুর ধন্ম, আর আমরাও ধন্ম যে একই নদীর তীরে, একই সোণার দেশে আমরাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, একই মাতৃভূমি তাঁহারও আমাদের।

জগদীশচন্দ্র বিক্রমপুরস্থ রাড়ীখাল গ্রামে স্বপ্রাচীন বস্তু পরিবারে **জন্মগ্রহণ করেন। ই**হার পিতার নাম ভগবানচক্র বস্তু। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে বি, এ. প্রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বিজ্ঞান শিক্ষার জনা ইংলত্তে গমন করেন এবং সেখান হইতে ১৮৮৪ খুটানে কৈছি জের ও লওনের বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। দেখান হইতে আসিয়া বর্তমান সময় পর্যাস্ক ইনি প্রেসিডেন্সি কালেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার বত্ত ভারতের কেন, সমগ্র জগতে বৈজ্ঞানিক নব সিদ্ধান্তের আবিদ্ধারে ধন্য হইয়াছেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্ম ইনি সতত সচেষ্ট আছেন। ইহার যত্ন ও চেষ্টায় প্রেসিডেন্সী কালেক্ষের পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রাগারের দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। ভারতবর্ষে ইহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আর একজনও নাই। ১৮৯৫ খ্রী: আ: ইনি এদিয়াটিক সোদাইটির গৃহে "on the Polarisation of the Electri city" শীৰ্ষক যে প্ৰবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে বৰ্দ্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাড়িতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লর্ড কেলভিন আচার্য্য বস্তুর প্রবন্ধের মৌলিকতায় বিশ্বিত হইয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। বস্তু মহাশরের বিতীর সন্মৰ্ভ "The determination of the Indices of refretion for the Electrical Ray লও রোলী কর্তৃক



বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বস্ত্র।

বিলাতের Rayal Societyতে প্রেরিত হইয়াছিল, রয়াল সোদাইটা বস্থ মহাশয়কে তাঁহার আদর্শানুষায়ী কার্যা সম্পাদনার্থ অর্থ সাহাযা করেন। আকংপর জগদীশাস্ত্র বঙ্গীয় গভমেণ্টের সংস্থাপিত গবেষণা ফণ্ডের অধাক্ষ হন। ইহার কিছুকাল পরে ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চার নিমিত্ত ভারত গভমেণ্ট কর্ত্তক মনোনীত হইয়া সপরিবারে বিলাত যাত্রা করেন, দেখানে ব্রিটিদ এদোসিয়েসনের একটা অধিবেশনে 'তাডিত কম্পনের ভাবাৰলী নিৰ্ণয়াৰ্থ একটা পূৰ্ণাঙ্গৰম্ব', শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ পাঠ ওস্বীয় নির্দ্ধিত যান্তের বাবভার করেন। তাঁচার দ্বিতীয় প্রবন্ধ The Electric Conductivity exhibited by certain polarising substances রয়াল সোদাইটীতে পঠিত হয়। গ্লাসগো নগরে প্রাসিদ্ধ লর্ড কেলভিন কর্ত্তক অভার্থিত হইয়া তিনি তত্ত্তা Society of the Arts নামক সমিতির নিকট 'ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য উচ্চতর বিষয়া-লোচনা জনা বৃত্তি স্থাপনও সরকারি নানা বিভাগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার এ সার-গর্ভ মন্তব্য সমুদয় বিলাতের প্রাসিদ্ধ প্রাসিদ্ধ পত্র সমূহে প্রশংসার সহিত সমর্থিত হইরাছিল। এতহাতীত দেশে প্রত্যাগমনের সমর কর্মাণী. ফ্রান্সের বহু বিশ্ব বিদ্যালয়ে ও বৈজ্ঞানিক সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করেন। ফরাসি দেশ ও আমেরিকায় ডাক্তার বস্থুর যন্ত্র সমূহ ব্যবস্থুত কালক্রমে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত জাঁহার নির্দিত তার বিহান তার-যন্ত্র হয় ত জগতের সর্বলে প্রাসিদ্ধিলাভ করিবে। क्रामीनहत्त बकास गरत, नास. एक्स्ट्री जेनारहित निरहशारी ७ व्या-বিক লোক। সম্প্রতি জগদীপচক্র আমেরিকার গিরাছিলেন। সেধান-কার খ্যাতনাম। বৈজ্ঞানিক সমিতি কর্ত্তক তিনি বিশেষ স্মান্তরের সহিত গুহীত হ ইরাছেন। বাল্টিমোর, চিকাগো, উইসকোলসিস প্রভতি

সহরে তিনি বক্তৃতা করিয়া বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।
জগদীশচন্দ্র চিকাগো সহরে গমন করিলে সেথানকার বৈজ্ঞানিক
সমিতি আপনাদের সভা স্থাপিত করেন এবং তথাকার বৈজ্ঞানিক
সভার সভাপতি সাধারণের নিকট বলিয়াছিলেন "এই যাঁকে আপনারা
সন্মুখে দেখিতেছেন, ইনি একজন ভারতবর্ষীয়, জগতের মধ্যে সর্ক্তপ্রেষ্ঠ
বৈজ্ঞানিক। বিছাৎ সম্বন্ধে ইহার আবিদ্ধার জগতের শীর্ষস্থান অধিকার
করিয়াছে। পুরাতন ভারতবর্ষ যেমন দর্শন, ধর্ম ও নৈতিক বিষয়ে
সমগ্র সভাজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, বর্ত্তমান
ভারতও বিজ্ঞানে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে, তাহার স্ট্রনা
দেখা যাইতেছে।"

কাঁব রবীক্রনাথের অমর তাষার তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া আমরা আমাদের এই ক্ষদ্র জীবনীর উপসংহার করিলাম।

তিনি সতাই গাহিয়াছেন ;---



স্থগীয় মনোমোহন ঘোষ।

পাধিতেয়র পশু তর্ক হ'তে । স্কর্হৎ বিশ্বতলে 
ডাক মৃঢ় দান্তিকেরে । ডেকে দাও তব শিবাদলে 
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম হুতায়ি দিরিয়া । 
আরবার এ ভারতে আপনাতে আস্ক ফিরিয়া । 
নির্চার, শ্রন্ধার, ধ্যান, বরুক সে অপ্রমন্তচিত্তে লোভহীন হুন্দুহীন শুদ্ধ শাস্ক তরুর বেদীতে ।

জগদীশবাবু অবসরমত প্রায়ই অকীয় বাসপ্রামে আসিয়া নিজ আত্মীয় অজনের সহিত সাক্ষাত ও স্বীয় বাল্যক্রীড়াভূমি দর্শন করিয়া তৃত্তিলাভ করেন। ছই তিন বংসর হইল তিনি একবার দেশে আসিয়াছিলেন।

# স্বৰ্গীয় মনোমোহন ঘোষ।

১৮৪৪ খুঠাকে বয়য়াগাদী প্রামে মনোমোহন জন্মগ্রহণ করেন, ইহার পিতার নাম ৺য়ামলোচন ঘোষ। রামলোচন বাবু বড় লাট লর্ড আকলাওের সময়ে সদর-আলার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামলোচন সে সময়ে একজন শিক্ষিত, উদার চরিত্র এবং সর্ব্ববিধ সংস্কারের পক্ষপাতীছিলেন। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একজন বিশিষ্ট বছুছিলেন। চাকা কালেজ প্রতিষ্ঠাত্বর্গের মধ্যে তিনিও অক্সতর, উক্ত কালেজের জন্ম তিনি বছু অর্থপ্র বায় করিয়াছিলেন। মনোমোহনের শৈশব শিক্ষা নদীয়া জেলার ক্রন্থনগরেই পরিসমাপ্ত হয়। তিনি সেখান হইতে ১৮৫৯ খুটাকে এন্ট্রাক্ষ পরীক্ষার উদ্ধান ইইরা কলিকাতা প্রেসিডেক্ষিকালেজে অধ্যয়নোজেলে আগমন করেন, কিন্তু এদেশে অধিক দিন না বাকিয়া তদীর পিতৃদেবের ইজ্নান্থবারী সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার দিবার নিমিন্ত ইংলপ্তে গমন করেন। ইহারাই ভারতীয় যুবকর্নের নিক্ট সিবিল সার্বিস পরীক্ষারপ্রথম পর্ধ-প্রকর্ণিক। মনোমোহন বাব ক্রিক্র

প্রীক্ষায় বিফল মনোরথ হট্যা বাারিষ্টার হট্যা দেশে প্রত্যাগমন কবি-লেন। দেশে আসিয়া প্রথম প্রথম তাঁহাকে বিশেষ কট পাইতে হইয়া-ছিল, কারণ কোনও ইউরোপীয় বাারিষ্টারই তাঁহাকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে চাহিতেন না। কিন্তু প্রতিভা-আগুনকে চাপিয়া কে রাধিতে পারে ? শীঘ্রই একটা বড় মোকদমায় তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, আইনে অভি-জ্ঞতা, যুক্তির নিপুণতা সর্বতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মনোমোহন বাবু বাদী আমীরুদ্দীনের পক্ষাবলম্বন করিয়া এরূপ স্থুন্দর ও স্বযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা প্রাদান করিয়াছিলেন যে তাহা শুনিয়া তৎকালীন জাষ্টিস নর্মাণ সাহেব তাঁহার ভবিষ্যত উন্নতি সম্বন্ধে ভবিষ্যাণী করিয়াছিলেন। বছদশী ও অভিজ বিচারপতির ভবিষাদাণী কালে অক্ষরে অক্ষরে সতা হইয়াছিল। কেবল কি অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনকুবের হইবার বাসনাই তাঁহার ছিল ? তাহা নহে, তিনি দরিদ্রের বান্ধব, আর্দ্রের সহায় এবং উৎপীড়িতের এক-মাত্র আশার অবলম্বন ছিলেন। যেখানে ফৌজদারী মোকদ্দমার কোন আসামীকে অন্তাররূপে নির্যাতিত হইতে দেখিতেন, সেখানেই মনো-মোহন অকাট্য যুক্তি ও তর্ক সহ তাঁহার উদ্ধারার্থ প্রাণ পণ করিতেন, অর্থের জন্ত ক্রক্ষেপ ও করিতেন না। এক্রপ স্বার্থপর স্বদেশ প্রাণ মহা-বীর বিক্রমপুর কেন সমগ্র বঙ্গদেশেই অতি অল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কত দরিক্র, কত নি:সহায় হতভাগাকে যে তিনি প্রলিসের অত্যাচার, বিচার বিভাট ও প্রাণদণ্ডের কঠিন পীড়ন ইইতে বক্ষা করিয়াছেন তাহা এখনও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কুটীরে কুটীরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইরা আর্সিতেছে। আমরা এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ তাঁহার মহামুভবতার পরিচয় পাইবেন। ১৮৮২ খুষ্টাব্দে নদীয়া কেলায় মুলুকটাদ নামক এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে খুত হইয়া পুলিস কর্ত্তক বিচারালয়ে নীত হয়, পুলিস অভিবোগে প্রকাশ করে যে, মূলুকটাদ নিজের নৰম বৰ্ষীয়া কল্পা নেকলানকে নিজ হল্তে হত্যা করিয়াছে, পুলিসের

শিক্ষার ও ভয়ে নেকজানের মাতা এবং স্থোদরও স্বীর পিতাকে দোষী বলিয়া সাবাস্থ করে এবং চক্ষে তাহারা এই হত্যাকাও দর্শন কবিয়াছে তাহাও বলে।

স্ত্রী ও কন্তার এইরূপ বিরুদ্ধ দাক্ষীতে বিচারক জব্দ দাহেব আদামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। মনোমোহন বাব এই মোকদ্দমার নখি পত্ৰ পড়িয়া কিন্তু বুঝিলেন যে মুলুকটাদ সম্পূৰ্ণ নিৰ্দেষ, তখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। মনোমোহনের স্থন্ম বুদ্ধি প্রভাবে গুপ্ত সভা প্রকাশ হইরা পড়িল এবং সে হাইকোর্টের বিচারে বেকস্থর খালাস পাইল। গরীব মূলুকটান যতদিন জীবিত ছিল ততদিন ভাঁহার জীবনদাতাকে বংসরে ছই একবার করিয়া ক্লতজ্ঞতা স্বরূপ কিছ কিছু ফল ফুলাদি উপহার প্রদান করিত। মনোমোহন বাবু ছাত্রদিগের পরম বন্ধ ছিলেন। মণিপুরের হতভাগ্য যুবরাজ টাকেন্দ্রজিৎকে প্রাণদ্ধ হইতে রক্ষা করিবার জন্ম তিনি বেরূপ আইনাভিজ্ঞতা, স্ম্যুক্তির ও নঞ্জীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে লর্ড ল্যান্সডাউন ও তাঁহার প্রধান প্রধান অমাতাবর্গও তাঁহার বুক্তির সারবতা ও আইনাভিচ্ছতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি দেশের সর্কবিধ হিতাক্ষ্পানেই যোগ দিতেন। জাতীয় মহাসমিতিরও তিনি একজন পরম বান্ধব ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্বে কলিকাভার কংগ্রেমোপলকে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে ববিত ছিলেন।

পুলিসের অত্যাচার, বিচারকদিগের অন্যার বিচার প্রভৃতি তিনি একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। তিনি শাসন ও বিচারের স্থতন্ত্র বিধান সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতেই তদীর কৃষ্ণনগরের বাস ভবনে ১৮৯৬ খৃঃ অঃ র ১০ই অক্টোবর শনিবার দিবস অকালে মানব-দীলা সংবরণ করেন।

## স্বৰ্গীয় লালমোহন ঘোষ।

স্বৰ্গীয় লালমোহন ঘোষ মৃত মহাত্মা মনোমোহন ছোবের কনিষ্ঠ ভাতা। ইনিও অঞ্জের ন্যায় ক্বতী পুরুষ। ১৮৭৯ খুষ্টাবেদ ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন এবং অল্পকাল পরেই ব্যারিষ্টার হট্যা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে আসিবার কয়েক বংসর পরে যাহাতে ভারতে দিবিল শার্কিদ শরীক্ষা গৃহীত হয় সে বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য ব্রিটিশ ইপ্তিয়ান এসোসিয়েসান কর্ত্তক ইনি পুনরায় ইংলপ্তে গমন করেন। দেখানে পালে মেণ্টের সভাগণ ইহার বক্তৃতায় মুগ্ধ ছইয়াছিলেন এবং তাহার অতি অল্প কাল পরেই ভারতে ষ্টাটুটারি সিবিল সার্বিস পরীক্ষা প্রচলিত হয়। ১৮৮০ খুষ্টাব্দে লালমোহন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বোম্বাই ও কলিকাতার অধিবাসিবর্গ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভার্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর যথন লর্ড বিপাণের আদেশে ভারতে 'ইলবার্ট বিল' নামক বিপাণের বাবভা সচিব মহাত্মা ইলবার্ট কর্তৃক নৃতন বিধান অর্থাৎ যে বিধানের বলে এদেশবাসী বিচারকগণ ইংরেজদিগের উপর ব্রিটিশ বিচারকদের নাার বিচারাধি-কার দিবার প্রস্তাব হয় তখন এদেশীয় ইংরেজগণ এই নৃতন বিধানের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলে, লালমোহন বাবু বিলাভ গমন করিয়া পার্লে-মেণ্ট মহাসভার সভ্য হইবার চেষ্টা করেন, ইহার পক্ষে মোট ৩৫৬০ ভোট ক্রদত হইরাছিল, কিন্তু পরিশেষে আইরিসদের চেষ্টায় লিবারেল সম্প্রদারের পরাক্তম হওরায় ইহাকে বিফল মনোরথ হইতে হয় ৷ ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে ইহার অনাধারণ দখল ছিল, বঙ্গভাষার প্ৰতিও লালমোহন বাবুর বৰেষ্ট অমুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। ইনি মাইকেল মধুস্দন দত প্রণীত 'মেখনাদবধ' কাৰ্যের ইংরাজীতে যে অফুবাদ ক্রিয়াছেন, তাহা **অভিশ**র মনোরম হইয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টা<del>বে</del> ইনি



সূৰ্গীয় লালমোহন ঘোষ।

জাতীয় মহা সমিতির সভাপতি হই রাছিলেন। ইংরেজী বক্তায় ইনি
প্রথাত নামা বাগ্মী। রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহার মত অসাধারণ
বিজ্ঞ বাক্তি ভারতে অতি অলই আছে। লালমোহন বাবুই সর্বপ্রথমে
দ্বিধা ভিন্ন বন্ধের নিরাশ অধিবাসীদিগকে অদেশী ও বয়কটের তুর্যানিনাদে উদুদ্ধ করিয়াছিলেন। লালমোহন বাঙ্গালা দেশে চিরম্মরণীয়।
দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা সহু করিয়া বিগত ২রা আছিন শনিবার (১৮ই
সেক্টেবর) অপরাহে লালমোহন বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন।

#### দাতা কালীকুমার।

দাতা কালীকুমারের গৌরবমায় পুণানাম পুর্ববদ্বাদীর বিশেষ পরিচিত। এই মহাত্মা আহ্মানিক ১৮২০ গ্রীং অং মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অধীন খ্রীনগর থানার অন্তর্গত কুকুটিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কালীকুমারের নাম হইতেই কুকুটিয়া গ্রামের খ্যাতি। ইনি মধ্যবিদ্ধান্তর পরির গৃহছের সন্তান। শৈশবে ছংগ ও দরিক্রভার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যৌবনে স্বকীর পৌরুষ ও অধ্যবসায়ের বলে কমলার ক্লা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালীকুমার কুকুটিয়া গ্রামের দক্তোপাধিধারী কারস্থ বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ রামজ্মর দত্তের তিন পুর, রামলোচনে, রাজকিশোরও নক্লিশোর। কালীকুমার স্ক্রেষ্ঠ রামলোচনের বংশধর। শৈশবে নিজের চেটা ও যত্মে তিনি বাললা ও পারভ ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, বিশেষ পারভ ভাষার তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। প্রথম জীবনে তিনি সামান্ত বেতনে ঢাকা নগরে এক বক্ষীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। করেক বংসর এই কার্যা করিয়া আদালতের কার্যো অভিক্রতা লাভ করত: সেকালের ওকালতী পরীক্ষা দিয়া-ভাহাতে উত্তীর্ণ হন। প্রথমে মুন্সেক্সের উক্লীল

হটয়া পরে সদর আমিনী আদালতের উকাল হটয়া ময়মনসিংহ সহরে আগমন করেন। ময়মনিশংহেই তাঁহার জীবনের উচ্ছলতম অংশ যাপিত হইরাছিল। কালীকুমারের ন্যায় পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে অতি বিরল। চঞ্চলা কমলার স্নেহ-দৃষ্টিপাতে তিনি ময়মনসিংহে আসিয়া যেরূপ প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইরা-ছিলেন, তজ্ঞপ নানাবিধ সৎকার্য্যে মুক্তহন্তে দান করিয়া আপনাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। কালীকুমার মাসে দহস্রাধিক মুদ্রা অর্জন করিতেন, কিন্তু এক কপদ্দকও সঞ্গয় করিতেন না, সমুদয়ই পরার্থে ব্যবিত হটত। তাঁহার ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও চবিত্র সম্ভদ্ধে মহামনসিংহের বি**জ্ঞ** ও প্রাচীন উকীল স্বর্গীয় গোবিন্দ প্রসাদ বস্থ মহাশয় বলিয়াছিলেন (य, "कालीकुमात जानर्न हतिक डिकील हिल्लन। जाजुमर्याना कान, धर्म ভীকতা তাঁহার বড়ই অধিক ছিল। তিনি নিজে অসহপারে অর্থ উপার্চ্ছন করিতেন না তাহাই নহে, কথন জ্ঞানতঃ আচরিত অসত্বপারের প্রশ্রম দিতেন না। অথচ তাঁহার উপার্জন বডই অধিক ছিল। জীবনে তিনি ছই বার মাত্র কালেক্টরী ও ফৌজদারী কাছারিতে গিয়াছিলেন, একবার এক নামজারি, অভাবার এক হত্যাপরাধ ঘটত ফৌজদারি মোকদ্দমা উপলক্ষে। প্রথম মোকদ্দমার তিন সহস্রও দিতীর মোকদমায় একদিনে এক সহত্র মুদ্রা পাইয়াছিলেন। কালীকুমারের প্রতিগ্রন্থী উকীল সে সময়ে ময়মনসিংছে কেই ছিলনা। তিনি মিষ্টালাপা সহকাও বিচক্ষণ বৃদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্ত তাঁহার পর্বাপেকা মহত্ত দানশীলতায় ও অতিথি-সৎকারে। কালী-কুমারের বাসায় প্রতিদিন শতাধিক লোক আহার পাইত, দরিজ বিদ্যার্থী এবং ক্ল প্রার্থিগণ যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারিজেন । কোন কোন দিন উংগ্র বাটীতে তিনশত চারিশত অতিথিও হইত কিন্তু কেইই বিফল

<sup>#</sup> 의지역 평발 3008 |

মনোরথ হইরা ফিরিরা যাইত না, মোটের উপর আহার বা অর্থ বিনি যে বাসনা করিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইতেন, তিনি তাঁহাকেই যথাশক্তি সাহায্য করিতে পশ্চাদপদ হইতেন না।

একবার এক ব্রাহ্মণ সম্ভান তাঁহার নিকট কল্পা বিবাহের জন্ম অর্থ সাহায্য প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়। কয়েক দিবস অতীত হইল আহ্ন কোন ওরপ সাহায্য পাইলেন না; এক দিবস ব্রাহ্মণ কহিলেন বছ দিবস অতীত হইয়াছে এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে দেশে বাইতে পারি। কালীকুমার ব্ঝিলেন যে ত্রাহ্মণকে হ্রনেক দিন রাখা ইইয়াছে, কাছারি ষাইবার সময় বলিয়া গেলেন অদা নাহা পাইব তাহা আপুনার। ति पित्र कांगीक्मांत अर्फ मस्य मूजा खाश क्रेटलन अवर जाहांके আনিরা আক্ষণকে প্রদান করিলেন। তাঁহার এক পিশতুতো ভাই তাঁহার বাসার থাকিতেন, তিনি এই দানের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া ছিলেন যে 'ব্রাহ্মণের কন্সার বিবাহে যে পরিমাণে অর্থ দিলে স্ফারুদ্ধপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাঁহাকে সে পরিমাণ অর্থ দিলেইত হইত।" মহাঝা কালীকুমার বলিলেন, "এ টাকা আমার নতে ব্রাক্ষণের। প্রত্যহ কি আমি পাঁচ শত টাকা পাই ? আজ ব্রান্ধণের অনুষ্ঠগুণে প্রাপ্ত হইয়াছি।" তিনি সকলকে বলিতেন "প্রামি বে ছ'পরসা পাই, সে কালীকুমারের সহধর্মিণীও তদীর পতির ন্যায় সরল ও উদার প্রক্রতির লোক ছিলেন। স্থার কাপড় ভিন্ন তিনি অন্য কোনরূপ মূল্যবান বস্তাদি পরিধান করিতেন না। একবার একজন আত্মীয় কালীকুমারের সহধর্মিণীকে একখানি স্কবর্ণের অল্ডার উপঢ়োকন দেন। এ অল্ডার খানি তিনি প্রত্যর্পণ করিয়া ৰলিয়াছিলেন, পূহে আর কাহারও এরূপ অল্ডার নাই, আমি কিরপে ইং। পরিধান করিব ?" এরপ উদার পদ্মী গ্ৰহে না থাকিলে কি কালীকুমার এইক্লপ দানশীল চইতে পারিতেন ?

কালীকুমার ১৮৬৭ প্রীষ্টাব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।
মৃত্যুর পরে তাঁহার গৃহে এক কপর্দ্ধকণ্ড সঞ্চিত ছিল না। অতিথি
সৎকারে ও দানশীলতার দাতা কালীকুমার পূর্ববঙ্গে যে অক্ষরকীর্ত্তি সঞ্চয়
করিয়া গিয়াছেন তাহা অক্ষর ও অমর। কত দরিদ্র বিদ্যার্থী, কত
হতভাগ্য কর্মপ্রার্থী যে তাঁহার করুণা-কণা লাভে কুতার্থ হইয়াছে আজ
কে তাহার সংখ্যা করে ? তিনি সমভাবে সকলকে অয় বয় দিতেন,
কোনও ভেদবৃদ্ধি তাঁহার ছিল না। প্রতিবৎসর ছর্মোৎসবের সময়
চারিপাঁচ শত লোক তাঁহার নিকট বয় পাইত। এখনও বিক্রমপুরের
সর্ব্বর এই মহাত্মার নাম প্রতিদিন গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইয়া
থাকে।

## স্বৰ্গীয় কালীমোহন দাশ গুপ্ত।

স্বৰ্গীয় কালীমোহন দাশমহাশয় প্ৰখ্যাত নামা কাশীখন দাশগুপ্ত মহাশন্ত্ৰের প্ৰথম সন্তান। কালীমোহন বাবু বিক্রমপুরাস্তঃগতি তেলিরবাগ গ্রামে ১৭৬০ শকাস্কার ১৭ই প্রাবণ মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার হাতে থড়ি এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রামের শুক্ত মহাশরের হত্তেই সম্পাদিত হয়, তৎপরে কলিকাতার হিন্দু কালেজ ও প্রেসিডেন্সী কালেজ শিক্ষালাভ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়,—আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়য়াই বরিশাল সদর কোর্টে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে কালীমোহন স্বকীয় স্ক্ল বৃদ্ধি ও আইনাভিজ্ঞতার জন্ম অন্ধলাল মধ্যেই খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। কাশীখর বাবু বরিশালে গভর্মেন্টের উকীল ছিলেন, পুত্র ও পিতার ব্যবসায় অন্ধলয়ণ করিয়া ভয়্কণ বয়দেই জনসাধারণের শ্রদ্ধালাভ করিতে সমর্থ হন। ১৮৬২ ব্রীঃ অঃ কলিকাতা হাইকোর্টের স্কৃষ্টি হইলে কালী-



স্বৰ্গীয় কালীমোহন দাসগুপ্ত।

মোহন বাবু বরিশাল পরিত্যাগ করিয়। কলিকাতার আগমন করেন এবং হাইকোর্টে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হাইকোর্টের বিখ্যাত জল পরলোক গত স্থার রমেশচক্ষ মিত্র কে, টি এবং অবসর প্রাপ্ত জল প্রিয়ক চক্রমাধব ঘোষ মহাশয় তাঁহার সম সাময়িক। কালীমোহন বাবুর বক্তৃতা শক্তি এবং আইনাভিজ্ঞতা এতদুর প্রথব ছিল বে লোকে তৎকালীন প্রাসিদ্ধ বিচারক ও স্ক্রিছান বারকানাথ মিত্র ও অমুক্লাচক্ষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার তুলনা করিতে কুঞ্জিত হইত না।

জগতে প্রতিভা কখনও অনাদৃত থাকে না। যাহার শক্তি থাকে, শত বাধা বিমের মধ্য দিয়াও একদিন না একদিন তাহার বিকাশ হরই হয়। কালীনোহন বাবুর প্রতিভা ও অর্কাল মধ্যেই সমগ্র বদদেশে ব্যাপৃত হইরা শভিল, তাহার অস্কৃত আইনাভিক্ষতা বলের স্বভূর পালী প্রান্তে ও গিয়া পঁহছিল। তাঁহার আইনাভিক্ষতা এত দূর রাই ইইরা পভিল যে স্বভূর মফস্বল ইইতেও সর্বাদা তাহার আহ্বান আসিত। কালীনোহন বাবু বখন বে মোকদমা গ্রহণ করিরাছেন, প্রায় সকল গুলিতেই জয়লাভ করিতে সমর্থ ইইয়াছেন। তিনি সত্যবাদী, সাহসী এবং স্বাধীন মত পোষণ করিতে ভাল বাসিতেন। ছর্কলভা ও অধীনভা তাঁহার পুরুষ হৃদয়কে নিগড় বদ্ধ করিতে পারিতনা। তিনি কিক্সপ যথার্থাণী এবং প্রইবকাছিলেন পাঠকগণ আমাদের নিয়লিখিত ঘটনাদি হইতেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

একবার, যখন সার ইুরার্ট জ্ঞাকসন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসন অলহ্বত করিতেছিলেন, সে সমরে তাঁহার নিকট একটা মোকদ্রমার কালীমোহন বাবুর আইনের কৃট তর্ক চলিতেছিল,—অল সাহেব এক বিবরে বড়ই শ্রম করিতেছিলেন—এবং তাঁহার সেই শ্রমান্থক উক্তিই ঠিক্ বলিরা মানিরা লইতে কালীমোহন বাবুকে পুনঃ পুনঃ বেদ করিতেছিলেন। তছ্তরে কালীমোহন বাবু পুক্রোচিত মূদুতার

সহিত বলিয়াছিলেন বে, "এইরূপ একটা সামান্ত বিষয় বাহা প্রেদিডেন্সন কালেরের বে কোন আইন ক্লাসের ছাত্র ব্রিতে সক্ষম, তাহা আশনার নায় হাইকোর্টের একজন বিক্ষ বিচারপতি ব্রিতে পারিতেছেন না!" কালীমোহন বাবুর এই উক্তিতে জঙ্ক সাহেব ক্রোধে অগ্নি শর্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমনকি তাঁহাকে ওকালতনামা কাড়িয়া লইবেন এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করিতেও কুন্তিত হ'ন নাই, কিন্তু তাহাতে কালামোহন বাবু বিন্দুমাত্রও ভীত হ'ন নাই—পরে অনা একজন বিচক্ষণ বিচারকের.নিকট সেই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হইলে—কালীমোহন বাবুই ক্ষমী হইয়াছিলেন।

আর একটা ঘটনা হইতেও পাঠকবর্গ কালীমোহন বাবুর অসামান্য তেজ্বিতার পরিচয় পাইবেন। একবার একটা মানহানির মোকদ্দমায় তিনি একজন ভদ্রলোকের পক্ষাবলম্বন করেন, সেই ভদ্রলোককে অপর একব্যক্তি 'শ্য়রকা বাচ্চা' বলিয়া গালি দিয়াছিল, ভদ্রলোক ইহাতে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া আদালতের আশ্রম গ্রহণ করেন। এই মোকদ্দমার বিবরণ অবগত হইয়া বিচারক বলেন যে 'এ কিছু নয়, বান্ধালীদের মধ্যে 'শ্ররকা বাচ্চা' এই গালটা তেমন দোষণীয় নহে—এটা একটা সাধারণ গালি—ইহাতে আবার মানহানি কি ?" কালীমোহন বাবু তছন্তরে বলিয়াছিলেন, বদি মাননীয় জল্প মহোদয়কে কেহ 'শ্রয়কা বাচ্চা' বলিয়া সংঘাধন করে, তাহা হইলে কি তিনি ভাল বোধ করিবেন ?"

কালীমোহন ৰাবু পারিবারিক জীবনে স্থী হইতে পারেন নাই। উপর্যুপরি শোকের আবাতে তাঁহার হৃদর ক্ষত বিক্ষত হইরাছিল। তাঁহার ছই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আজ তাঁহাদের কেহই বিদ্যানান নাই। সর্ক্তেখনে তাঁহার কন্যা স্থলীলাবালার অতি শৈশবেই মৃত্যু হর, তৎপরে তাঁহার ছিতীর পুত্র নিহির রঞ্জন একাদশ

বর্ষ বরসে প্রাণত্যাগ করে, সর্বাশেষে জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জন একমাত্র কন্যা কৃত্যমকুমারীকে রাধিয়া ২৪ বৎসর বয়সে পিতার বক্ষে শেল নিক্ষেপ করিরা মৃত্যু মুধে পতিত হ'ন। মনোরঞ্জন বাবুর মৃত্যুতেই তাঁহার হৃদয় ও আহ্যু উভয়ই ভয় হইয়া গেল—ইহাদের মৃত্যুর পরে তিনি বে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, সে কয় বৎসর আপনার আহ্যের দিকে একেবারেই দৃক্পাত করিতেন না।

মহারাণী ভিজৌরিয়ার ১৮৮৭ খুীষ্টাব্দের ক্বিলি দিনে তিনি শন্ধী চক্রমণিদেবী এবং পৌত্রী কুসুমকুমারী কে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বিজ্ঞমপুরের বহু কৃতী সন্তান ষেমন উত্তর কালে খ্যাতিমান ইইয়া
নিজ্ঞ মাতৃত্বমির নাম স্মরণ করিতেও কুঙা বোধ করেন, কালীমোহন
বাবু তজ্ঞপ ছিলেন না। দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তাঁহার আন্তরিক
চেষ্টা ও যত্ম ছিল। প্রামে দাত্রয় ঔষধালর, বিদ্যালয় প্রভৃতিই তাঁহার
সাক্ষ্য। দাত্রয় ঔষধালরের ব্যর-নির্কাহার্থ তিনি বিশেষরূপে তদীর
উইলের মধ্যে লিখিরা দিরা গিয়াছেন। বাহাতে প্রামবাসা ছোট বড়
সকলে বিনা ব্যরে চিকিৎসিত হইতে পারে ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল।
নিজ্ঞ মাতৃত্বমি তেলিরবার তাঁহার অতি প্রিরতম ছিল। কোনও
প্রামবাসী আসিলে তাঁহার নিকট—প্রামের ছোট বড় সকলের কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তৃথি লাভ করিতেন। নিজ্ঞ প্রামের উন্নতির
দিকে তাঁহার চেষ্টা ও বত্ম অত্যন্ত বেশী ছিল। তাঁহার মত বিজ্ঞমপুরের
প্রত্যেক কৃতী সন্তানগণ বদি নিজ্ঞ নিজ্ম প্রামের উন্নতি কল্পে মনোবোগী
হইতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞমপুরের বৌবন-জ্ঞী বুঝিরা আবার
কিরিয়া আসিত।

# স্বৰ্গীয় তুৰ্গামোহন দাশগুপ্ত।

১২৪৮ সালে তেলিরবাগ গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমপরের মধ্যে এই প্রাম একটা প্রাসিদ্ধ স্থান, এখানে বছ সম্লাভ বংশীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কারত জাতীর ভদ্রগোক বাস করিয়া থাকেন। ছুৰ্গামোহন বাবুর পিতা ৬কাশীখর দাশ তৎকালে বরিশালে ওকালতী করিয়া বিশেষ খ্যাতিমান হইয়া পডিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যেমন গ্রামে প্রামে বিদ্যালয় সে সময়ে তাহা ছিল না, তখন লেখা পড়া শিখিতে ছইলে বালকগণকে যথেষ্ট কষ্ট সহা করিতে হইত। শৈশবে মাড়ুহীন হইয়া প্রথমে তিনি তাঁহার খুড়ার নিকট কালীঘাটের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন, পরে বরিশালে ইংরেজী স্কুল খুলিলে তথায় আসিরা লেখাপড়া করিতে থাকেন। শৈশব হইতেই ইনি পরত:খকাতর, নিরহছার ও পাঠে মনোবোগী ছিলেন। বালক ছুর্গামোহন পাঠ্যা-ৰস্থাতেও কখনও কোনও হুষ্ট বালকের সহিত মিশিতেন না। মিজের অবস্থা ভাল ছিল সেজক গৰ্কিত হওয়া দুৱে থাকুক বরং তিনি সে সময়ে ক্লাসের গরিব ছেলেদের সহিত মিশিতেই বেশী ভালবাসিতেন। পঞ্জিত শিবনাথ শান্ত্রী ছুর্গামোহন বাবুর ক্রমুরের স্বাভাবিক পরভুঃখ-কাতরতা সম্পর্কে যে একটা উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিরা দিলাম ইহা হইতেই পাঠকবর্গ তদীর চরিত্রের মহন্ত ও অক্রতিম বন্ধদের পরিচর পাইবেন।

তিনি লিখিয়াছেন বে "ছুর্গামোহন বাবুর কালীঘাটে বাস করিবার সমর তাঁহার সমবরক বালকদিগের মধ্যে একটা গোরালার ছেলে ছিল, তাহার পিতা দোকান করিরা দই ও ছগ্ধ বিক্রম করিতেন। প্রতিদিন কুলের ছুটির পর দেখা বাইত, শিশু ছুর্গামোহন গোরালার দোকানে বিসরা আছে। এছন্য বাটার লোকে উচ্ছাকে তির্ম্বার করিতেন,



স্বৰ্গীয় ভুৰ্গামোহন দাসগুপ্ত।

কিছ্ক তিনি সেই গোষালার ছেলেটিকে ভালবাসিতে ও সাহাব্য করিতে ছাড়িতেন না। এ বন্ধুতা চিরদিন ছিল। শেষে তিনি হইলেন হাইকোটের একজন বড় উকীল, আর সেই বন্ধুটি হইলেন একটা সামাঞ্চ কুড়ি টাকা বেতনের কুল মাষ্টার। ছুর্গামোহন বাবু বাস করিতে লাগিলেন রাজপ্রাসাদে, আর সেই গরীব কুল মাষ্টারটি বাস করিতে লাগিলেন একথানি গোলপাতার ঘরে। ছুর্গামোহন বাবু মধ্যে মধ্যে সেই গোলপাতার ঘরে গিয়া সেই বন্ধুকে ও পরিবার পরিজ্ঞনকে দেখিরা আসিতেন। বাড়ীতে কোনও কাজকর্ম হইলে সেই বন্ধুকে ও তাঁহার স্ত্রিপুত্তকে না আনিলে চলিত না।" এইরূপ প্রীতির ভাব শৈশব বন্ধুর প্রতি কয়জনে পোষণ করেন ? এমন কি তাঁহার এই বাল্যবন্ধু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, যতদিন পর্যান্ত না তাহার নাবালক প্রগণ বয়প্রাপ্ত ইইয়াছিল ততদিন পর্যান্ত তিনি মাসহারার বন্দোবন্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বরিশাল হইতে অর সময়ের মধ্যেই তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃদ্ভিসহ কলিকাতা আগমন করিয়া প্রেসিডেন্সী কালেকে প্রবিষ্ট হইয়া বথা সময়ে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। সেধানে অরকালের মধ্যেই তিনি বহু অর্থ উপার্ক্ষন করিতে আরম্ভ করিলেন, বেমন অর্থোপার্ক্ষন করিতেন তক্রশ নানা সৎকার্য্যেও তাহা বার করিতেন। পাঠাবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্মধর্মান্থরাগী হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে তাহাতে দীক্ষিতও হন।

ছুৰ্গামোহন বাবু নিজে বেরপ উদার ও মহৎ ছিলেন। গুঁছার পত্নী ব্রহ্মমনী দেবীও তেমনি গুণবতী ও পতির সমুদর সাধুকার্ব্যের সহারতা করিতেন। ব্রহ্মমনীর স্থার উদার দ্বন্ধনা পরছুঃশকাতরা ও দরাবতী রমণী অতি বিরল। নানা প্রকার বিপদ কথার মধ্যেও তিনি সর্কাদা মধুর বাক্যে পতিকে উৎমাহিত করিতেন। খবন পশ্ভিতবর ঈশর

চক্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বালবিধবাগণের হুংথে ব্যথিত হইয়।
বিধবা বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন, তথন হুর্গামোহন বাবুও প্রাণপণে
তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এমনকি নিজে উদ্যোগী ও বছুপরায়ণ
হইয়া বহু অর্থ বায়ে অনেক বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন এজ্ঞ হিন্দু
সমাজের নিকট তাঁহাকে বথেষ্ট গ্লানিও সহু করিতে হইয়াছিল।

বরিশাল হইতে পরে তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী করেন, এধানেও তাঁহার বহু পানার ও প্রতিপত্তি হইরাছিল। স্বদেশের উন্নতি করে চিরদিনই তিনি বত্ববান্ছিলেন। স্ত্রী শিকার জ্বন্থ তিনি অকাতরে অর্থব্যর করিতেন। স্বায় কন্থাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন এবং কতকগুলি নিরাশ্রয়া বালিকাকে নিজ বাড়ীতে আনমন করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। মৃত্যুর সময়ে বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার জ্বন্থ মাসিক বৃত্তির যে বন্দোবন্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনের এক অক্ষয় কীর্ত্তি।

একবার তিনি স্বীয় বাসপ্রাম তেলিরবাগে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বর্ধার সময় সর্বসাধারণের শবদাহের বিশেষ অস্থবিধা হয়, চারিদিকে জল, কাজেই মৃতবাক্তির আজ্বীরগণের দারুণ শোক ছঃধের মধ্যে ইছা আরও গুরুতর হইয়া পড়ে; ছর্গামোহন বাবু এই অস্থবিধা দূর করিবার নিমিন্ত পাকা শ্মশান নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিকটবর্তী প্রামবসীগণের বে কতদূর স্থবিধা ইইয়াছে তাহা বলাই বাছলা। ১৩০৪ সনে কলিকাতা মহানগরীতে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

বিক্রমপুরবাসীগণ চিরদিন গৌরবের সহিত এই মহাক্সার নাম ক্ষরণ করিবে।

# স্বর্গীয় অভয়কুমার দত্ত গুপ্ত।

জগতে অনেক প্রকার দেশহিতৈষী দেখিতে পাওয়া বায়. এক প্রকারের দেশহিতৈবী আছেন, বাঁহারা বক্তৃতার ছটায় ভারতমাতার গৌরবকাহিনী গাহিয়াই আপনাদিগকে দেশের প্রক্রত মঞ্চলকারী বলিয়া বিবেচনা করেন, প্রকৃত কর্ত্তব্য ইহারা চাহেন না, ইহাদের স্বপ্পে বক্তৃতা, চিস্তার বক্তৃতা, কথার বক্তৃতা, কার্য্যে কিছুই করিতে স্বীক্লত নন। আর এক প্রকারের দেশহিত্যী আছেন তাহারা প্রকৃত কর্মনীর, যাহাতে দেশের কল্যাণ হয়. একমাত্র তাহাই তাঁহাদের লক্ষ্য, এই শ্রেণীর লোকেরা নাম ও বশের কাঙাল নন, ইহাদের মূলমন্ত্র কর্ম-বক্তার শুগুগর্ভ বাক্যচ্ছটাতেই কেবল ইংাদের শক্তি ও তেজ নিহিত থাকে না। স্বর্গীয় অভয়কুমার দত গুপ্ত মহাশয়ও এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন ছিলেন। অভয়কুমার বাবু জৈনসার গ্রামস্থ দত্তবংশীয় রাজচক্র দত্ত মহাশরের কনিষ্ঠ সম্ভান। ইনি ১৭৩৮ শকের ২৩শে ফাল্কন বুধবার জন্ম-গ্রহণ করেন। অতি শৈশব হইতেই তাঁহার বৃদ্ধি ও মেধাশক্তি একাস্ক তীক্ষ ছিল। ৭ বৎসর বয়সে শুরুমহাশয়ের নিকট তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া পার্শী লেখাপড়া শিক্ষা করিতে প্রব্রম্ভ হন, কারণ তৎকালে সর্বত্ত পার্সী লেখাপড়া প্রচলিত ছিল এমন কি আদা-লতে ও পাৰ্সী ভাষাতেই কাজকৰ্মাদি নিৰ্মাহিত হইত। অভয় ৰাবু তদীয় জোঠের সহায়তায় নোয়াখালী থাকিয়া তিন বংসর অতিশর কঠোর পরিশ্রমে পার্শীভাষা অধ্যয়ন করিয়া উক্ত ভাষাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর এক বন্ধুর বাসায় একখানা ইংরাজী অমুবাদ পুত্তক দেখিতে পাইরা ইংরেজী ভাষা শিকা করিতে ক্রতসম্ভব্ন হন এবং স্বকীয় চেষ্টা ও বত্বপ্রভাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা লাভ করিতে ক্লভকাৰ্য্য হন।

ইংরেজী ভাষার বৃৎপন্ন হইয়া তিনি আইন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং তৎকাল প্রচলিত মুন্সেফী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে একটিন মুন্সেফী পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪২ খৃঃ অবেদর ২৯শে আগষ্ট তিনি বিচারাসনে প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। কর্ত্বপক্ষ তাঁহার কার্য্য দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া তিন মাস যাইতে না যাইতেই তাঁহাকে স্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত করেন।

অভর বাবু সরকারী কার্য্যোপলকে যখন বেখানে গমন করিয়াছেন সেধানেই স্থকীয় মহত্ব ও কার্যানিপুণতার জন্ম জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যেক উদ্ধাতন কর্মাচারীই একবাকো তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তৎকালে মুস্ফেদের কার্য্যপ্রণালী পরিদার ছিল না, তাহাতে অনেক সময়ে অনেক অস্থবিধা ভোগ করিতে হইত। এ নিমিত্ত তিনি তাহা সংশোধন করিবার প্রস্তাব করেন এবং যেরপ প্রণালী অবলম্বন করিলে ভাল হয়, তাহার এক পাণ্ডুলিপি করিয়া পাঠান। সেই পাণ্ডুলিপিই ১৮৫২ গৃষ্টাব্দের ২৬ আইনরপে প্রচলত হইয়া আসিতেছে।

রাজকার্থ্যে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন এবং গভর্মেন্টের নিকট বার বার প্রশংসিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেছি না, অভয় বাবু দেশের কল্যাণ কামনায় জীবনব্যাপী যে সাধনা করিয়ছিলেন তাহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য বিষয়। লোকে উচ্চপদ পাইলে দেশকে ভূলিয়া যায়, কিন্তু অভয় বাবু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিসে বিক্রমপুরের ও বিক্রমপুরেয় অধিবাসিগণের অবস্থার অভাব ও অভিবোগ দুর হইতে পারে, কিসে সর্ব্বত্ত শিক্ষা, ধর্ম, স্বাস্থ্য ও নীতির বিকাশ হয় তাহাই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। এই দেশ-হিতহণার নিমিত্তই বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে জঙ্গ বারুর নাম স্ক্রেরিচিত।

অভর বাবু দেশের ও নিজ গ্রানের জয়্ম যাহা করিয়াছেন আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিয়াই তাঁহার জীবনীর উপসংহার করিব। তাঁহার সর্বাপেক্ষা গোরব ও জনসাধারণের কল্যাণকর কাজ, জৈনসারের দাতব্য চিকিৎসালর স্থাপন। ১৮৬৬ খৃঃ অঃ জৈনসারের দাতব্য চিকিৎসালর স্থাপন। ১৮৬৬ খৃঃ অঃ জৈনসারের দাতব্য চিকিৎসালরটি (Charitable Dispensary) স্থাপিত হয়, ইহা ছারা নিকটবর্তী গ্রামবাসিগণের যে কতদুর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহার অধিক উল্লেখ করা নিশ্রোজন। ডিম্পেন্সেরীর সাহায্যকল্পে তিনি এক হাজার টাকা মুল্যের একখানি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। জৈনসার হইতে যে রাজাটি ইছাপ্র গ্রাম পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছে তাহার বায় নির্বাহার্থিও তিনি এক হাজার টাকা দান করেন।

১৮৫৬ খৃঃ অবে তিনি আপনার বাটীতে একটী সাহায্যক্কত বন্ধ বিদ্যালর স্থাপন করেন, পরিশেষে উহা মধ্য ইংরেজীতে পরিণত হর। ১৮৬৭ খৃঃ অবেদ অভর বাবু নিজ্ব বাসগ্রামে একটা পোষ্টাফিস স্থাপিত করেন। সে সময়ে বিক্রমপুরে পোষ্টাফিসের সংখ্যা অধিক ছিল না, অনেক সময়েই পত্রাদি পাইতে গোল্যোগ হইত, স্বতরাং উহা দারা নিক্টবর্তী গ্রামবাসিগণের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইরাছিল।

তাঁহার অপর মহানু কর্ত্তর। "পরী-বিজ্ঞান" নামক মাসিক পরের প্রচলন। অভয় বাবু বখন ঢাকার ছোট আদালতের জ্ঞারপে (Small Cause Court Judge) উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তথন তাঁহারই বত্নে ওবরে এবং জৈনসারের তৎকালিক শিক্ষক প্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশরের সম্পাদকাধীনে ১২৭০ সনের মাঘ মাস (ইং ১৮৬৭ খুঃ আঃ জাফুরারী মাসে) উহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহা ঘারা দেশের মধেষ্ট কল্যাণ হইয়াছিল।

অভর বাবু অভ্যস্ক অতিধিবৎসল ছিলেন। ভাঁহার বাটাতে একটা অতিথিশালা ছিল, তাহাতেও তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন। একবার চালের দর অত্যন্ত অধিক হওরার, দরিদ্র প্রজাদিণের মধ্যে অয়কই উপস্থিত হয়! বছসংখ্যক লোক দলে দলে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হয়, সৌভাগ্যের বিষয় একটা লোকও বিমুধ হইরা ফিরিরা বায় নাই। তিনি বধন বাটাতে আসিতেন তথন বহুসংখ্যক দীন দরিদ্র অদ্ধ, আত্র আগমন করিত, তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না। ব্রাহ্মণ পিশুতদের প্রতি ও তাঁহার যথেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল।

১২৭৭ সনের ২৬শে ভান্ত শনিবার সন্ধার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাস্থা অভয়কুমার দত্ত পরলোক গমন করেন।

# দ্বাদশ অধ্যায়।

#### বিবিধ।

আমরা এ অধ্যায়ে শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের অবভারণা করিলাম। ইহা হইতেই পাঠকবর্গ অতীত ও বর্ত্তমান উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিতে পারিবেন যে কাল-চত্তের আবর্ত্তনে এ উভয়ে কত প্রভেদ। সেই ছিল এক স্বপ্নময় কুছেলিকামাথা যুগ, আর এই হইল এক কঠোর কর্ত্তব্যময় জীবন-সংগ্রামের দিন। কাল-সাগরের চেউরে অতীতের যে দিনগুলি স্থা হউক ত্বংখে হউক একেবারে চিরদিনের মত দেড়শত বংসর পূর্ব্বের প্রাচীন গডাইরা পডিয়াছে, আর কি তাহা ফিরিয়া দলিল ও দাসত প্রথার ব্থা। আসিবে ? বিক্রমপ্রের প্রাচীন কাহিনী সভ্য সভাই স্থপ্নয়। প্রাচীন দলিল ইঙ্যাদি হইতে সেকালের সমাজ-চিত্র ক ভকটা হান্যক্ষম করিতে পারা বার। দেড়শত ছইশত বংদর পুর্বে কিংবা তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন কালে বিক্রমপুরের প্রাদেশিক ভাষা, বর্ণ-জ্ঞান ও লিখিবার পদ্ধতি কিরূপ ছিল, প্রাচীন দলিল পাঠে সে সমুদ্য পরিছার রূপে বৃঝিতে পারা বার। আমরা এখানে করেকখানা দলিলের অফুলিপি প্রদান করিলাম। দলিলগুলির ভাষা ও বর্ণাগুদ্ধির কোনও রূপ সংশোধন করা পেলনা। এই দলিলগুলির মধ্যে ১নং দলিলগানি পাঠ করিলে ইহা ছুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী বলিয়াই স্থপান্ত প্রতীয়মান হয়। সাঞ্চীদ্বের বরুস ব্যাক্রমে ৮৮ ও ৭০ বংশর ছিল। অবানবন্দীর

পার্ষে সাক্ষীগণের স্বাস্থা নাম স্বাক্ষরিত আছে। এই জবানবলী কাহার নিকট প্রদত্ত হইয়াছিল দলিল দৃষ্টে তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কারণ দলিলে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সাক্ষীদ্ব আদালতে উপস্থিত হইবার পূর্বেষ বয়সের আধিক্য বশতঃ মৃত্যুমুধে পতিত হন এই আশহা করিয়া বাদী তাহাদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছিলেন, নতবা এই দলিলের অপর পৃষ্ঠে কতিপর ইসাদির দম্ভখত থাকার কোনও কারণ দেখা যায় না। খুব সম্ভব এই ইদাদিগণের সন্মথেই সাক্ষীছয়ের জবানবন্দী ও দম্ভণত গহীত হইয়াছিল। এতদারা বুঝা যায়, সাক্ষী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তাহাদের এইরূপ জ্বানবন্দী তৎকালে আদালতে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইত এবং তৎকালে আদালত বর্তমান যুগের আইনের 'hearing is no evidence' এই মর্মা অবগত ছিলেন না, নচেৎ ২নং সাক্ষীর শুনাকধা এত যত করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার অক্স কোনও কারণ দেখা যায় না। ১নং ও ২নং দলিল দৃষ্টে দেখা যায় প্রায় ২০০ ছুই শত ৰৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের কোন কোন স্থানে কাজীর হালামা নামক কোনওরূপ হালামা সংঘটিত হুটুরাছিল। এই হাজামা কি ? কেন হুটুরাছিল ? এতদিন পরে তাহা নির্বন্ন করা স্থকটিন, কারণ ইতিহাদ ও কিম্বন্তী উভয়ই এন্থলে নীরব। আমরা এ বিষয়ে বছ প্রাচীন ব্যক্তির নিকট অমুসন্ধান করিয়াও কোন সম্ভোষজনক উত্তর পাই নাই। তবে অভুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বলা যায় যে, ইহা হিন্দু মুদলমানের ঝগড়া ব্যতীত আর কিছই নহে। হিন্দু মুদলমানের ৰগড়ার মধ্যে দাধারণতঃ ইহা দেখা যায় যে, মুদলমানগৰ হিন্দুর দেবালয় ও দেবমুর্ভি ধ্বংস করাকেট পৌরুষ মনে করিয়া থাকে। সেকালের সোমনাথের বা বারাণসীধামের দেবমন্দির সমূহের লুঠনের কথা ছাড়িয়া দিলেও সোদনকার জামালপুরের বাবস্তামূতির ধ্বংসের ফথা আমাদের উক্তির প্রমাণ দিয়া থাকে। এন্থলেও মুদলমানগণের ভয়ে ছর্মল ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্বীয় বিগ্রহমূর্তি লইয়া নিজ গৈত্রিক বাদপ্রাম পরিত্যাগ করিবার এবং বিগ্রহমূত্তি পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিমজ্জিত রাথিবার প্রমাণ পাওরা বায়।

দেকালের মান্ত্রের সরলতা, উদারতা ও সত্যনিষ্ঠার কথা তিন্তা করিলে কদরে অপরিসীম বিশ্বরের উদয় হয়। তাহার বাকেয় যাহা প্রকাশ করিতেন, প্রাণান্তপণে তদস্ক্রপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। 'মরদ্কা বাত হাতিকা দীত' এই প্রবাদ বচনটার সারতক্ব এই—হাতীর দীত একবার মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাহা বেমন আর ভিতরে প্রান্তিই হইয়া অদৃষ্ঠা হইতে পারেনা, দেই রূপ যে প্রকৃতপক্ষে পুক্ষবশালী পুরুষ তাহার মুখ হইতে বে বাক্য বহির্গত হয় তাহা মুখেই লরপ্রাপ্ত হইতে পারে না অর্থাৎ বক্তা কর্তৃক বাক্যান্ত্র্যারে কার্য্যান্ত্র্যান হইবেই হইবে। কোন্ সময়ে এই প্রবিচনটা প্রথম স্থাই হয় জানিনা, কিন্তু প্রাচীন কালের মানব চরিত্রই উক্তরূপ প্রবচনের উৎপত্তিভূমি তাহাতে বিশ্বাত্র সন্দেহ নাই।

২নং দলিলথানি বাদি বিবাদী কর্ত্ত সম্পাদিত আপোষনামা।
১নং ও ২নং দলিলের তারিথ দৃষ্টে বোধ হয় যে, তথনও বর্তমান কালের
ভায় আদালতের মোকদমা নিম্পন্ন হইতে দীর্ঘ সমন্তের আবশুক
হইত। কালের যবনিকার গাঢ়তার ভেদ করিয়া প্রাচীন সময়ের
রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতি আলোচনা করিতে গেলে সেকালও
একালের পার্থকা অফুভব করিয়া হাদর অপরিসীম আনন্দরসে আামুত
হইয়া থাকে। সেকালে যে কার্য্যটি সামান্ত একটা করার উপর নির্ভর
করিয়া নিঃসন্দেহে স্কাক্ষরশে সম্পাদিত হইত, বর্তমান সময়ের তাহা
অপেকা কৃষ্ণ বিষরের মীমাংসা করিতে হইলে রেজেইরী আফিসে
বাতারাতের আবশ্রক হয়। সময়ের কত প্রভেদ।

# माक्नीष्ठरयद জবানবन्मीत अञ्चलिशि ।

চন্দ্ৰমাধৰ ঠাকুর হকিকত ভবানী শ্রীপঙ্গা নারায়ণ মৌপঞ্চ দাকীম গুয়াখলা পরগণে রষুলপুর আগে 📆 এহিমত দেখাচ্ছি ক্লকিকান্ত ঠাকুর ও জায়দেব ঠাকুর ও মণিঠাকুর এহি তিনজন তিন হিসা করিয়া ঈশ্বর সেবা করিছেন বাসাইল গ্রামে দেবাতে অর্ণত থাকিয়া আশীত তাহা সমান তিন অংশ করিয়া লইছেন দ্য দিন করিয়া এক এক জনে পূজা করিছেন পরে ক্বফপ্রসাদ ঠাকুর বাগাইল এতে ঠাকুর লইয়া ইছাপুর গ্রানে গেলেন তৎপর কাজার হাঙ্গা-মাতে ঠাকুর পুর্কবিত জলে থুই-লেন পুর্ণায় ভূলিয়া ঠাকুর সেবা করিলেন ইহা দেওয়ায় আর কিছুনাজানি ইতি সন ১১৫৫ **उदिश ७० दिलार्थ**।

চক্রমাধৰ ঠাকুর হকিকত জবানি এরাম প্রদাদ দঠিভ আগে ত্রীবুক্ত 🗸 মথুরানাথ ঠাকুরের দেবিত এমত যুনিচি বাসাইল 📆 গ্রামে এক পশুত থাকিতে ক্রক্নি-কাস্ত ঠাকুর ওলদে রতুনাথ ঠাকুর ও জয়দেব ঠাকুর ওলদে গোবিন্দ ঠাকুর মণিরাম ঠাকুর পুরুসত্তম ইহারা তিনজনে ঠাকুর সেবা করিছেন আমার অপ্ল বত্রদে ঠাকুর প্রণাম করিছি প্রণাম করিতে যাইতাম তাহাতে এরপ সেবা করিতে দেখিছি কে কত-করিছেন ইহার দিন সেবা সাবিকী বেভয়া আমি না জানী আর কাজ্ঞীর ধুম ক্রেমে বাসাইল গ্রামের পুস্কর্ণিত জলেতে লামা-ইয়া ঠাকুর রাখীছিলেন সেহি ঠাকুর ক্বফপ্রসাদ ঠাকুর উঠাইয়া নিলেন যুনিলাম ইছাপুরা নিয়া সেবা প্রকাশ করিছেন ইতি সন§১১৫৮ তেরিখ ১০ আষাড়

এস ৮৮ বঙ্গ আমনী বংসর ইতি

০ সূত্ৰর ব্যুস

<sup>্</sup>ব প্রাচীন বিজ্ঞাপুর মুসলমান পাসার সামরে পরগণে মহান্দপুর, পরগণে বৈত্রপুর, পরগণে বছর, ভৌজে রামকুঞ্পুর, পরগণে কার্তিকপুর পরগণে হছুলপুর ইত্যাদি বছ বঙ্কা বড়কা পরগণার বিভক্ত ছিল।

# मिलात अञ्चलिथि।

#### २नः मिलल।

### /৭ শীরাধাক্ষ মহস্ত স্চরিতেষু

লিখিতং প্রীজীবনক্ষণ শর্মা সাকিম ইচ্ছাপুরা আমলে পরগণে মকিমাবাদ আগে তোমার প্রশীতামহ আমার বৃদ্ধ প্রশীতামহ মধুরানাথ নহান্ত এহান স্থাপিত প্রীযুত বাসাইলের বাড়ীতে তোমার প্রিক্রি দেবা করিতেছিলেন পরে প্রাম মঞ্জুরের উপদ্রব কারণ টিট ইছাপুরা প্রামে নিয়া ঠাকুর রাখিলেন আমার পিতা কৃষ্ণপ্রসাদ মহন্ত সেই স্থানে বাড়ি করিয়া এঠাকুর সেবা করিতেছিলেন তোমারা বাসাইল রহিলা ঠাকুরের সারিকি সেবা করিতে তোমাদের না দিছিলাম এ কারণ তৃত্বি প্রীমৎ হ্যুবনালিষ করিয়া পেরাদা দিয়া আমারে পাক্ডিছা সরে আদালতে মুছ্দ্দি আর ভজবিজ ক্রমে এ ঠাকুরের সারিকি সেবা অর্দ্ধেক তোমার পৌর্ছিল অর্দ্ধেক স্রিক সেবা তুমি করিয়া আর্দ্ধেক সরিকি সেবা আমি করিব এচদর্থে তোমারে না দাবি দিলাম ইতি সন১১৬০ এগারদ যাটে তেরিপ ৩০ অপ্রাহারণ।

তনং দলিলখনি, বিক্রমপুরে যে এক সমরে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তাহারই প্রমাণ দিতেছে। দাসত্ব প্রথার নাম শুনিরা পাঠকবর্গ শিহরিরা উঠিবেন না। এ দাসত্ব প্রথা ইংলপ্তের দাসত্ব প্রথার অক্সল নহে। বে দাসত্ব প্রথার স্থতীর লাখনা দৃষ্টে একদিন কৰিবর কাউ পারের লেখনী পর্বাস্ক বিচলিত হইরাছিল, বিক্রমপুরের দাসত্ব প্রথা তক্তপ ছিলনা, যদি সেইরুপ কঠোর দাসত্ব প্রথাই বিক্রমপুরে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কখনই প্রাচীন কালে যখন খাদ্যক্রবাদি সমুদ্রই

স্থলভ ছিল দাব করিয়া কেহ আদিয়া বিক্রীত হইত না। ইংলণ্ডের দাসত্ব প্রথার ভীষণত্ব "Uncle Tom's Cabin" নামক পুস্তক পাঠ করিলেই বিশেষরূপ অবগত হওয়া যায়।

ইংল্ডের আয় এখানে কেহ কাহাকেও ইচ্চার বিক্রম্বে ক্রয় বিক্রয় করিত না। বিক্রমপুরে দাসগণ সাধারণতঃ নিজ ভরণপোষণের স্থবিধা হইবে মনে করিয়া স্বেচ্ছায় অপরের নিকট সপরিবারে বিক্রীত হইত। ইংল্ডের ন্তায় এখানে দাসগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার ছিল না। দাসক্রমকারীগণ ক্রীতদাসের পরিবারত বাক্তিগণকে স্বীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং গ্রাহাদের ভরণপোষণ বিবাহ প্রাদ্ধাদি সকল কার্যোরই ব্যয়ভার বহন করা স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। দাসগণও আপন ক্রয়কারীর পরিবারের সর্বতোভাবে মঙ্গল কামনা করিত এবং ঐ সকল পরিবারে তাহাদের যথেষ্ঠ সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। পরিবারস্থ বালক বালিকাগণ উহাদিগকে নাম ধরিয়া সংখাধন করিত না, মামা, কাকা, দাদা, জেঠা ইত্যাদি সম্পর্ক ধরিয়া ভাকিত। বালকবালিকাগণ কোনত্রপ অন্তার আচরণ করিলে দাসগণ তাহাদিগকে আপন পরিবারত শিশুগণের ভায় শাসন করিত। ঐ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাপ হটলেও ঐ সকল দাস দাসীদিগকে সন্মান কবিত ও আপদ বিপদে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিত। পরিবারস্থ বধুগণও আপন খণ্ডরখাওড়ীর স্থায় ইহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কৃষ্টিত হইত না। ক্রাক্টের বে দেখের দাস দাসী দিগকে হতা। করাও অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত না, সে দেশের দাসগণের সহিত আমাদের দেশের এই দাসগণের তুলনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এ দেশের দাস গণের অধিকাংশ স্থলেই সুধশান্তি ছিল বলিরাই অনেক পুরুষ, রমণী আপনাদিগকে দাসত্তে নিবন্ধ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত। তথু বিক্রমপুরে কেন ? সমন্ত পুর্ববালাগারই একদিন এইরপ দাসত্ব প্রথা

বিজ্ঞারিত ভাবে প্রচলিত ছিল, এই দাসগণকে নফর বা সিকদার বলিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই দাসত প্রথা মুসলমান দিগের অমুকরণে এই দেশে প্রচলিত হইরাছিল। বর্ত্তমান সময়ে বছ সম্লাম্ভ পরিবারের নফরবংশ পুরুষামূক্রমে পূর্ব্ব মনিবগণের দাসত করিয়া আসিতেছে, তবে এখন আর উভয় পক্ষের মধ্যে পুর্বের ভার কোনও দাবি চলেনা।

৩নং ও ৪নং দলিলথানি দুষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে এক পরিবারত্ব সকলেই এমন কি স্ত্রীলোক পর্যান্ত দান্ত বুভিতে নিযুক্ত হইবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিত। আমাদের এই দলিল জু'ধানির একখানার মধ্যে আত্মবিক্রয়কারিগণ কিরুপে খালাস পাইবে তাহারও উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা এইরূপ অসম্ভব কাল্লনিক সর্ব্তে নিবদ্ধ বে কন্মিন কালেও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ৩নং দলিলের মধ্যে নরসিংহ শর্মার সাকিষ মৌজে আকালমের উল্লিখিত আছে. বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরে আকালমেঘ নামক কোনও ভদ্রপল্লী বিদ্যমান नारे. वर्डमात्न त्यवना नमीत आकालत्यच नायक अकते हत विमामान আছে, সে স্থান এখন নিম শ্রেণীয় মুসলমান ও নমঃশুল অধিবাসি-বুন্দে পরিপূর্ব। প্রাচীন আকালমেঘ যে হুখ সমুদ্ধি ও ভদ্র অধিবাসী পূর্ণ স্থলর গওগ্রাম ছিল, প্রাচীন দলিল ইত্যাদি দৃষ্টে তাহা স্থলট প্রমাণিত হয়; কারণ বিক্রমপুরস্থ মুন্দীগঞ্জ থানার এলাকাধীন মুলচর গ্রামের চক্রবর্তী বংশোম্ভব প্রীযুক্ত কালীপ্রসম চক্রবর্তী প্রভৃতি সম্লাস্ক মহোদরগণ এখনও তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুবের আবাসত্বল আকালমেছ ছিল বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা প্রথম অব্যায়ে বিক্রমপুরের বে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিরাছি ইহা বারা তাহাও সুসাষ্ট প্রমাণিত হয়।

#### দলিলের অনুলিপি।

৩নং

#### 8नः प्रतिला।\*

/৭ ইয়াদিকীর্দ শ্রীইজনারায়ণ চক্রবর্তি ওলদে জোগেখর চক্রবর্তি ইবনে বর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তি অচরিতেযু শিবিতং শ্রীমতী অপুর্বা ওলদে নারান দেও জওজে চান্দ দেও ও শ্রীমতি অধ্বনি ওল্লে চান্দদেও জাওজে

এই দলিল থানার বিষয় ও তৎ সম্পর্কিত বোকজনার বিবরণ শ্রীয়ৃত পরেশনাথ বন্দ্যোপাথায়ে বি, এ মহাশয় ১৯০৯ সালের ২য় ভাগ ১০য় ১১ য়শ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে লিখিয়া ছেলেন।

উদয়রাম দেও ও আমার পুত্র সানন্দরায় দেও বতাস ৪ চারের বৎস্বর ও তার ভারীর বতাস ৪ চাইর মাস মনিস্থা আপ্তা বিক্রের কবন্ধ পত্রমিদং কার্যাঞ্চলাংগ আমরা আপানার স্থানে দত্তবদন্ত নগদমূল্য পুর ওজন দহমাসী ২৫ পচিষ রূপাইয়। পাইয়া কবন্ধ দিলাম ইতি সন ১১৯১ এগারস একানব্বই তেরিখ ১৮ ফাল্কন।

দলিলোক্ত পুর ওজন শব্দে কেহ কেহ ইংরেজী Standard value ৰা sterling বৃদ্ধিরাছেন। এ সমুদ্র প্রাচীন দলিলের মধ্যে বাল্পন বর্ণে উকার বা উকার সংযোগের পরিবর্তে 'ব' ফলা ব্যবহৃত দেখিতে পাওরা বায়, এই 'ব' ফলা কোন্ কোন্ হানে 'ব' বাচক ও কোন্ কোন্ হলে উকার বাচক, ইহা পাঠকালে সহজেই হৃদর্দ্ধ হয়। ১৭ এই চিক্টে স্থারের নাম বৃদ্ধার। একজন প্রাচীন ব্যক্তিকে ১৭ লিখিতে দেখার তাহার কাংগ জিল্পাসা করার তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তবে ইহা বে কোনও রূপ মঙ্গল স্থচক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তনং দলিলের তারিখ ১৭২৬ গ্রীষ্টাব্ধ। পলাশীর যুদ্ধেরও বহুপুর্বের বর্ধন মুগলমান শাসন পূর্ণ মাত্রায় দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল দাশব্ধ প্রথাও তথন পূর্ণতেক্সে দেলীপামান ছিল। এই দাসত্ব প্রথার দলিল হইতে আমরা এই সত্যে পহুছিতে পারি বে, অপ্তাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাহা জন সাধারণ তাদৃশ ঘুণার চক্ষে অবলোকন করিত না। স্বাধীনতার মুলা বে তৎকালে অকিঞ্ছিৎকর ছিল ইহা ঘারা ভাহাও স্থপট্ট প্রতীয়মান হয়।

ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সংক্র সামাভেরীর প্রবল নিনাদে নান। পরিবর্দ্ধ-নের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অবস্থার পরিবর্দ্ধন হইরাছে এবং লোকে এখন স্বাধীনতার প্রীতি আস্থাদন করিতে পারার সে কালের স্পার কেহই সাধ করিয়া অধীনতা নিগড়ে আবদ্ধ হইতে চাহে না।

প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষায় বছ প্রভেদ বিদ্যমান। সে সময়ে বর্ত্তমান যুগের স্থায় গ্রামে গ্রামে স্কুল, পাঠ-শিক্ষা প্রাচীন ও আধনিক। শালা এবং প্রতি নগরেই উচ্চ শ্রেণীর কালেছ বিদ্যমান ছিল না। তথন ছাত্ৰগণ বাল্যকালে ভূজ্জপত্ৰ কিংবা তাল-পত্রে কঞ্চির শেখনী দারা লিখিত এবং বাড়ীর বিজ্ঞ ও বিদান ব্যক্তিই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। মুসলমান শাসনের পুর্বের এবং পরে বিক্রমপরের প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পত্তিতগণের চতম্পাঠী ছিল। কুত্বিদা ও খাতিনামা অধ্যাপকগণ তথায় ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। পাণ্ডিতা গৌরবে বিক্রমপুর চির দিনই গৌরবান্বিত। সেকালে বিক্রমপুর ও নবন্ধীপ এই উভয় স্থান হইতেই ছাত্রগণকে উপাধি দেওয়া হইত। হরিত্রী, বহেডা, লৌহ প্রদীপের শিষের সংমিশ্রণে একপ্রকার কালি নির্দ্মিত হইত তাহাই ছাত্র, অধ্যাপক সকলে ব্যবহার করি-তেন। পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন দলিলসমূহে এখনও সেই কালির লিখিত অক্ষরসমূহ স্থাপ্ট বিদ্যমান আছে। চতুপাঠীতে নানা বিভিন্ন দেশাগত ছাত্রগণ থাকিয়া অধায়ন করিত। অধ্যাপক শিষাগণের আহার প্রদান করিতেন। প্রভাতে সন্ধার

জ্বার প্রদান কারতেন। প্রভাতে সন্ধার
টোলের ছাত্রগণের ব্যাকরণের ও সাহিত্যের
আর্তি ধ্বনিতে সারাধানি প্রাম মুধরিত হইত। সে সময়ে খাদ্য
দ্রব্যাদিও বেরূপ স্থলভ ছিল, লোকে সংকার্যাও করিত তজ্ঞপ। শিক্ষার
আদর সর্বত্তই দেদীপামান ছিল। বিবাহ সভার, প্রাদ্ধ সভার ও অফ্র কোনও রূপ উৎসবাদি উপলক্ষে পণ্ডিতবর্গ ও ছাত্রগণ সমবেত হইলেই
ন্যার শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের কৃততর্কে একদিকে বেমন পণ্ডিতবর্গ নিজ্ল
নিজ শ্রেষ্ঠিও প্রতিপাদনে বছবান হইতেন, তজ্ঞপ ছাত্রবর্গও সন্ধি সমাসের
এবং উক্তট প্রোক্তর আলোচনা বারা নিজ নিজ টোলের প্রাধায়্ব রক্ষার
বছবান্ হইত; সে মুগে ব্যহ্মগণ্য শিক্ষা দান বাতীত অস্ত কিছুই জানিতেন না, বৈষয়িক কৃটতকে ভাঁহারা লিপ্ত হইতে চাহিতেন না। অধায়ন, অধাপন, যজন, যাজন ইহাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র তত। সান্ধ্যাক্তিক বিরত ব্রাহ্মণ তথন কেংই ছিলেন না। সর্কশ্রেণীর নর-নারীই ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিত। গ্রামের ভর্কালকার ঠাকুরদাদার আদেশ,—ধনী, নিধ্ন সকলেই নত মন্তকে এছণ করিতেন, তাঁহার 'মঞ্চি'র ভর্টা সকলেরই ছিল। আক্সণেরাও তেমনি মিথ্যা কি ভাহা জানিতেন না, অধর্মের ছায়া স্পর্শেও তাঁহারা ভীত হইতেন। সেই তপোনিষ্ঠ, ত্রিপুণ্ড, কধারী, স্থায়বান, দয়াবান, জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এখন কোথায় ? আরু কি সমাজে সেই মহাপুরুষণণের ভভ অভাদয় হইবে না ? পাঠশালায় সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষার্থিগণ টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করিত। তথন কোনও মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না, সকলেই হস্ত লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিত। টোলের ছাত্রগণ শুরুকে দেবতার স্থায় জ্ঞান করিতেন, শুরুদেবের গো-রক্ষা হইতে অক্সান্ত আবশুকীয় সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতে তাহারা বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিত না। এখনও বিক্রমপুরের টোলসমূহে প্রাচীন যুগের দে পুণা-চিত্রের ক্ষীণ প্রতিবিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্থতী পুজোপলকে ছাত্রগণের কতই না আনন্দ ছিল! আমাদের टेममत्वरे आमत्रा (एथिशांकि त्य, त्रांकि भारत आन कतित्रा होत्यत ছাত্রগণ গ্রামে থ্রামে ঘুরিয়া দেবী বীণাপানির চরণে অঞ্চলি প্রদানার্থ পুষ্প সংগ্রহ করিতেছে। তাহাদের আননে উৎসাহ প্রতিফলিত, হৃদরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নরন যুগলে বিকশিত। কি অটল প্রীতি! কি স্থানর বিশ্বাস ! এখন সে দৃগ্র আরে বড় দেখিতে পাই না। এখনও বিক্রমপুরে শতাধিক টোল আছে। ঢাকার সারস্বতসভা ও গভর্মেন্টের कनारि मश्कुल भिकात कीन आमा-मीन ध्यन अनिसीनिल स्त्र नारे। সংস্কৃত শিক্ষার গৌরবে এখনও বিক্রমপুর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

মুদলমান শাদনের দক্ষে সঙ্গে এদেশে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। তথন মুদলমান রাজা, কাজেই রাজকার্য্য লাভ मस्टव ও পাঠশালা। করিতে হইলে পার্সী শিক্ষার **প্রায়েজ**ন। সেজকু দেখিতে দেখিতে প্রামে প্রামে মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইল। সুন্দী সাহেব ছেলেদের প্রাতে ও সন্ধায় পার্সী পডাইতেন, আর দ্বিপ্রহরে 'বেত্রহন্তে গুরুমশাই' পড় রাদিগকে নাম, শ্লোক ও তালপাতে হস্তাক্ষর মক্স করাইতেন। বর্ত্তমান যুগে বেমন প্রত্যেক অভিভাবকই নিজ নিজ সন্তানকে ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত করিতেই অধিকতর যত্নবান, তদ্রপ মুদলমানদের আমলেও অভিভাবকগণ বাঙ্ লা লেখাপড়া অপেক্ষা পার্সী শিক্ষা দিতেই অধিকতর যত্নবান ছিলেন। কোনও ধনা ব্যক্তির গ্ৰহের চণ্ডীমগুপে, আটচালা ঘরে, অথবা বুক্ষ তলেই পাঠশালা বসিত। চারিদিকে ছাত্রগণ নিজ নিজ বাড়ী হইতে আনীতছোট ছোট চাটাইয়ের উপর বসিয়া কলাপাতের উপর স্ক. স্থা. দা, দ্য লিখিত, আর মধান্তলে একখানা জলচৌকি কিংবা পিডির উপরে বসিয়া তক্রালস নয়নে মাঝে মাঝে গুরুমশাই বেত্র নাড়িয়া এবং ছকার দিয়া ছাত্রগণকে সুশাসনে রাখিতেন। বিনি যত বেশী গুরুতর শান্তি প্রদান করিতে পারিতেন, তিনিই তত অধিক সুপণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এ সকল পাঠশালায় নামতা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকালি, বিঘাকালি, নাম লোক ও দলিল তম:তক ইত্যাদি লিখিবার ও শিখিবার ব্যবস্থা ছিল !

তথনকার দিনে বেতন স্বরূপ গুরুমহাশর ছাত্রগণের নিকট ইইতে কানও রূপ নগদ কাঞ্চন মূল্য প্রাপ্ত ইইভারবেতন ও ছাত্রশাসন।
তেন না। চা'ল, ডাল, তরি তরকারী,
তামাক ছিলিম, পাণ, কলা, মূলা ও উৎসব পর্বাদি উপলক্ষে কিঞ্চিৎ
রক্ষত থপ্ত; ইহাই ছিল দেকালের গুরুর প্রাপা। ছাত্রগণ গুরুমহাশর
ও গুরুপদ্বীর বিবিধ আন্দেশ প্রতিপালন করিতেন। তাহাদের হাট.

বাজার ইত্যাদি অধিকাংশ প্রলে ছাত্রগণই করিয়া দিত। গুরুমহাশর ফুর্দান্ত ও অমনোবোগী ছাত্রগণকে নানা প্রকার কঠোর শান্তি প্রদান করিতেন। ১৮৩৪ সালে মি: এডাম সাহেব এতদেশীর শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থে জেলায় জেলায় গমন করিয়া প্রামা পাঠশালা ইত্যাদি দৃষ্টে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে চতুর্দ্ধশ প্রকার শান্তির উল্লেখ আছে—সে সকলের মধ্যে ত্রিভঙ্গী, নাড়ুগোপাল, সুষ্টামুখো, ধান দিয়ে কপাল চিরিয়া দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখ যোগা।

ইংরেজ রাজছের শুভ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ: দেশের শিক্ষা শিক্ষা বিস্তৃতি ও ইংরেজী শিক্ষার ক্রিভাব। • প্রত্যেশিক সাহারের ক্রমশ: প্রামে প্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ খুট্টাস্কে ৰিক্রমপুরে সর্বপ্রথম বন্ধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমশ: বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৯ খুটান্ধে বিক্রমপুরে মধ্যইংরেজী ২০টি, এবং মধ্য ছাত্রবৃত্তি ২৫টি মোট ৪৫টি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু সৌভাগাক্রমে এখন বিক্রমপুরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ই ২৪টা। ১৮৬৫ খুটান্ধে কালীপাড়া, শ্রীনগর, বহর, মুন্সীগঞ্জ, মাইজপাড়া, কুক্টিয়া, হাসারা, মালখানগর, জৈনসার, ভপসা, কাচাদিয়া, কুমার ভোগ, কনকসার, তারপাশা, কোলা, বেতকা, ব্রাহ্মণগাঁ ও বজ্তবোগিনী এই কয়টা উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রান্ধি ছিল। বর্তমান সময়ে মুন্সীগঞ্জ, বজ্রবোগিনী, আবহুলাপুর, মালখানগর, আউটসাহী, সোণারন্ধ, ইছাপুরা, পাইকপাড়া যোলঘর, বেলতলি, লেখরনগর, চিত্রকুট, ভাগাকুল, ব্রাহ্মণগাঁও, স্বর্ণগ্রাম, লৌহজঙ্গ, পালং, লোনসিং, তুলামার, ভোমেসা, বাহেরক (সিদ্ধেখরী) সিম্লিয়া, রাউৎভোগ, আরিয়ল, পপ্তিতসার, কার্ডিকপুর, বানারি ও সেলরবাগ একয়টি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এতছাতীত প্রায় হুই বংসর হইল সোণারন্ধ ও মাইজপাড়া গ্রামে হু'টা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রামেই বিশ্ববিদ্যাদয়ের উচ্চ উপাধিধারী বহু ব্যক্তির বাস। কালীপাড়ার বাবুদের বাড়ীর উচ্চ ইংরেঞ্জী হিছের বাদ্যা ১৮৫৪ সালে স্থাপিত হয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন সময়ে সকলেই ইংরেজী বিদ্যাকে মুগার চক্ষে দেখিতেন। পল্লীবৃদ্ধ ও ত্রালোকদের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজী পাড়লেই গোকে স্থাইন হয়; ক্রমশঃ এ অন্ধ বিশ্বাস দুরীভূত হইতে থাকে এবং অভিভাবকগণ্ড সানন্দচিতে স্বীর স্বীর সন্তানগণকে ইংরেজী বিদ্যালরে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। কালীপাড়ার বাবুদের বদ্ধে তাঁহাদের বাসগ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে বাবু ব্রিপুর্যাচরণ দাশ গুল্প নামক এক

জন শিক্ষিত বৈদ্য সন্তান ওথাকার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন।
ইহার স্থশিক্ষার গুণে বিক্রমপুরে এক যুগাস্তর উপস্থিত হইরাছিল।
গুরুপ্রদাদ বাবু বিক্রমপুরের সর্ব্ব প্রথম বি, এ, তাঁহার পুর্ব্বে বিক্রমপুরে
কেহ বি এ, পাশ করেন নাই। তাঁহার মেধাশক্তির কথা সর্ব্বে এরপ
ভাবে প্রচারিত হইরা গিরাছিল যে তিনি বি, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা
দেশে আসিলে পর বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসীবর্গ তাঁহাকে
দেখিতে আসিরাছিল।

স্বৰ্গীয় ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরে স্তী-শিক্ষা বিস্তৃতির জন্ম সর্বা প্রথমে যত্নবান হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় যখন স্কুল বিভাগের ডেপুট न्द्री-भिक्त।। ইনস্পেক্টর ছিলেন সে সময়ে বিক্রমপুরে প্রকৃত ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার হইতে থাকে এবং তথন মাইজ্লপাড়া, করটীয়া, ষোলঘর, পরাণিমওল, কামার গাঁ, কুমার-ভোগ, ব্রাহ্মণগাঁ ও হাঁসারা গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ছ'তিন বংসর পরে আবার সে দকল বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছিল। প্রথমে পল্লী বদ্ধাগৰ ও ব্ৰুণীগণ কেইট নিজ নিজ বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠটোক স্বীকৃত হন নাই, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে লেখাপড়া শিখিলেই वालिकाता विथवा बहेता याहेरव अवर गृहकार्या जेमानीन बहेता विवि সাজিয়া বসিবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদর অমূলক ভীতি কিয়ৎ পরিমাণে দুরীভূত হ'ইলেও স্ত্রী-শিক্ষা বিক্রমপুরে আশামুরূপ পুষ্টিলাভে সমর্থ হইতেছে না। ব্রাহ্মণ এবং কারস্থ অপেকা বৈদ্য জাতির মধ্যেই ন্ত্রী-লিক্ষা অধিকতর প্রচলিত। /উপস্থিত বিক্রমপুরের প্রায় অধিকাংশ সমৃদ্ধ গ্রামেই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তক্মধ্যে বহর, ভরাকৈর, সোণারক, কৈনসার, ইছাপুরা, মালধানপর, সেধরনগর, এনগর, মুলচর, অর্থগ্রাম, হাঁসাড়া, বোলদর প্রভৃতি প্রামের বিদ্যালয় খলি

বিখ্যাত।) 'বিক্রমপুর সন্মিলনী' নামক সভা দারা বিক্রমপুরে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রচার হইয়াছে। বিক্রমপুরের নৈতিক উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা ও অক্সান্ত হিতকর কার্যা সাধনোদেশ্রে ১২৮৬ সালের ৭ই আখিন রবিবার "বিক্রমপুর দিম্মলনী সভা" প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিক্রমপুর সন্মিলনী সভা। হয়। দশ এগার বংসর পর্যান্ত ইংার কার্যা স্থানররূপে চলিয়াছিল, কিন্তু তৎপরে নানা কারণে আট নয় বৎদর ইহার কার্য্য একরূপ বন্ধ ছিল। পুনরায় ১৩০৮ সনে স্বর্গীয় বাব রম্ভনীনাথ রায় এবং মনস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ চটোপাধ্যায় মহোদয় বিক্রমপুর-ৰাদী কতিপন্ন যুৰকের আগ্রহে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উক্ত সভার পুনর্গঠন মানসে ওরা ভাজে শনিবার সিটিকলেজ ভবনে কলিকাতাম্ব বিক্রমপুরের অধিবাদিগণের একটা সভা আহ্বান করিয়া বিক্রমপুরস্ত বছ গণামাত ব্যক্তিবগের সহায়তায় উহা পুনর্বার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত ছঃখের বিষয় এই যে, এই সভা পুনর্বার গঠিত হইরাও ৩া৪ বংসরের আহিক জীবিত বহিল্না। এই সভা হইতে প্রীক্ষোকীর্ণা বালিকা ও অস্তঃপুরচারিণী যে কোন বয়দ বা জাতির রমণীকেই গুণামুণারে পুরস্কার ৰিতরণ করা হইত। বিক্রমপুরে এইরূপ একটা সভার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আশা করি দেশের কল্যাণ কামনায় বিক্রমপ্রের কুণী সম্ভানগণ পুনরাম এই সভার স্থাপন কল্পে যত্নপরায়ণ হইবেন। সৌভাগ্যের বিষয় বিক্রমপুরের ম্বরে ম্বেই এখন স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত। প্রত্যেকেই এখন নিজ নিজ কলা, ভগিনীকে শিক্ষিতা করিবার জন্ম যম্বান। স্তাজাতি ্ৰমাজের কেন্দ্ৰস্করণ। ভাঁহারাই প্রকৃত পরিচালক। স্ত্রী-শিক্ষা বাতীত দেশের মঙ্গল কথনও হইতে পারে না, তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া দিলে উন্নতির শুল্র ভ্যোৎলালোক আমরা কির্পে প্রাপ্ত হইবার আশা করি ? সন্তান-জননী, মাতৃ স্বন্ধপিনী রমণীকুল বতদিন পর্যান্ত না জানা-লোকে অলে:কিত হইয়া পুরুষের পার্যে আদিয়া গাড়াইবার শক্তি লাভ



সরোজিনী নাইছু।

না করিবেন, বতদিন পর্যান্ত না আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রহুত অধিকার প্রদান করিব, ততদিন পর্যান্ত আমরা কবিতাই লিখি, বক্তুতাই দিই, আর দেশবাাপী তুমুল আন্দোলনই কেন না করি, কোন প্রকারেই আমাদের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইবে না। সৌভাগোর বিষয় যে দেশের সকলেই এখন স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগীতা বোধ করিতেছেন। ্বিক্রমপুরবাসিনী কোন কোন রুমণী সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রবেশ করিয়া - প্যাতিপন্না হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে এীযুক্তা অবলা বস্তু, 'ভারতীর' নেথিকা ত্রীযুক্তা শতদলবাসিনী বিখাস, 'অশ্রমালিকা' নামক এছ-প্রণেত্রী সুশীলাস্থনরী দেনগুপ্তা, 'উচ্ছাদ' প্রণেত্রী আশালতা রায়, স্বৰ্গীয়া প্ৰজ্ঞিনী বহু ও খ্ৰীমতী জগৎকন্ধী দেবা প্ৰভৃতির নাম উল্লেখ-বোগ্য। খ্রীমতী সরোজিনী নাইড় ও খ্রীমতী অমিয়া বানার্জী বিক্রমপুরের রমণীকুলের উজ্জ্বলভ্ম রত্ব। শ্রীমতী সরোজিনী বিক্রমপুরের অক্সভ্য গৌরব ব্রাহ্মণগাঁ নিবাসী স্থবিখ্যাত ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশরের কন্যা। অংখার বাবু এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করতঃ উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়া নিজামরাজ্যে আগমন করেন। তিনি নিজাম কালেজের স্থাপয়িতা। বর্তমান সময়ে ইনি নিজাম রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সরোজনী এই চট্টোপাধ্যার মহাশবের প্রথম সস্তান। ১৮৭৯ গৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দাক্ষিণাত্যের निकास बाज्य बाजधानी शहेमबाबादम मदबाकिनी थीनठी महाजिनी नारेषु। জন্মগ্ৰহণ করেন। শৈশৰ হইতেই তিনি ইংরেজীতে ম্বিকা লাভ করেন। তাঁহার বালা শিকা সম্বন্ধে সরোজনী নিজেই লিখিয়াছেন যে "শৈশবেই অত্যম্ভ কল্পনা-প্রিয় হইলেও সে সময়ে কবিতা লিখিবার জন্ম আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আমার পিতার দৃষ্ট সম্বর ছিল, গৰিত ও বিজ্ঞান শাত্রে আমাকে সুপণ্ডিত করিবেন। এই জাবেই তিনি আমাকে শিকা দিতে ছিলেন, কিন্তু পিতা ও মাতার (তরুণ বয়ুনে

আমার মা করেকটি স্থলর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ) নিকট হইতে বে ক্ৰিতানবাগের উত্তরাধিকাবিণী হট্যাছিলাম, তাহাট বিজ্ঞান শিক্ষার চেষ্টাৰ উপৰ প্ৰাধান্ত লাভ কবিল। আমাৰ এগাৰ বংসৰ ৰয়সেৰ সময একদিন বীল্লগণিতের (Algebra) একটা আঁক কসিতে না পারিয়া বিমর্যভাবে ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আঁকটা ওদ্ধ করিয়া কসিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু সে সময় হঠাৎ একটা কবিতা মনে আসিল, আমি তাহা লিখিলাম। সেই দিন হইতেই কবি-জীবনের পুরুপাত। তের বংগর বয়সে ছয়দিনে তেরশত পংক্তির এক খানা কবিতা-পুরুক বিধিলাম। সেই বৎসরেই অস্থরের সময় ডাক্তার বলিলেন. আমার অতান্ত অহুৰ হইয়াছে বই ছুঁইতে পাইব না। কথার প্রতি অনাস্থা প্রকাশের জন্ম একথানা নাটক নিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং ছই সহল্র পংক্তিতে তাহা সম্পূর্ণ করিলাম। এই সময়ই চিরকালের তরে আমার স্বান্থ্য ভগ্ন হইল, বিদ্যালয়ে পাঠ বন্ধ হইল, কিছ ৰাড়ীতে আমি খুৰ পড়িতে লাগিলাম। চৌদ্ধ হইতে বোল ৰৎসরের মধ্যেই আমি সর্বাপেকা বেশী পডিরাছি। এই সমরে আমি একখানা উপস্থাস লিখিরাছিলাম, অন্যান্য লেখাও অনেক লিখিরা-ছিলাম। এই সময়ে আমি জীবনের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অমুভব করিয়া-ছিলাম"। সরোজনী ছাদশ বৎসর বয়সে এণ্টাব্দ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন এবং দেশমর তাঁহার খ্যাতি ছড়াইরা পড়ে। ১৮৯৫ খুষ্টাব্দে বোল বৎসর বর্সে নিজাম প্রানন্ত বৃত্তি প্রহণ করিয়া ইংল্ডে গমন করেন এবং তিন वरमत काल मिथान थाकिया विमा निका करतन। ১৮৯৮ थुट्टेस्स কিছুদিনের জন্য ইটালীতেও ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এণ্টাব্দ পরী-कात्र उँखीर्व इरेबात किছूकान भारत महाबिनी माञ्चाबी मूख बांडीत এমুক্ত গোবিন্দ রাজনু নাইডুকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইরাছিলেন, কিন্তু পিতা মাতার অনভিবাবে তাহা সে সমর পারেন নাই, কিন্তু ১৮৯৮ পুটাবে





শ্রীমতা অমিয়া বানাজ্জী।

ভিদেশর মাসে ইটালী হইতে প্রভ্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তাহার প্রথাপাদ গোবিন্দ রাজপু নাইভূকে বিবাহ করেন। সরোজিনী এখন চারি সন্তানের জননী। পতির প্রেম, পুত্র কন্যাগণের প্রীতি ও দেশ বিদেশে প্রতিভার বশে ইনি বর্ত্তমান যুগে পরম সৌডাগ্যবতী রমণী। \* সম্প্রতি প্রীমতী সরোজিনা হারজাবাদের বন্যা-প্রশীড়িত নরনারীগণের সেবা করিরা গভর্মেণ্টের নিকট হইতে 'কৈশোর-ই হিন্দ' নামক মেডেল প্রাথ হইরাছেন।

অমিরা বানার্কী গাওদিরা নিবাসী পরলোকগত স্থপ্রসিদ্ধ রঞ্জনীনাথ

ক্রীরভী অমিরা বানার্কী।

রার মহাশয়ের ছহিতা। ইনি কলিকাতা

বিশ্বিদ্যানের হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষার বিতীর
ও এফ্ এপরীক্ষার তৃতীর স্থান অধিকার করিয়া বিক্রমপুরের মহিলাকুলের নামোক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা শ্রীমতী সরোজিনীর নাার শ্রীযুক্তা
অমিরা বানার্কীর নিকটও বহু আলা করি, আলা করি সাহিত্য-চর্চার
তিনিও নাইতুর নাার উচ্চন্থান অধিকার করিয়া দেশের নাম পৌরবাধিত
করিবেন।

প্রাচীন সময়ে বিক্রমপুরের সমাজ বিশেষ শক্তিশালী ছিল, তথন জন সাধারণকে সমাজের শাসন নত মন্তকে বছন করিতে হইত। ব্যভিচার প্রভৃতি গুরুতর দোবে ধোগা, নাগিত ও হুকা বন্ধ সেকালের কঠোর দণ্ড ছিল। সমাজের নেতার বাক্য হেলা করিবার ক্ষমতা কাহারও বাকিত না। সেকালের পঞ্চারেতী প্রধার অদম্য ক্ষমতা এখন হাস হইরা গিরাছে। এখন সকলেই সামানীতির পক্ষপাতা। কেহই ছোট হইরা থাকিতে চাছে না। নগরের কল-কোশাহল হইতে দুরে, স্বন্ধুর পরীব্রামে এখনও এই সমাজ-শক্তি সশ্পুরিপে অন্তর্ভিত হর নাই।

<sup>\*</sup> ভারত সহিলা বিভীয় প্রও ৩৪ সংখ্যা ।

হর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজের এবং জন সাধারণের ক্রচির সহিত **সেকালের ক্রচির তলনা করিলে বিশ্বয়াবিত** সেকালের কচি হটতে হয়। তথন অল্লীলতা সমা**ভে** দোষা-বহ বলিয়া পরিগণিত হটত না। অশ্লীল গান, অশ্লীল আমোদ, অশ্লীল রসিকতাকে লোকে বিশেষ ভাবে প্রশ্রেষ দিত। কবির গান, পাঁচালী. হোলী সঙ্গীত ইত্যাদি বিশেষ আদরণীয় ছিল। যিনি যত অশ্লীল গানে অশ্লীল ভাষায় গল্প-স্লোত প্রবাহিত করিতে পারিতেন, তিনিই তত স্থর-সিক বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এমন কি রমণী সমাজেও অল্লীলতা ত্বৰা ৰলিয়া বিৰেচিত হুইত না। ত্বিতীয় বিবাহের সঙ্গীত ও তাহার অস্ত্রীল ও উশুভাল ব্যবহার আব্যাপি তৎকালীন রমণী-সমাজের জম্বনা রীতির ক্ষীণ-স্মৃতি বহন করিতেছে। তথনকার দিনে গান, বাজনার মধ্যে কবি, পাঁচালী ও যাতা বিশেষ আদৃত হইত, ধনবানের মজলিসে বাই থেমটার নাচও বাঙ্গালা মদের লীলা তরঙ্গও থুব চলিত। পুরুষ্দিগের মধ্যে 'বাবড়া' বা লম্বাচুল রাখা একটা বিশেষ ক্যাসান ছিল, গায়ে সার্ট, কোটের পরিবর্ত্তে 'আঙ্রাথাই' তখন সৌন্দার্য্য বৃদ্ধি করিত। আর এচরণ যুগলের শোভা সাধনার্থ ধনীরা मिल्लीत 'नाशफारेकुछ।' बावशंत कतिएठन, मशाविलावकाभावत ज्ख লোকেরা সাধারণ চামারের তৈয়ারী চামের

চর্কার হজা।

সেলাই করা চটিজুতা বাবহার করিয়াই ভক্ত
সমাজে গমনাগমন করিতেন,—বাটাতে ছোট বড় সকলেটা কাষ্ঠ পাছকা
বা খড়ম অবলম্বনীর ছিল।

গ্রাম্য তদ্ধবার শ্রেণীই তখন বন্ধ বোগাইত অংশন, বৈদ্য, কারছ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীরদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই তখন কার্পাস বৃক্ষ রোপিত হইত, সে সকল কার্পাস তুলার সাহাব্যে চর্কার দ্বায়া ভদ্র-কুল-লন্ধীণ্য স্ত্র নিশাণ করিছা ভদ্ধবায় শ্রেণীদিগকে দিতেন, তাহারা তথবিনিমরে যথা সম্ভব অন মৃল্যে বস্ত্র যোগাইত। যে চর্কা এখন গৃহ কোণে লাভিত ও ধূলি সমাজ্বর একদিন তালারি সহায়তার কত নিরম পরিবারের অয়ের সংস্থান হঠত, কত সহার সথল বিহীনা নিজ নিজ জীবিকা-নির্কাহ করিতেন। কত অভিভাবক বিহীন দরিজ বালক, দীনা জননীর চরকার স্ত্রে বিক্রীত অর্থ-সাহাযো বিদ্যাভাগিক করিয়া কালে কৃতী হইরা গিয়াছেন, তাহার ইয়য়া নাই। সে যুগে ধনবানের ঢাকাই কাপড়, আবছুরাপুরের রেস্মী বস্ত্র, ধামারাইয়ের স্থাতিকণ ধৃতি বাবহার ঘারা দেহ-যটির শোভা সম্পাদান করিতেন। ঢাকার স্থাত উত্তরীয় বসনেরই সমধিক আদর ছিল।

পূর্বে যাতায়াতের জন্য ধনবানেরা হলপথে পান্ধী, ঘোড়া, হস্তা ও জলপথে পান্দী, বজুরা, কোবা, ও ডিন্সী বাভাৱাত ও বান বাচন অলম্বার উদ্যালি। নৌকাইত্যাদি বাবহার করিতেন ৷ জীলো-কেরা ডুলি, মহাপায়া, চতুর্দোলা ইত্যাদিতে আরোহণ করিয়া কুটুছ বাড়ীতে গমনাগমন করিতেন। স্ত্রীলোকেরা স্থপ রোপা উভয়বিধ অলম্বারই বাবহার করিতেন। তবে স্বর্ণাল্ডার অপেকা রৌপ্যাল্ডারেরই সমধিক প্রচলন ছিল। তথন রমণীগণ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিন্ত হাতে কাল্ণী, একদানা, কহন, তার, বয়লা (বালা) জসম, বাজু, ছিপৰাছ, ণৈছী, নাকে নত, বোলক, নোলক, নাকছুল, কাণে পাশা, পলে মটর দানা, বা কণ্ঠ মালা, হাদুলি বা হাঁমুলি, কোমরে শিকল, চন্দ্রহার, পারে বেকী, পায়জার, গোলখাড়ু, বেকখাড়ু, তোড়ল, নেপুর বা মুপুর, বুদ্রাভোড়া ইত্যাদি। বর্তমান সময়ে এসকল অলভার কচিৎ নির্ভেণীর রমণীদের মধ্যে বাবজ্বত হইতে দেখা বার। নবীনা ভক্ত মহিলাগণ এখন আচীনাদের এসকল প্রাচীন ফাাদানের অগন্তারের নাম শুনিরাও নাদিতা কৃষ্ণিত করেন। তাঁহারা এখন অনস্ত, বালা, চিক, ইয়ারিং, হার, কাণ, ইতাদি বাবহার করিয়া প্রসাধন কার্যা নির্মাহ করিয়া থাকেন। রৌপ

: অলহারের এখন 'নাইক জারি জুরি।' পূর্বে দ্রীলোকেরা পোষাকি কাপড় স্বরূপ লটকন সাড়ি, চুনারির সাঁড়ি, গুল বাদাম, রাস মগুল, নীল কল্পা, বারাণসী, মস্লিন, জামদানি, সবলাম ইত্যাদি নিজ নিজ অবস্থান্থয়ী বাবহার করিতেন। ছোট ছোট বালকেরা ৪।৫ বংসর কিংবা সময়ে সমরে ৭।৮ বংসর পর্যান্থ ও উলঙ্গ থাকিত ঐ সকল ছেলেদের হাতে বালা, বাজু, কোমরে যুখড়া তোড়া ও পাষে খাড়, থাকিত। পূর্বে দ্রীলোকেরা স্বামীর নাম, তাম্বরের নাম ও শ্বন্তর ভাম্বরের নাম, এমন কি ঐ নামের আদ্যাক্ষরও উচ্চারণ করিতেন না। পুরুষদের পূর্ব্বে আহার করিতেন না,—দিবাভাগে পতিসম্ভাষণ নীতিবিক্ষম ছিল।

বর্তমান বুগে যেমন কাহারো গৃহে কন্যা সন্ধান জন্মগ্রহণ করিলে বিবাহে পণ-প্রথা, কন্যাপণ।

বিবাহে পণ-প্রথা, কন্যাপণ।

ভাষাকার ধ্বনি উথিত হয়, অর্দ্ধশতান্ধী পুর্বেষ্ঠ আবার তেমনি কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে আনন্দ-ধ্বনি উথিত হইত, কারণ সে সময়ে সমাজে কন্যা-পণ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্যুপ্ত কারতর্গণের মধ্যে কন্যাপণ অত্যস্ত অধিক পরিমাণে থাকায় পঞ্চাশ বৎসর পুর্বেপ্ত বর্তমান সময়ের ন্যায় বিবাহ এত সহজ ছিল না। বৈদ্যুপ্ত কারত্বণ অপেক্ষা রাচ্চা প্রেণীর ব্রংহ্মণ-গণের মধ্যে ইহা অত্যস্ত অধিক পরিমাণে থাকায় ঐ সমাজে অনেককেই অবিবাহিত ভাবে কুমার-জীবন বাপন করিতে হইত। সহস্ত মুদ্রার ক্ষে প্রায়শংই কন্যা বিক্রীত হইত না। এখনপ্ত এমন ছই একটা বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া বায়, যাহায়া পণের অর্থ বোগাইতে না পায়ায় গৃহণক্ষীকে গৃহৎ আনিতে পারেন নাই।

ভরার মেরে পূর্ব্বক্লের বিশেষতঃ বিজমপুর প্রাক্ষণ সমাজ্যের ভীষণ পূর্ববঙ্গে ভরার বেরে। পূর্ববংশের বিবাহের স্থাবিধার্থ ছাইবৃদ্ধি ছাটক- গণ নানাস্থানের ছর্জিক-প্রপী(ড়ত কিংবা জন্য নানাবিধ উপারে সংগৃহীত অভিভাবকবিহীনা নানা জাতীয় লোকের কন্তা সংগ্রহ করিয়া জন্ম মূলো বিক্রম করিতেন। কন্যাপণের নানা ছর্ঘটনা দশন করিয়া প্রাক্রিম সমাক্রমধারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, উহা হইভেই পাঠকবর্গ কন্যাপণের অপকারিতা ও সমাজের কল্জ-কাহিনী অবগত হইতে পারিবেন।

দাশরবীর হ্বর—তাল ঠেনু কাওয়ালী ।
তোরা দেখ এনেলো বৌ, দীপেরে চেরাক কয় ।
(পোড়া) লোকে কয়, বিয়ে হলেই য়য়, (মোদের)
হ্বর্গ গেল বিও গেল
এ পথ গেল, ও পথ গেল (এখন) প্রকাশ পেল,
এটা হিন্দুর মেরে নয় ।
এ মেয়ে নাকি করিদিন ছিল ঢাকা লো, ছিল
দিনেক ছদিন ঢাকা লো, তার
পরে অঢাকালো, ঢাক ঢোল বাজিল, কত ঢাকালো,
(হার হার)
এ মেয়েতে গেল কত টাকা লো! কত দিগ
দিগস্কর প্রমে প্রমে, আন্লে

ৰাজ হয়। কিসের বিরে এ বিরেভ বিরে নয়, লাভের মধ্যে

এই হন, মোলের কেবল টাকা ক্লয়, না জানি সমাজে কিবা দশা

• इत ( राज स्रोत )

এ কন্যাপণে কিনা হয়! দেখে ছঃখে নয়ন ঝরে,

জাত মান কুল

সব গেল রে ( এ মেয়ে ) কত ছেলে মেয়ের মা

হয়েছে মনে হয়।

সোভাগ্য ক্রমে 'ভরার মেয়ের' নীচ ব্যবসা অনেক কাল হইল বিক্রমপুর হইতে সমাকর্মপে অন্তত্ত ইইরাছে, আর ঐরপ কনার পাদি-গ্রহণ নিতান্ত হীনাবস্থাপর দরিদ্র রান্ধণ ছাড়া প্রকৃত ভদ্র বংশোদ্ভব উচ্চ শ্রেণীর কোন রান্ধণেই করিতেন না, কাছেই বিক্রমপুর রান্ধণসমাজের শুভ যশ এই হীন কলঙ্ক ছারা কলঙ্কিত হয় নাই। কন্যাপণের পরিবর্দ্তে সমাজে এখন বরপণ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিক্রমপুরস্থ বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজের মধ্যেই ইহা ভীষণাকারে প্রচলিত। কায়স্থ সমাজ অপেকা আবার বৈদ্য সমাজে ইহা অধিকত্র সংক্রামিত, উহা দুরীকরণার্থ কয়েক বংসর যাবত 'বিক্রমপুর অন্ধর্ভসন্মিলনী' সভা চেঙা করিতেছেন, বিশ্ব কুতকার্য্য হন নাই।

শিক্ষা ও সভাতার বৃদ্ধির সংক্ষ সংক্ষ একদিন বে প্রাচীন প্রথাগুলি
সমাজ-তরুকে লতার মত দৃঢ়রূপে বেইন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দূর
হইয়া যাইতেছে। যে স্থানর স্কেচি-সদ্ধৃত বারত্রতের ছড়ার মধুর আর্ভিতে নিবিড়-তর্ক-ছার্ম-সমাছের পরীগুলির নিড্ত কুটীর প্রাস্থাপ
প্রতিধ্বনিত হইত, বাহার উৎসাহে বালিকাগণ
ও বয়য়া গৃহিনীগণ একদিন প্রচুর আমোদ ও
শাস্তি অম্ভব করিতেন, এখন ক্রমশঃই তাহা অস্তামনোমুখ। আমরা
এখানে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত অবিবাহিতা বালিকাদিগের
আচরণীর কতকগুলি বারত্রতের কাহিনী সংক্লিত করিয়া প্রকাশ
করিলাম এবং বিবাহিতা বয়য়া স্ত্রীলোক্দিগের ব্রহাদির বিবয় কেবল

উল্লেখ করিয়া গেলাম, কারণ দে সকল অধিকাংশই পৌরাণিক

ভিত্তির উপর প্রভিত্তি, কাজেই সে গুলির সহিত বঙ্গের অস্তান্ত অঞ্চলের প্রচলিত ব্রতাদির সঙ্গে এক হইবার সম্ভাবনাই বেণী। শীতের কুহেলিকাসমাচ্চন্ন প্রভাতে স্থাদেব পূর্ব্বগগনে দেখা দিবার অনেক পূর্বে ছোট ছোট অবিবাহিতা বালিকাগণ পুকুরপাড়ে বসিয়া যখন সমস্বরে ছড়া আওড়াইতে আওড়াইতে মাঘমগুল ব্রতের স্থানেবকে উঠাইতে থাকে, তথন সে ছড়া গুলিতে বড়ই মনোহর বোধ হয়।

#### মাগমণ্ডলের ত্রত।

সারা মাঘমাস এই ব্রত (বর্ত্ত) করিবার নিরম। পাঁচ বৎসর কাল এই ব্রত করিতে হর। ইট, চাউল, অঙ্গার, বিষণতা, হলুদ ইত্যাদি শুঁ ড়া করিরা যথাক্রমে পাঁচ বৎসর পাঁচটী মণ্ডল আছত করিরা মেরেরা এই ব্রত করিরা থাকে। মণ্ডলের উপরাংশে স্থা, সর্ব্বনিয়ে আছচন্দ্র এবং মধ্যে মণ্ডল আছিত করিতে হয়। শেষ বৎসর আর্থাৎ পাঁচ বৎসরের পর ব্রত সাঙ্গ হয়। তথন বালিকাগণ ঘাট হইতে ছড়া পড়িরা পরে বাড়ীতে আসিরা মণ্ডল মধ্যে লাড়ু, মধু, ম্বত প্রভৃতি অর্পণপূর্ব্বক নিম্নলিশিত মন্ত্রপাঠে ব্রত শেষ করে;—

মাধমওল দোণার কুওল
দোণার কুওলে ঢাইলা ( ঢালিয়া ) ঘি,
বড় মাইন্বের ( মান্তবের ) প্তের বি ।
দোণার কুওলে ঢাইলা মৌ (১)
বড় মাইন্বের প্তের বৌ ।
দোণার কুওলে ঢাইলা লাড়ু,
শাধার আগে দোণার বাড় ।

চন্দন কাঠে রাধি,
জিরা ভূষ ফিকি, (২)
দোলায় আসি খোড়ায় গাই
আঁকে (৩) বইসা (বিসিয়া) দইভাত থাই।
চক্র সূর্য্যে দিয়া ফুল,
ভইরা (ভরে ) উঠক তিন কল।

ব্রতিনীর কামনা এই মন্ত্রের মধ্যে স্থাপটরণে ব্যক্ত রহিরাছে । সে কি চার ? একারবর্তী পরিবারের পুত্রবধ্ ইইতে ও বর্তমান বুগের সীমস্তিনীগণের মত পাচকঠাকুরের হস্তে রক্তনকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া দূরে থাকা অপোকা রক্তনের ভার লইবার ভাতত দে ইচ্ছুক, আরে তার শেষ কামনা—বেন পিত্যাত ও ভাতৃ এই তিন কুলের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে বংশ রৃদ্ধি পার।

আমরা এথানে স্থ্য উঠাইবার ছড়াও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সূর্য্য উঠাইবার ছড়া।

ওঠ ওঠ হ্ব্যদেব ঝিকিনিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের (১) লাইগা,
ইয়লের পঞ্চকোট শিয়রে খুইয়া (২),
হ্ব্য উঠ্বেন কোন্খান দিয়া ?
বামন বাড়ীর ঘাটা দিয়া।

<sup>(</sup>২) র'।ধিবার সময় চুলির ভিতর জিয়া তৃষ লিক্ষেপ কয়া;—বোধ হয় সম্পদ-বোধার্থ বাবছত হইয়াছে। (৬) আঁকে অর্থাৎ মঞ্চলের মধ্যে। এক-সমাপ্তির বৎসরে মঞ্চলে বসিরা ছ্রখতাত বাইতে হয়। আয় ছয়ালার আসি ঘোড়ার বাই" এই ঘোড়ার অংশ পাঠে ব্রিবং পারা বায় বে, সেকালের বিক্রমপুরবাসিনী নামীছিসের মধ্যে বোধ হয় আবারোছণ প্রচলিত ছিল।

<sup>(&</sup>gt;) কুছালা (**২) রাখি**রা।

বামুনদের নাইয়ার। (মেয়ে ) বড় শেরান, (৩)
শৈতা যোগার বেহান বেহান (৪)।
ওঠ ওঠ হুর্যারে ঝিকিমিকি দিরা।

• • • •
হুর্যা ওঠ বেন কোন্ধান দেয়া ?
বউগাছাটর আগা দিয়া,
নবীন শৈতা গলার দিয়া,
কামরাঙা সিন্দুর কপালে দিয়া,
লাল গামছা কাঁধে কইরা (করিরা)
ওঠ ওঠ হুর্যারে ঝিকিমিকি দিয়া ?

<sup>(</sup>e) শেরানা (s) ভার (e) বোলা (e) বুকুল (1) বোলাবোলা (v) কাল্ড।

দে দে আম গাছটা ঝাই (৯) দে,
ছকুড়ি ছয়টা আম লেইখুখা দে,
লেখতে পড়তে গোটা হইল উনা (১০)
কাইটা কুইটা ফালালো সিপাইর কাণের সোণা,
সিপাইর কাণের সোণা না লো লড়িয়ার (১১) পিন্তল,
এই বর্ত্ত করি আমরা মাথের শীতল।
মাথের জল ফুটি টল মল করে,
উইড়া (উড়িয়া) যাইতে পইখটা পুইড়া পুইড়া মরে।
হাতে লইলে ফটিক জলে।

ৰট গাছটি মেল্লো পাত, স্থ্য ঠাকুর জগলাথ।

এই ব্রতের ছড়াগুলি অত্যক্ত দীর্ঘ, সে সকলের পূর্বরূপে উল্লেখ করিতে গেলে উহা দারাই একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। এ সকল ছড়ার মধ্যে অনাবশুক বাকাচ্ছটা এবং অথহীন বহু শব্দের সংবোজনা থাকিলেও এবং কোন প্রকার ছন্দের মাধুর্য্য না থাকিলেও মাদ্দের দারুক শীতের প্রভাতে পল্লীবাসিনী বালিকাগণের মুখে স্থরের ঝল্পারের সহিত ইহা বখন উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন আবৃত্তির মাধুর্য্যে আপনা হইতেই প্রোত্তার মন মুশ্ধ করিয়া কেলে, সে সময়ে ইহার রচনা বা অর্থের জন্তু কাহারো একটা মনোবোগ থাকে না। এসকলের মধ্যে একেবারেই কোন সত্য নিহিত নাই, তাহাই বা কিরুপে বলিতে পারি ? বেমন বাঙ্গালা দেশের সর্প্রত রমণীকণ্ঠোচ্চারিত ছরস্ক শিশুকে ঘুম পাড়াইবার ছড়া,—

"পোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বৰ্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান ধেয়েছে ধাজনা দিব কিলে ?" ইত্যাদি—

<sup>(</sup>a) বুলে পড়া (১০) কম (১১) ধারাপ, কুত্রি**ম**।

হইতে বর্গীর হান্ধানার চিত্রটা আমাদের স্থান্ত অন্ধিত হইরা বার, তেমনি বিক্রমপুরের প্রচলিত "থুরা ব্রত" হইতেও একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্র অলক্ষ্যে আমাদের স্থান্য ছায়াপাত করে। স্থান্ধ মনোবৃত্তির পরিচালন দারা দেবিতে গোলে, ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই অতি শুপ্তভাবে নুক্তায়িত যে সত্য আছে, তাহার অর্থ স্ক্রাই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

#### পুয়া ব্ৰত।

সমগ্র জ্ঞাহারণ মাসে এই ব্রত করিবার নিরম এবং চারি বৎসরে ইহার সমাপ্তি হয় : প্রতিদিন ভোরে কিছু না ধাইরা মাটার মধ্যে একটা গোলাকার গর্ভ ধনন করিয়া তাহার চারি পারে চারিটা এবং মধ্যে একটা "পুরা" (মাটার ন্তুপ) বসাইয়া ছড়া বা মন্ত্র পড়িতে হয়। ছড়া এই,—

থুরা পুলে থুরানী (১)
আখন মাদের বৌরানী (২)
হাতে ঝাড়ি (৩)কাবে কলদী।

থুয়া পুইজা ঘরে গেলেন, মাকে নমস্বার কর্তে,—মা কি আলীর্কাদ কল্লেন ?

> আকালে (৪) ভাতস্কি (৫) হইও, সকালে পুতস্কি (৬) হইও, রণে আইয়ো (৭) হইও জনে সারতি (৮) হইও

(২) বাতনী (২) বৰ্গণ (৩) বাছু (৪) ছজিদ (৪) ভাততি আৰ্থাৎ বহু আন্নবিশিষ্ট,—
আন্নবানবারণা আন্নপুর্বা হইও আর্থাৎ ছজিদের সমরেও বেন তোনার ভাতার পুর্ব থাকে। (৩) পুরবতী (৭) এরো, অর্থাৎ বলি তোনার আনী বুক্তেও বার তথাপি তুলি এরো থেকো, ইবার অর্থে বুবার বেন বানী রপানবী চইরা আইনে।।বোন হয়, ববন এই ব্রভ এচেলিত হয়, তথকালে বিক্রপুরবানীগণ বুক্ত করিতে বাইতেন; চালকেলার রায়ের সাভু-ভ্নিতে ইয়য়ুয়্মানতাৰ বিবেচিত হয় না। (৮) সায়তি আর্থাৎ ভূমি করে পূর্ণ রইও। ভান্তমাদের গ**লাঞ্চ**ণ বেমন ভরপুর থাকে, তুমি তেমন ভরপুর থাইকো (থাকিও)।

## তুষতুষালি।

সম্ব্র পৌষমাস এই ব্রহ করিবার নিম্নম, থুমা ব্রতের মত এই ব্রতেও ব্রতিনী প্রাতে কিছু না ধাইয়া তুম ও গোবর দ্বারা একএকটী পিও নির্দাণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ তাহার পূজা করে। মন্ত্র এইরূপ ;—

তুৰ তুবালি কাঁধে ছাতি,
বাপের ধন লাভিপাতি (১)
ভাইর ধন লাস পাশ,
সোরামির ধন টগর বগর (১০)
পুতের ধন অতি ঝগর (১১)
অইবর্ণের (১২) গোবর,
নবারের তুব,
বিয়া কর অর্গের উপর,
গাই বিয়স্ত,
আধা (১০)জনস্ত,
টেকি পড়স্ত,
সন্ধি বিলাস (১৪),
পাট কাপড়ধানা রাত্রিবাস । (১৫)

<sup>(</sup>৯) বংসামান্ত (১০) প্রচুর (১১) কলহণূর্ব (১২) বলগ (১৩) চুরা। (১৪) অর্থাৎ এমন পরিবারে ডোমার বিবাদ হউক বেবানে সাই বিশ্বস্ত, আধা অলগত, চেঁকি পড়ত, আর বিলাদিতার মধ্যে সন্ধি—সংসারে বাহাদের সহিত ঘর করিতে।হইবে, তা কে আনে তাই-ভাল, কে আনে বামীপুর, কে আনে বা-নবং, বেবর-ভাতর, পতর-বাতড়ী আর কে আনে পাড়াপড়্শী ভাহাদের সঙ্গে সন্ধি অর্থাৎ প্রীতি এবং (১৫) রাজিবাসের কাপড়খানা পাট কাপড় হইসেই হইল—সে বুর এবন:কোধার ?

ব্রীলোকের পক্ষে চিরদিনই বে পিতৃধন, ভাতৃধন ও পুত্রধন অপেকা বানীর ধন আদরণীয় ও তাহাতেই স্ত্রীলোকের অধিকার বেশী, এই ব্রতের ছড়া হইতে কি তাহা স্থাপন্ত বৃদ্ধিতে পারা বার না ? এ সকল ছড়া বে নারীস্থাভ অন্তর্গ টির সহিত রচিত ভাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে ?

#### ফাগুন কুণা।

সারা ফান্ধন মাস ব্যাপিয়া এই ব্রত করিবার রীতি প্রচলিত আছে।
চারি বৎসরে ইহা সাক্ষ হয়। প্রাভাবে ফল্প ছারা মঞ্চলান্ধিত করিরা এই
ব্যতের মন্ত্রোকারণ করিতে হয়। মন্ত্রের শেষ চরণেই ব্রতিনীর কামনা
পরিবাক্ত বহিরাছে।

কান্তণ কুণা গুণ ফান্তণা,
গুণনিধি হৈল (১) গুৱা (২) সইল পান,
ঘাটে দোলা পথে ঘোড়া,
উঠানে ফাগুন কুণা,
খাটালে (৩) খাট,
মাইজালে (৪) ভোজন পাট (৫)
তিল-ভূলসী রাজে,
ঘি-ভূলসী পাতে,
ইন্দ্র রাজা জিজ্ঞানা করেন ধর্ম্মরাজার ঠাই (৬)
থৈ পাড়ার বালিরা (৭) কিলের বর্ত্ত করে ?
চাইর (চারি) বছর ধইরা তারা ফাগুণ কুণা করে।
ভাই আমার কন্মীখর,
বাপ জামার রাজা।

<sup>(</sup>э) ছোলা/(২) হুপারী (৩) গশ্চাৎ ছরাবে (৩) গুড়ের পক্তাব্দিকের জলে (৫) স্থাব (৬) কাছে (গুরুদিকারা। °

ফাগুণ কুণায় দিয়া ফুল, ভইরা উঠুক তিন কুল। ভারাব্রেত ।

মাঘ মাদের প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই ব্রত করিতে হয়। প্রতিদিন একএকটা মগুলের মধ্যে চন্দ্র, স্থ্য ইত্যাদি অন্ধিত করিবার নিরম। প্রথম বৎসর চারিটা, দিতীর বৎসরে আরও চারিটা, তৃতীর বৎসরে আরও চারিটা, সরা, থই, শুড়, মোরা, (মোদক) ক্ষারের লাড়ু ইত্যাদি ঘারা পূর্ণ করিয়া মগুলের চারিধারে রাখিতে হয়—এই ব্রতও চারিবর্ধে সাল হইয়া থাকে। সংক্রান্তি-দিশসে আয়ের পরিবর্দ্তে দিধ ও শ্লাই ভোজন করিতে হয়। মন্ত্র বা ছড়া এইরূপে কথিত হইয়া থাকে;—

এক তারা ছই তারা \* \* \* বোলতারা পুঞ্জ।
বোল বোল তারা ভোমরা ছইয়ো সাক্ষী।
ছত দিয়া করি আমি পঞ্জাসী (১)।
সাগর আন কাগর আন (২)
বোল ঘরের ভূজি (৩) আন,
বোল ঘরের বোল বর্তি,
আমি তাদের অধিপতি।

শহর জিজ্ঞাসেন — গৌথী তারা পুজি কি কি ফল পার ? গৌরী বলেন,
শহর হেন স্বামী পার,
কার্ত্তিক গণেশ পুত্র পার,
শক্ষী সরস্বতী কক্ষা পার.

 <sup>(</sup>১) পঞ্জান ভালন করা।
 (২) "নাগর আন কাগর আন" আর্থে ব্রেডর আব্স্তকীর জ্বাাদি আনরনের অর্থ ব্রুগইজেছে।
 (৩) ভোলি।

নন্দী ভূসী নফর পার,
জুৱা বিজ্ঞরা দাদী পার।
বোল ব্রতীর হাতে বোল দরা দিয়া,
আমি বাই ইন্দ্রপুরে নাটুরা (৪) হইরা।
ব্রতের ফল শ্লোকেই ব্যাখ্যাত রহিরাচে।

## যমপুকুরের ব্রত।

বিক্রমপুরে বমপুরুরের ব্রতের প্রচলন খুব বেশী। কার্ত্তিক মাস এই ব্রতের সমর। খরের বহির্ভাগে একটি চোট পুরুর কাটির। তাহার চারি পার্শ্বেধান, মানকচু, হলুদ ও কলাগাছ রোপণ করিরা প্রাতে কিছু না খাইরা একমাস কাল এই ব্রত করিবার নিরম। মাটির হারা কাক, চিল, কুন্তীর, বমরাজার না ইত্যাদি নির্মাণ করিরা খনিত পুরুরের জলে সান করাইতে হয়। ব্রতক্থা এইরূপ;—এক খান্তরী তাহার প্রবিশ্বকে এই ব্রত করিতে না দেওয়ার পাশে, মৃত্যুর পরে তাহার প্রেতান্ধার উদ্ধার হয় না। পরে তিনি পুরুকে স্থপ্নে দেখা দিরা বলিলেন বে বধুকে এব্রত করিতে না দেওয়ার তাহার প্রত্যান্ধার উদ্ধার হইতেছে না। পুরুর দেখিরা ল্লীকে ঐ ব্রত করিতে অস্থরোধ করিল, কিন্তু বধু এখন স্থবোগ ব্রিয়া বলিল যে সোণার পুকুল ও হবের পুরুর না হইলে দেবা ক্রিয়া বলিল যে সোণার পুরুল ও হবের পুরুর না হইলে দেবা করিবেনা। মাতুম্কি-প্রহানী সন্ধান অবশেষে ক্রীর প্রার্থনা মন্ত্র করিতে বাধ্য হন, তৎপরে বধু মন্ত্রোক্রারণ পূর্বক ব্রত করে। মন্ত্র এই;—

ওলো ওলো ক্ৰিরা ধাই, ধানতলা না দিলি ঠাই,

, , , মানতলা , ,, ,, ,, ,, কলাতলা ,, ,,

,, ,, ,, হৰুদতলা , ু ইত্যাদি।

(०) वर्डके

জীনিতকালে শাণ্ডড়ী বধুকে ব্ৰত করিতে দের নাই, কাজেই শাণ্ডরী বধু কর্তৃক তুজ্ভার্থে "ক্ষ্মিরা ধাই" প্রভৃতি অবজ্ঞাস্চক সম্বোধনে সংবাধিত হইরাছেন। এই ব্রত্বারা বালিকাদিগের কোমল হাদরে শৈশব হইতেই শাণ্ডরীর প্রতি যে দ্বাণা ও বিশ্বের ভাব সঞ্চার কয়িয়া দেয় ভাষা কোনক্রশেই অভিপ্রেত নহে। প্রাচীন কালে শাণ্ডরীগণ পুজ্বধ্র প্রতি যে সকল নির্দাম অভ্যাচার করিতেন, বোধ হয় ভাষারি ফলে কোন স্মচত্র পুজ্বধ্ কর্তৃক এই ব্রত প্রবর্তিত ইইয়া সেকালের বধ্গণের সাধ্যনার কতক্টা কারণ ইইয়াছিল। ব্রতের ফল—শাণ্ডরীর সাধাতি লাভ।

## নাটাই মঙ্গলচণ্ডী।

ভাঞায়ৰ মাদে প্ৰতি রবিবারে এই ব্ৰত করিতে হয় এবং ব্ৰতশোষ পিষ্টক ভক্ষণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই ব্ৰতকথা কবিকন্ধন মুকুন্দের চণ্ডানামক বিখাতে গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে—ব্রতের ফল চণ্ডীর অমুগ্রহ লাভ।

#### মনসাব্ৰত।

প্ৰাৰণ নাদে এই ব্ৰত কৰিবাৰ নিয়ম, চাৰি ৰৎসৰে ইবাৰ সমাপ্তি হয়। ব্ৰতক্ৰা অভান্ত দাৰ্ঘ এবং কেচকা ক্ষেমানন্দ প্ৰাণীত লখীনৰ বেহুলাৰ কাহিনী হইতে গৃহীত। প্ৰাৰণ মাদেৰ গুকু ও ক্কুকা পঞ্চনী এবং আমাদু ও প্ৰাৰণ মাদেৰ সংক্ৰান্তিতে এই ব্ৰত কৰিছে হয়। সৰ্পভ্য শূলুবাৰণেৰ নিমন্ত্ৰী এই ব্ৰত কৰিয়া থাকে।

# ত্রিষ্কৃবন চতুর্থী।

নাথ মাদের জ্রীপঞ্চমীর পূর্বাদিন এই ব্রত করিতে হর, ইহাও চারি বংসর করিবার নিরম। কাঁটালের পাতার উপর নির্মাণিধিত রূপ লিখিতে হয়— আগুনের চাউল, পৌষের সরাটোপ। মাথের পানি, অমুকে যে বর্ত্ত করে ত্রিভূবনে জানি।

কোন কোন স্থানে ইহাকে বরদা চতুর্থীও বলে। এতছাতীত বয়য়া রালোকগণ জামাই বন্ধি, শীতলা-নিজারিনী, জরাজারি, (জরারির অপলংশ নয় ত ? এই ব্রত সাধারণতঃ জর নিবারণোদ্দেশে করা হয়) প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আখিন কিছা কার্দ্ধিক ব্রাভৃতিবার, অপ্রহারণ মাদে ইয়াতলি, চৈত্রমাদে ঝলকা ব্রত করা হইয়া থাকে। শীতলা বসস্তরোগের, ঝলকা ওলাউঠার ইয়াতলি ফোটপাঁচড়া ইত্যাদির প্রতিবেধস্মরূপ করা হয়। পৌরাণিক ব্রত সকলের মধ্যে জলদান, ফলদান, অনস্তরত, ললিতাসগুমী, তুর্কাইনী, তালনবমী—এ গুলি সধবা ও বিধবা উভয়েরত করণীয়, আর সাবিত্রীব্রত, অক্ষর্সন্দূর পঞ্মীব্রত, দ্বিসংক্রান্ধি, এত্যাসংক্রান্ধি ব্রত সধবাগণ করিয়া থাকেন।

নিরাকুল পরমেখরী, মুক্তিল্আদান প্রভৃতি আরও করেকটি ব্রত বিক্রমপুরের স্থানবিশেষে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া বার, এই ব্রত ছ্ইটীর কথা অত্যন্ত দীর্ষ ও ফুলর ।

দিন দিন এই বারএ হণ্ডলি উপেক্ষিত হইরা আসিতেছে, শিক্ষিত সম্প্রারের অনেকেই অর্থহীন এ সকল ছড়াপাঁচালীকে নিতান্ত তুক্তজানে দ্বণা করিরা আসিতেছেন এবং নিজ নিজ কল্পাভগিনীকৈ বন্ধপূর্বক উহাদের নিকট হইতে দ্বে রাধিতেছেন; ইহা বে কোন্ হিনাবে লার সক্ষতভাহা বুবিতে পারি না। বাহা এতদিন বংশপরস্পারার শত্রাবাবিদ্ধ ও পরিবর্তনের মধা দিয়াও আপনার অভিদ্ধ কোনওরপে রক্ষাকরিরা আসিতেছে তাহা কোন প্রকারেই উপেক্ষণীর নহে। আপনার দেশকে ও আপনার মাতৃত্যিকে ভাগ করিরা আনিতে হইলে, তাহার প্রত্যেক বিষর্ক্তর্কই ভুক্ত না করিরা সাদরে এইণ করতঃ উহার ভাগমন্ত্রির বিহার প্রক্তিক ব্যন্তর প্রতিত প্রিয়া বাদ্যা কর্ম্বর। নবীন সভ্যভারত

সংৰব্ধে এ সকল ব্ৰত বাহাতে লুগু হইর। বাইতে না পারে, সেজন্ত আন্ত্রা-দের সর্ব্ধতোভাবে মননিবেশ করা উচিত।

বিক্রমপুরের সর্ব্বক নানাবিধ ক্রাডা-কৌতক প্রচলিত আছে। দেশ প্রচলিত এই সকল চিরম্বন প্রথা হটতে (चनांद विवदन । প্রাচীন কালের সামাজিক ইতিহাসের বছ বিৰরণ জানিতে পারা যায়। আমরা এথানে চল্তি বস্তি ইত্যাদি খেলা ভালির উল্লেখ করিলাম। ইহাদের মধ্যে কতকঞ্জি দেশী এবং কতক ষ্কলি বিদেশী। চল্ডি খেলা অর্থে ( out door game ) শরীর সঞ্চালক এবং বসুতি খেলা অর্থে (indoor Game) বা মানসিক অমুশীলন ৰীৰ্ষক জীড়া বুৰিতে হইবে। চলতি খেলার মধ্যে বিক্রমপুরে ছুভডুও (হা ডুডু) দাড়িয়াবান্ধা, গোলাছুট, চোক বুজানি বা লুকোচুরি, ৰুড়ী ছোয়ানি, এত্যাতীত বহুমতী, কুমীরকুমীর, মাছমাছ,লোস্তালোস্তা, ভাভাগুলি বা দাখাখুলি, বাইগন চিপ চিপ, নলডুবানী, তাত কল্প ভুক্ষা ইত্যাদি খেলাগুলি প্রধান। এ সকল খেলার মধ্যে স্বাবার গোলাছট এবং ডুগুড়গু সর্বাপেক্ষা আদরণীয়। বৈদেশিক ক্রীড়ার ৰবে ফুটৰণ ও ক্ৰীকেট প্ৰায় প্ৰতিগ্ৰামে প্ৰচলিত, তা ছাড়া টেনিগ, বেডমিনটন ইত্যাদিও কোন কোন প্রামে প্রচলিত দেখিতে পাওরা যার। ক্রীকেট খেলার অভ মাল্থানগর, সেধরনগর এবং বছর এই তিনটা গ্রাম এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিরাছিল। বসুতি ধেলা বা মানসিক খেলার মধ্যে তাস, পালা' मञ्जूक, मार्वा, (बानश्री मननभाषा २८श्वी बाष्ठान, जिन श्री बाष्ठान, দ্বৰ পঁচিল, বারশুটি পাইটপাইট, স্বোড়বেলোড়, বুদ্ধিমন্ত, ফাকা ফাকা বা টাইলো টয়ানি, ঘূদ্ধি ইত্যাদি প্রচনিত। বে সকল ধেলার ছড়া ইভ্যাদি উচ্চারিত হর আমরা সবদ্ধে সে সকল খেলার∫ছড়া সংগ্রহ করিরা দিলাম ইহাতে , দর্কঞোর পাঠকগণই বিশেষ আমোদ উপভোগ করিবেন। এ সকল ছড়ার মধ্যে অনেক শুলি আবার অর্থহীন শব্দ সমষ্টি মাত্র, কিন্তু অকভিন্নি ও অর বৈচিত্র্যাতার সহিত বধন এশুলি ছেলেনের মুখে সমস্বরে উচ্চারিত হইতে থাকে তথন উহা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়।

### ছুগু ছুগু।

ভূগু ভূগু খেলায় যে সকল ছড়া উচ্চারিত হর, দেগুলি প্রত্যেকটীই উত্তেজক এবং বীরত্ব জ্ঞাপক ) 'ডাক' দেওয়ার সময় এ সকল ছড়া উচ্চারিত হর, যেমন :—

- (২) ''ভুশু ভূশু লাগ্নে ( লাফে ) ধনা গোদার ৰাগ্নে ( বাপ ) ধারা (থাড়া) লইয়া কাপ্পে। ধাড়ার কপালে ফোটা মইব (মহিব) মারি গোটা গোটা।
- (২) এক হান্তা ৰলরাম পোহান্তা শিং নাচেরে ৰলরাম ভাক্ ধিনা ধিন্ ধিন্
- মরা (মড়া) রউছে (রহিরাছে) মইরা (মরিরা)
   সাতলিন ধইরা (ধরিরা)
   শিরাণে শকুনে খার
   মরা হাজির দেখা বার ।
- (৪) আমার খেড়ু মাইরা (মারিরা কিবা পাইলি কুব)।
   লাইথাইরা ভাকুম তর পাটাতনের বৃক ।

#### ভগারে ভগা।

এই খেলার একটা খেড়ু (খেলোরাড়) গাছে উঠে **সার সভাভ** খেলোরাড়গণ গাছের নীটে উড়োর। নীচের খেলোরাড়গণ চীৎকার করিরা ভাকে—"ড়গাঁরে ভগাঁ ?

| ~~~                     |                   |
|-------------------------|-------------------|
| গাছ হইতে ডগা উত্তর দেয় | কিরে ডগ। ?        |
| পুনর্কার প্রশ্ন হয়     | গাছে কেন্ ?       |
| উ:                      | বাঘের ভরে ?       |
| <b>e</b> :              | বাৰ কই ?          |
| উ:                      | মাটীর তলে।        |
| a:                      | মাটা কই ?         |
| ढ:                      | ঐ তো।             |
| প্র:                    | তরা করভাই 💡       |
| উ:                      | সাতভাই।           |
| প্র:                    | আমারে একটা দিবি ? |
| উ:                      | ছুইতে পারলে নিবি। |
|                         |                   |

### মাছ মাছ।

এতটুকুন জল এতটুকুনপানি ভাকৈর জানি।

খেলাশেষ হইলে জেড়দল বিপক্ষকে নিম্লিখিত **ছড়াটা বলি**য়া শ্বেষ করে।

হাইরা গেল কুতি
নাক ভইরা মৃতি।
নাকে অইল খাও
লেইরা পুইচা থাও।''
কাকা কাকা বা টাইলো টুয়ানি।
টাইলো টুয়ানি থইল্যা মাছের বুরানি
মামার দিল থইল্যাটা সেরে নিব্ চিলে,
চিলের লাভড পাইলাম মা কাকা ভাইকে।

# घूकिरला घूकि ।

युक्तिला युक्ति मां थान् (म ।

দাওখান কেন্? পাতখান কাট্তে।

পাতথান কেন্? বৌ ভাত খাইৰ বৌ কট? জলেরে গেছে।

জল কই ? ভাউগে **খাইছে**।

ডাউগ কই ? আরা বনে গেছে। আরাবন কই ? পুইরা গেছে।

ছালি মাটী কই ? ধোপার নিছে।
দোলা কই ? ছাটে গেছে।

ধোপা কই ? হাটে গেছে। হাটে কেন ? স্ইচ স্তা কিন্তে।

স্ইচ স্তা কেন্? ঝুলি কাথা সিণাইতে।

ৰুলি কাথা কেন্? টাকা কড়ি খুইতে।
টাকা কড়ি কেন্? দাসীনকর কিন্তে।

টাকা কড়ি কেন্? দাসানকর কিন্তে।
দাসা নকর কেন্? আমার নহরে হাগাইতে মৃতাইতে।

ভুইরা ভূইরা নাচাইতে। ভুইরা ভূইরা নাচাইতে গ

ইহার পর শিশুকে সংখ্যাধন করিয়া বলা হয়—

সোণার ভাইলে পরবা না গুরের ভাইলে পরবা ? পর পর পর সোণার ভাইলে পর। পর পর পর গুরের ভাইলে পর।

পুৰ্বে লাঠি বেলা সম্বিক প্ৰচলিত ছিল। 'স্বলেশা' আন্দোলনের

সদে সদে তাহা পুনরার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু গভমেণ্ট বাহাছুরের নব বিধনাস্থায়ী স্থগিত হইয়াছে।\*

তুর্গোৎসব, চড়ক পূজা, পোল ইত্যাদিতেই বিক্রমপুরবাসীগণ বিশেষ আনন্দামুভৰ করেন। চড়ক পূলার পূজা, উৎসব বিবাহ। সন্নাদীগণের তাঙ্ক নৃত্য ও গীত, শুদ্র, জেলে, চণ্ডাল ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই সমধিক প্রচলিত। ব্রাহ্মণ ও কারত্ব সম্প্রদারের মধ্যে ঘটকে বিবাহ সম্বন্ধ ইত্যাদি ঠিক করে। বৈদাজাতির মধ্যেও পূর্বে ঘটকেই সম্বন্ধ আনয়ন করিত, কিন্তু এখন তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, উক্ত শ্রেণীর মধ্যে এখন নিজেরাই, সাধারণত: ক্সার পিতাই পাত্ররপ 'ভবজল্ধি' রতনের উদ্দেশে গ্রামে শ্রামে পুরিয়া বেড়ান। পুর্বেলয় পত্র ইত্যাদি লিখিত হইত, এখন তাহা অনেক স্থানে উঠিরা গিরাছে, তবে কোন কোন স্থলে এখনও হয়। বিবাহকালে বর পক্ষ বাজী বন্দুক আওয়াল করিয়া, বরকে পাজীতে চড়া-ইয়া সদল বলে কন্সার বাডীতে গমন করে। আজিনায় চল্রাতপ টানা-ইয়া, অধিবাস, বিবাহ, স্ত্রী-আচার, বাসী বিবাহ প্রভৃতি হইয়া থাকে। বর কলা বাড়ীতে আসিয়া 'গুভ রাত্রি' করে। দধি, ক্ষীরের ছডাছডি. কর্ত্বপক্ষের ব্যাপ্র চীৎকার, সানাইত্রের ও অধুনা প্রচণিত ইংরেজী বাদ্যের ভুমুল নাদ, কুলীনগণের সাহস্কার তীব্রবাণী, কুটুম্বগণের হৈ-চৈ, স্ত্রীলোক-গণের উল্থানি, আৰম্ভক অনাবশুক ৰাক্যালাপ, নিমন্ত্রিভগণের ভোজা মৰোর জন্ম প্রার্থনা প্রভৃতি নানাবিধ কল-কোলাহলে বিবাহ-উৎসব নির্বাহিত হর। এতহাতীত, কাত কর্ম, চুড়াকরণ, অন্নপ্রাসন, সাধ-

শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশ শুপ্ত বি. এ. 'সাহিত্য পারিষদ পাত্রিকার' বিরুষপুরের অঞ্চলে খেলার বিবরণ শ্রীর্বক একটা প্রবদ্ধ প্রকাশিত করিরাছেন। বিরুষপুরের সর্বায় খেলার বিস্তৃত বিবরণ ভাষাতে নিশিক্ত হইয়াছে...আমর। সেই প্রবদ্ধ হইতে বহু সাহাব্য পাইয়াহি।

ভক্ষণ, শিবপুঞ্জা, স্বস্তায়ন ইত্যাদি নেত্য নৈমিতিক ব্যাপার। সকল কার্যোই গুরু পুরোহিত গণের আগমন হয়।

জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু মানব জীবনে এই তিনটাই প্রধান। ছ'টার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সর্থ্যাপেক্ষা বেটা নিশ্চিত জ্লোচ প্রতিপালন। বিষয়টি, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। যখন প্রলোক যাত্রীর নাভীখাস

হুইতে আরম্ভ করে, তথনি সমবেত ব্যক্তিগণ তাহাকে মরের বাহিরে আন-হুন করে ৷ শবদাত বঙ্গের অক্সানা অঞ্চলের নারেই শাঙ্গের বিধানাম্বারী সম্পাদিত হয়: বাডীর ধারে, নদীর তীরে কিংবা কোনও মাঠের মধ্য-স্থিত পরিতাক্ত পুশ্বরিণীর তীরে দাহাদি কার্য্য হইর! থাকে। পশ্চিমে যেরপ 'রাম নাম সভ্য ছার', পশ্চিম বলে 'বল হরি, হরি বোল,' তজ্ঞপ বিক্রমপুর ও পূর্ববঞ্চের সর্বাত্র 'হরি বলা হরি বোল' ধনে করিয়া শবদাহ হয়। শোক প্রকাশের রীতি জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকা-রের প্রচলিত। বিক্রমপুরে ও ইহার বর্পেষ্ট স্বাতস্ক্র আছে। স্ত্রীলোকেরা প্রভাবে ও সন্ধায় এক প্রকার স্থর করিয়া মৃতের গুণাবলী প্রকাশ করতঃ ক্রনন করে। এইরূপ ক্রন্দনের করণ স্থুরে বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রাম প্রভাবে ও সন্ধায় ধ্বনিত হইতে শোনা যায়। ঈদুশ শোক-প্রকাশ সর্বাধা নিন্দনীর। ইহা ছারা প্রত্যেক বাডীর ছোট ছোট শিশুদের মনে অতি শৈশৰ হইতেই মৃত্যুর করাল বিভীষিকার ছায়। অক্ষত হইরা বার। তাহারাও সর্বাদা মৃত্যুর আশবার ভীত হইরা পড়ে। বাহাতে প্রতিদিন এইরপ শোক-প্রকাশের প্রথা দুরীভুত হয় তবিষয়ে প্রভাক বাড়ীর শিক্ষিত পুরুষগণের বছবান হওয়া কর্ত্তর। শোক-প্রকাশ হৃদরের স্বাভাবিক প্রবৃতি। ছ'চারিদিন কিংবা একমাস কাল জ্বন্দনও সম্ভ হর, কিছু প্রতি নিবত একবেরে ক্রেমন ধ্বনি অস্ত হইরা পড়ে। ছ্র্মণ রম্ণীগণ শোকের আবের সম্ভ করিতে পারেন না স্বীকার করি, কিব আয়াদের

বিশ্বাস যে উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকেও এ বিষয়ে নিরন্ধ করিতে পারা যায়। জনয়ে শ্বরণ করাই মতের প্রতি প্রকৃত শোক প্রকাশের চিক্-তাহার প্রসঙ্গ, তাহার আলোচনা করাই প্রকৃত প্রীতির গভীবছ, মৌধিক ভাষায় জনবের কথা প্রকাশ হইতে পারে না । বিক্রম-পুরে বর্ষার সময় শবদাছ বিশেষ কটের কারণ হয়, কারণ তথন চতুর্দিক জলে ডুবিয়া যায়। এক তেলিরবাগ প্রামন্থিত, মৃত মহাস্মা হুর্গামোহন দাশের নির্ম্মিত বাধান খাশান ঘাট বাতীত বিক্রমপুরের আর কোনও প্রামে শাশান ঘাট নাই। জীবিত ও মৃতাপৌচ বঙ্গের সর্বতি হিন্দুধর্ম ও শান্তাম্বারী থেরপ অনুষ্ঠিত হয় বিক্রমপুরেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। হিন্দুর মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদিগের মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ করে ও মসলমান বেদেদের সমাধি দেওয়া হয়। বিক্রমপুরে একটা অতি স্থলর প্রথা প্রচলিত দেখা যায়, দেটি মৃতের শ্মশানাপরি শিব মন্দির, ইত্যাদি নিৰ্মাণ। প্ৰায় প্ৰতি গ্ৰামেই এইকপ মঠ ও মন্দিবাদি বিদামান আছে। আধুনিক মঠ সমূহের মধ্যে সোণারঙ্গের মঠ ছ'টি অতীব স্থন্তর। তা ছাড়া, যাহারা দ্বিজ তাহারা হয় পঞ্চবটী, কিংবা ছোট খর নিশ্মাণ করিয়া চারিদিকে দেশীয় সুলের গাছ ইত্যাদি রোপণ করিয়া মুভের প্রতি নিজ নিজ হাদর-জাত শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করে।

প্রাচীনকালে আয়ুর্কেদ চিকিৎসারই একাধিপতা ছিল। সে সমরে প্রিকংসক ও লাভবা চিকিৎসালয়। প্রার সকল লোকেই দীর্ঘজীবি হইতেন, সাধারণতঃ ঔষধ বাবহারের বড় একটা প্রয়োজন হইত না। জার হইলে বর্জমান সমরে বেমন চিকিৎসকগণ সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধ প্রয়োগ করেন তবন দেরপ ছিল না, দে সময়ে সাত দিন পর্যান্ত কোনও ত্রণ ঔষধ দেওয়া হইত না, বদি সাত দিন মধ্যে রোগ সারিয়া বাইত ভাগই, নচেৎ তাহার পর হইতে ঔষণ দেওয়া হইত। কবিরাজেয় ছোট ছোট বেতের পেটারায় এবং মাটির ইডিছ ইতাাদিতে

বড়ি ও তৈল ইত্যাদি রক্ষা করিতেন। আলমারার প্রচলন তখন ছিল না। বেতের পেটারার ও সিন্দুকেই আবশ্রকীর দ্রবাদি রাখা ইইত। বর্ষারদা রমণীল শিশুদের চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ অভিক্র ছিলেন,— সেজন্য সাধারণতঃ কোন চিকিৎসকের প্রয়োজন ইইত না, বনজাত লতা, পাতা ও শিকড় ছারাই রোগ নিবারিত ইইত। প্রসবের জন্য কোনও পরীঘোরীণা ধাত্রীর আবশ্রক ইইত না—প্রাম্য শ্রীমতী তুঁইমালিনী, কিছা রাধামিশি ধাঁইই তাহা সম্পান করিত—অথচ তখন প্রসবকালীন রমণীলণের মৃত্যু ও একরুপ শুনাই বাইত না। সে সময়ে বছু নাড়ী-জ্ঞানী চিকিৎসক ছিলেন—উাহার সকলেই রীতিমত সংস্কৃত শান্তে জ্ঞান লাভ করিরা তবে আযুর্কেদ অধ্যয়ন করিতেন। 'তালিখা' দৃষ্টে 'নাপিত' কবিরাজ তখন ছিলনা, কবিরাজী ব্যবসা কেবল মাত্র বৈদ্যজাতির মধ্যাই আবছ ছিল।

মুগলমান শাসনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে 'হেকিমি' চিকিৎসার প্রচলন হইতে থাকে এবং প্রামে প্রামে 'হাডুড়ে' চিকিৎসকের আবির্ভাব হর। বর্তমান সমরে 'হাডুড়ে' ডাক্তার ও কবিরাজের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'হোমিরোপ্যাধিক' তিন টাকা মুল্যের এক একটা বান্ধ ক্রের করিয়া আক্রকাল প্রামে প্রামে বহু হোমিরোপ্যাধিক চিকিৎসকের আবির্ভাবে, মহাত্মা হানিমানের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িতেছে!

বিক্রমপুরের দাতব্য চিকিৎসালর মোট সাতটী। ধৈনসার, ভাগ্যকুল, কালীপাড়া (এখন নাই) বোল ধর, তেলিরবাগ, মুলচর, হাসারা ও কোমরপুর। ইহার মধ্যে ধৈনসার প্রামন্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ই সর্বাপেকা প্রাচীন। আমরা এখানে সমুদর দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির সংক্রিপ্ত বিবরণ প্রাদান করিলাম।

জৈনদার—১৮৬৬ জ্রীটান্থে জৈনদার প্রাথ নিবাদী স্বর্গীর প্রাণিদ্ধ অভয় কুমার দত গুলু মহাশরের চেটার ও বছে ইল সংস্থাপিত হর। নিকটবর্ত্তী জনসাধারণের ও প্রামবাপীর এবং ঢাকা ডিট্রীক্ট বোর্ডের অর্থ সাহায়ে ইহার বারাদি নির্কাহিত হয়। একজন হন্পিটাল এসিষ্টান্ট ইহার চিকিৎসকরপে নিয়োজিত আছেন। ১৮৭১ জীপ্টাব্দে ২২২১ জন লোক এই চিকিৎসালর হইতে চিকিৎসিত হয়য়ছিল। দৈনিক উপস্থিতি গড় ১৬.৫৬ জন ছিল। ১৮৭২ সনে ২ জন (In door) এবং ২৪১৬ (Out door) রোগী চিকিৎসিত হয়, দৈনিক উপস্থিতির গড় ২০.১৫। পীড়ার মধ্যে জর, বাত, কয়, কালি ও অজার্ণরোগই বেলী ছিল। ১৮৬৮ গ্রীষ্টাব্দে এ অঞ্চলে কলেরার প্রকোপে বছ প্রাণনাল হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই চিকিৎসালয়ের অব স্থা সম্ভোষজনক নহে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ প্রামবাসীর অমনোবোগীতায় এবং টাদার অভাবেই ইহা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

ভাগ্যক্ল—১৮৬৮ ঞ্জীষ্টাব্দে ইয়া স্থাপিত হইয়াছে। চারিদিকে বিলের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এই ডাক্তারখানার চতুপার্থবর্ত্তী গ্রান সমূহের স্বাস্থ্য ভাল নহে। পীড়ার মধ্যে জ্বর, আমাশর, অজীণই খুব বেশী।১৮৭১ ঞ্জীষ্টাব্দে ১৮৭৬ জ্বন লোক এখান হইতে চিকিৎসিত হর, আর দৈনিক উপস্থিতির গড় ১১.০১ ছিল। ১৮৭২ ঞ্জীষ্টাব্দে ১৪৫৬ জ্বন এবং দৈনিক উপস্থিতির গড় ১২.১৬। এই চিকিৎসালারের আর্থিক অবস্থা সম্বোধ জনক।

কালী পাড়া—১৮৭০ গ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইহা সংস্থাপিত হইরা ১৮৭১
গ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মালে বন্ধ হর এবং পরে ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট
মাসে খোলা হর। ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্দে এই চিকিৎসালরে ১৪৫৫ জন
রোগী চিকিৎসিত হর—এবং সে বৎসর দৈনিক উপস্থিতির গড়
ছিল ১৫.৯০, ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্দে ২০.৬০ জন এবং উপস্থিতির গড়

১৪.১৯। পদ্মার প্রবণ তরন্ধাভিদাতে কালীপাড়ার ধ্বংসের সন্দে সন্দেই এই ডাব্রুয়র খানার ও শেব হইয়াছে।

তেলির বাগ ও বোল বরের ডাক্তার থানা ছুইটী স্বর্গীর মহাস্থা কালী-মোহন দাশ, ছুর্গামোহন দাশের অর্থবারে এবং প্রীযুক্ত চন্দ্রমাধৰ স্বোষ মহাশয়ের অর্থবারে পরিচালিত হইতেছে। এই উভর ডাক্তার ধানার অবস্থাই সম্বোষ জনক। চিকিৎসার্থ ছুই জন নেটিব ডাক্তার নিরোজিত স্থাছেন।

মূল্চর— স্বর্গীর রার অক্ষরকুমার সেন বাহাছরের চেন্তা ও বন্ধে
১৯০০ জীন্তাব্দের ২২শে জুন এই চিকিৎসালরটি স্থাপিত হইরাছে।
রায় বাহাছরের প্রদন্ত বার্ষিক ১৫০ দেড়শত টাকার এবং ঢাকা
ডিন্নীন্ত বোর্ডের অর্থ সাহাব্যে ইহার কার্য্যাদি নির্মাহিত হর।
একজন স্থাক্ষ ও স্থাবিজ্ঞ হন্পিটাল এসিটান্ট এখানকার চিকিৎসকরপে নিরোজিত আছেন। অল্ল করেক বৎসরের মধ্যেই
এই ডাক্টারখানার স্থাশ এতদুর বিস্তৃত হইরাছে বে ডাক্টার্
খানার আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্ত গভর্মেন্ট কর্তৃক বছ জমি দখল
(acquire) করিরা লওয়া হইরাছে। বিক্রমপুরে এখন সর্মাণ্ডক্ষ
সাত্টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দক্ষিণ বিক্রমপুরের কোমরপুরের লক্ষ্মীকাক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টি উল্লেখবোগা।

ৰিক্ৰমপুরে যে সকল প্রাকৃতিক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তক্মধ্য

আকুতিক বিমাণ, ছর্ভিক জুমিকম্পা, বড়তুকানও হাঁসাইলের বড়। ১৭৬৯-৭০ খৃঃ আঃ ১৭৮৭-৮৮ খৃঃ অব্দের কৃতিক্রের জার দারণ কৃতিক আর কখনও হর নাই। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীগণ প্রত্যেকেই পূর্ববিদ্ধকে সমগ্র বাদ্ধর অর হাপ্তার বলিতে

কৃষ্টিত হন নাই। সপ্তদশ শতাক্ষীতে হামিণ্টন সাহেব ঢাকার প্রত্যেক বাদ্য অব্যাদির প্রাচুর্ব্য ও কর মূল্য বেশিয়া বলিয়াছিলেন "The

plenty and cheapness of provisions are here incredible." তাঁহার পূর্বে এবং পরে বর্ধনি যে কোন পর্য্যাটক পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ কবিতে আসিয়াছেন তিনিই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।\* শারেন্তা খাঁর সময়ে ও খালের আলি খাঁ এবং বশোবন্ত রায়ের শাসনকালে এই জেলায় টাকায় আট মণ চাউল বিক্রী হইত। স্থার বর্ত্তমান সময়ে প্রতিবংসর টাকার আটে সের চাউলও বিক্রী হর না। এমন কি পঞ্চাশ বাট বৎসর পুর্বেপ্ত চাউলের মণ ১, এক টাকা ছিল। পুর্বের লোকে পাঁচ টাকা বেতন পাইয়া দোল, ছুর্গোৎসবাদি পুণ্যকার্য্য উপযুক্তরূপে নির্বাহ করিয়াও পরিবারাদি প্রতিপালন করিতে পারিতেন। আর এখন একশত টাকা বেতন পাইলেও চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়। ১৭৮৭ খুণ্টাব্দে ছুর্ভিক্ষে দেশের অবস্থা এতদুর ভয়ানক হইয়াছিল যে সহস্র সহস্র লোক প্রত্যহ অল্লাভাবে প্রাণত্যাগ করিত, দেশের চারিদিকে ছর্ভিক্ষ রাক্ষ্মীর তাণ্ডৰ নৰ্দ্ৰনে শ্বশানের বিভীষিকা বিস্কৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ৰনের ঘাদে ও কচুর পাতার লোকের উদর পূর্ণ করিতে হইত। এক মুষ্টি চাউলের অঞ্চ পিতা মাতা প্রাণাধিক সম্ভানকে বিক্রের করিতে কৃত্তিত হয় নাই। পিতা পুত্রকে, স্বামী, স্ত্রীকে এক মৃষ্টি অন্নের জন্ত ফেলিরা পালা-ইত। এই ছুর্ভিকে ঢাকা জেলায় সর্বান্তর ৬০, ০০০ হাজার লোক প্রাণ-ত্যাগ করে। হতভাগ্য ছর্ভিক-প্রশীড়িতগ্র সহরে সাহার্য পাইবার প্রত্যাশায় দলে দলে সহরে আসিতে লাগিল, আশা, নগরে নিশ্চয়ই সাহায্য জুটবৈ, কিন্তু হায় ! অনেককে পথেই প্রাণত্যাগ করিতে হইয়া-ছিল। বিক্রমপুরে ও সমপ্র ঢাকা কেলার এইরূপ দারুণ ছর্ভিক আর क्षन ६ इत नारे । ১१৮१-৮৮ बुडोस्का धरे माजन इर्डिका मून कारन छन প্লাৰন। বন্যার ছারা লোকের ঘর বাড়ী এবং শস্যাদি ধ্বংস হওয়ায়ই ছर्फिक এতদুর প্রবল হইরাছিল। ১৯০৭ খুটাব্দের বর্ধার সময় বিক্রম-

<sup>\*</sup> See Purchas's collection of Travels.

পুরে অত্যধিক পরিমাণে জল বৃদ্ধি হওয়ায় সে বৎসরও চাউলের দর
১০৻১২১ টাকা পর্যান্ত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রেমে উহা বেশীদিন
হায়ী না হওয়ায় ছর্ভিক হইতে পারে নাই। এতয়াতীত ১৮০০-৩০,
ও ১৮৭০ খু ষ্টান্তেও বনার সঙ্গে সঙ্গে ছর্ভিক্ষের স্থান্ত ইইতে থাকে
কিন্তু উহা সর্বাত্র প্রসারিত না হওয়ায় ১৭৮৭ খুয়্বীন্তের ন্যায় চারিদিকে
হাহাকার ধ্বনি উর্থিত হয় নাই।

ত্মিকম্প, জলকম্প ইতাদি ঢাকা জেলার অতি অরই হইরা থাকে।
১৭৩২, ১৭৭৫, ১৮১২, ১৮৭২, ১৮৯১, ১৮৯৭ খৃষ্টান্দে বিক্রমপুর অঞ্চলে
ত্মিকম্প ইইনছিল, কিন্তু কোথাও কোনরূপ অনিষ্ট হর নাই।
১৮৯৭ খৃঃ অন্দের ভীষণ ভূমিকম্পে বলের প্রায় সর্বব্রেই বহু অনিষ্ট হটে,
কিন্তু বিক্রমপুরের কোন এক ক্ষুদ্র পরীরও সামান্য কোনরূপ ক্ষতি হর
নাই। প্রাচীন ভূমিকম্প সমূহের মধ্যে ১৭৭৫ এবং ১৮১২ গ্রীষ্টান্দের
ত্মিকম্প একটু শুক্তর রকমের ইইরাছিল। ঝড় ভূমান বিক্রম-পুরে প্রায় প্রতিবংশরই ইইরা থাকে, কিন্তু ঢাকার টর্ণডো যে সন
ও যে ভারিধে হয়, অর্থাৎ ১৮৮৮ (১২৯৪) গ্রীষ্টান্দের মার্চমানের ২৬শে
ভারিধে যেরূপ ঝড় হর এরূপ ভ্রমাক বড় বিক্রমপুরের অতি বৃদ্ধ
ব্যক্তিরা ও কেই ক্থনও দেখেন নাই। সমগ্র বলে ঢাকার ট্রণডো

From the Report of Mr. Dey Collector of Dacca.

<sup>\*</sup> The famine raged with such violence that some thousands miserably perished, while whole families forsook their habitations to avoid the most cruel of deaths, but so reduced and emaciated were many through sickness and hunger, that they ended their days in search of sustenance; others repaired to the town of Dacca in the hopes of finding some alleviation of their distresses, and to such misery and wretchedness were mothers reduced by the griping hand of hunger, that forgetting all parental affection, they offered their children for a handful of rice."

নামে ইহা যেমন পরিচিত, তক্রপ বিক্রমপুরে ইহা ইানাইলের ঝড় নামে থাতে ইরা আদিতেছে। প্রথমে ঈরাণকোণে একটুকু লোহিত-বর্ণের মেম্ব দেখিতে পাওরা যায় ক্রমশঃ উহা সারা আকাশে বিস্তৃত্ব হইরা ভয়ানক ঝড় ও রৃষ্টির আকারে প্রলারের ধ্বংসের ফ্রায় দালান, ঘর, গাছপালা, গফ্লবাছুর, লোকজন ইত্যাদি উড়াইয়া ধ্বংস করিতে থাকে। ঝড়ের ভুকভোগী লোকসমূহের মুখে ইাদাইলের ঝড়ের কাহিনী ভানিলে বিশ্বিত ও শুক্তিত হইতে হয়। ঝড় সম্পর্কিত ভাটের কবিতা এখনও বিক্রমপুরাঞ্চলে পীত হইয়া থাকে। এই ঝড়ে ঢাকা সহরের ও বিক্রমপুরাঞ্চলে পীত হইয়া থাকে। এই ঝড়ে ঢাকা সহরের ও বিক্রমপুরের যেরূপ অনিষ্ঠ ইইয়াছিল—এরূপ আর কথনও হয় নাই। কত লোক যে দালান ঢাপা ঘর চাপা ও গাছ ঢাপা পড়িয় মারা গিয়াছিল তাহার সীমা নাই। বর্ধার সময় কোন কোন বংসর জল্মাবনাধিকা বশতঃ লোকের বাড়ী ঘরে জল উঠিয়া বড়ই অশান্তির কারণ হয়।

বিক্রমপুরের বর্ধা বড়ই বিপজ্জনক। নৌকার সাহায্য খ্যুতীত হাটে বাজারে এমন কি কোন কোন প্রামে একবাড়ী ইইতে জন্য বাড়ী বাওয়াও জনস্কা ইইরা উঠে, জাজকাল প্রত্যেক প্রামের শিক্ষিত যুবকগণের চেষ্টা, যদ্ধ ও উদ্যোগে রাঝা ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্দ্ধিত ইইরা বাতায়াতের ক্রমশইই স্থবিধা ইইতেছে। সারা বৎসরের সঞ্জিত আবর্জনা রাশি বর্ধার জলে ধৌত ইইরা বার বলিরাই বিক্রমপুরে নালেরিয়ার দারুল প্রকোশ নাই। স্বাস্থের জন্ম বিক্রমপুর পশ্চিম বঙ্গেল প্রাম সমূহ ইইতে বছ শ্রেষ্ঠ। চবিবশপরগণা, হগ্লা, নদীয়া প্রভৃতি জঞ্চলের গ্রাম সমূহ বেমন ম্যালেরিয়ার নির্যাতনে বন-জ্লাকীর্ণ ও পরিত্যক, বিক্রমপুর স্ক্রেপ নহে। জ্ঞেএৰ এক হিসাবে বর্ধার কট্ট নিতান্ত বিপজ্জনক হুইরেও—ইহা রোগ নিবারক।

মানবের কর্ম্ম-কঠোর জীবনে অবদর ও আনন্দ নিতান্ত আবশ্রকীর ব্যাপার। একছেরে জীবন কেইট বহন कार्यान श्रायान করিতে পারে না। সারাদিনের প্রান্তির পর কর্ম-ক্লাম্ব-জীব একটকু শান্তি, একটকু অবস্থের জন্ত আপনা · হটতেই লালায়িত হটয়া পডে। দেশ ভেদে ক্লচি ভেদে প্রকৃতি ভেদে व्यात्मान व्यात्मात्मत जावासत महे हता। विक्रमश्रताकता व्यात्मान लायात्मव मार्था वाळा. कवि. त्मान विद्युप्तेषके व्यक्तिक लाजनिक । পুর্বেলোকে যেমন কবির গানের জন্ম উতলা হইত এখন আর সেরপ হয় না। এখন প্রায়ই কোন ভদ্র গোকের বাড়ীতে কবিগান হয় না। কবিব স্থান এখন যাত্রাও বিয়েটার অধিকার করিয়াছে। শার্দীয় পুজোপলকে কিংবা অন্ত কোনও কার্য্যাদি উপলক্ষে বাত্রা গান এবং থিরেটার হয়। থিয়েটার সাধারণতঃ গ্রামা শিক্ষিত যুবক বুনের উৎসাহ ও উদ্যোগেই হয়, তাঁহারা গ্রীমাবকাশে কিংবা পুলার ছটিতে নিজ নিজ বাস্গ্রামে বিয়েটারের হন্তুগ তুলিরা অভিনর করিরা **থাকেই।** এই সকল শিক্ষিত অভিনেতাবর্গের অভিনয় দেখিতে দেখিতে এখন আর প্রামা জনসাধারণে যাতা গুনিতে ভিছে না। এক সমরে হোলির গানেরও বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তথন ভিত্র ভিত্র প্রামের ছুইনলে গানের প্রতিযোগীতা চলিত, মুদুদের ও করতালের মধুর নিনাদে, গারকগণের উচ্চ চীৎকারে ও অক্তছীসহকারে নৃত্যের ভুমুল আনন্দ উচ্ছাদে গ্রামবাসিগণ প্রচুর আনন্দ অভুভৰ করিতেন। এবন हानित त कानम डेक्न्न बात नारे। शृहर्स विक्रम तांखा, बाटि छ উৎসবকারীগণ আবিরের লোহিত রঙে রঞ্জিত হইরা 'হোরী খেলত নন্দত্লালা' ইত্যাদি বৈক্ষৰ কৰিগণের স্থমধুর গীতথ্যনিতে প্রামাণখ ষাট প্রতিধ্বনিত করিতেন, এখন বিরেটার-প্রিয় নবাযুবকদের সুপায় 'লাল তমাল তল লাক বমুনা ৰল', ইত্যাদি শীৰ্ষক ছ'একটা ললাভ মাত্ৰ

শোনা যায়। দশহরার সময় প্রামে প্রামে বিশেষ আনন্দ উৎসব হয়, ছেলে বুড়ো সকলে মিলিয়া দশহরার গমন করিয়া প্রফুর চিন্তে বিজয়ার দেবী প্রতিমার বিসর্জন দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গৃহে ফিরিয়া ছোট বড় সকলে কোলাকুলি করিয়া মিলনের আনন্দ ও প্রীতি অমুভব করে। সে দিন শক্র, মিত্র ছোট বড় কাহারও কোন পার্থকা থাকে না। পুরাঙ্গনারাও হলুধ্বনির সহিত বিজয়া-প্রত্যাগত বালক, যুবক ও বৃদ্ধ সকলকে বরণ করিয়া লয়েন এবং ধান্য-দুর্বাদি ছায়া পাশিভ-আশীর্বাদ প্রদান করেন। বুদ্ধেরা এখনও সেকালের মত বাড়ার মহাশরের বাড়ীর চঙীমগুপে, কিংবা দানের বাড়ীর বৈঠক-খানার বিসয়া পাশা কিংবা দাবার চালে মন্ত থাকিয়া ভামাকের ধূম উদগীরণ করেতে করিতে তৃথ্যি বোধ করেন। সে সভায় প্রনিন্দা, পরকুৎসা, সাহিত্য, সমাঞ্ধ, স্বাহ্যা, বাজার দর প্রত্যেক বিষরেই আলোচিত হয়।

এই খেলার হজুগে অকর্মণা বৃদ্ধণ কর্ম্বন্ত আন-বিহান একদল যুবককেও দলে টানিয়া লইতে প্রবৃত্ত হন। ইহাদের এই অমুকরণে কোন কোন প্রামে দেখিয়াছি যে দশ বার বছরের ছেলেরাও 'ছয় তিন নয়' বিলিয়া খেলা জুড়িয়া দিয়াছে। হায়রে দেশ ! হায়রে অলসতা ! যে অমূল্য সময়ের একমুহুর্তের অপবায়ে স্থানত দেশের বালক, যুবক ও বৃদ্ধণ সায়াদিন রাত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও হাহাকার করেন, আর আমাদের দেশের যুবক ও বৃদ্ধণণ সেই অমূল্য সময়েক প্রতিদিন শাশার চালে সভাবহার করিতেছেন ! শিকা ও সভাতার কত প্রভেদ !

ধর্ম সম্প্রদারের মধ্যে हিন্দু, মূসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণৰ,
ৰাউল ও কিলোরী ভঙ্গনী সম্প্রদার প্রচলিত
ধর্ম।
আছে। ইহার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদারের সংখ্যাই
বেশী। বৈষ্ণৰ, বাউল ও কিলোরী ভঙ্গনী সম্প্রদার হিন্দুধর্মেরই
বিভিন্ন শাধা। খ্রীশ্রীটেডভ দেবের স্মধুর প্রেমের ও মিলনের

বৈষ্ণৰ ধৰ্ম আজকাল যত পাষ্ঠ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর লীলার স্থল হইয়াছে। বিক্রমপুরের বাউল শ্রেণী—স্থারাম নামক একজন ৰাউলের মতাভুষারী চলিতেছে। স্থারাম ৰাউল একজন সাধু মহাত্মা ছিলেন, ইহার রচিত বাউল-সন্ধীত গুলি ভাবে ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। কালাচাঁদ বিদ্যালন্ধার নামক এক ব্যক্তি কিশোরী ভলন मच्चनारवत व्यवक्र । এই मच्चनारवत भूक्ष चार्यनारक क्रुक वर ন্ত্রী আপনাকে রাধা মনে করে। কিশোরী আদ্যাদক্তি. সেইজন্ত ইহারাও একজন নারীকে আদ্যাশক্তি জানে তাহার পুজা করে। যুগল ভিন্ন ইহারা ধর্মে দীক্ষিত হইতে পারে না। নামকের নায়িকা না হটলে চলে না। ইহাদের মধ্যে কোনত্রপ জাভিবিচার নাই। দীক্ষার সমর আমি ক্লফ, তুমি রাধা এইরূপ বিশাদ থাকা আৰম্ভক। এই সম্প্রদারে বাবসারী শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই৷ বেশী। কোন ভদ্র-लाकरे এर मल्लारावत अञ्चर्क क नारन। त्राविकाल এर मल्लाहात्रव পুরুষ ও রমণীগণ একস্থানে সমবেত হইয়া কিলোরীর পূজা এবং প্রসাদাদি ভক্ষণ করে। ইহারা মৎস্তাদি আহার করে না-প্রত্যেকেই নিবামিষাশী। গুরুসতা সম্প্রদায়ের একটা দঙ্গীতও আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম :--

বিজ্ঞাপুরস্থ নধাপাড়া, বাংহরক্চি প্রভৃতি প্রামের নিকটবর্ত্তী
কোন কোন গ্রামের নমঃশুল্প, যুগী প্রভৃতি
কোনপের সেবক।
নিয় শ্রেণীস্থ হিন্দুগণকে ত্রিনাথের পূলা
করিতে দেখা যায়। এই পূলায় গাঁলার ধ্ম খুব চলে। ত্রিনাথ-ভক্তগণ
গাঁলা পানে বিভার হইয়া সন্ধাার অব্যবহিত পর হইতে নিয়লিধিত রূপে
কিনাথের সন্ধীত গাতিয়া থাকে: যথা:—

সাধুরে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও। ত্রিনাথ আমার বড দয়াল যায় নারে তার বোঝা। ওরে পাঁচটা পয়সা হলেরে হয় ত্রিনাথের পূজা। ত্রিনাথের পূজা দেখে যে করিবে হেলা। তার গলায় হবে গলগও চউখ (চোখে) দিয়ে বের হবে ডেলা। গোলকের এক পালে ক্ষীরোদের কলে। ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিব ছিল নাম গানে ভূলে॥ ত্তরকালে আন্তর্যাশক্তি উত্তা কাড্যায়নী। আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম ভানি॥ বিষ্ণু বলে কালী তার। কি হ'বে উপায়। কিলে যাবে জীবের হঃখ বল তা **আমার** ॥ আমরা তিনে এক একে তিন জানে জানী জনে। মুখ্যলোকে না জানে পূভা করিবে কেমনে॥ শুনে হুৰ্গা ৰলেন তখন শুন এর উপার। "ত্ৰিনাথ" নামে পূজা হইবে ধরার 🛚 তোমরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে। পুজিলে কলির লোক ভরিবে ভুকানে। এই সৰ কথা যারা না শুনিবে কাণে। তারা ধনে পুত্র হবে নষ্ট রমাই ফকির ভনে ॥" (ইত্যাদি)

বিক্রমপুর বাতীত পূর্ব্বক্ষের অঞ্জান্ত হলেও এই মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া বায়। এতবাতীত 'মনদা পাওয়া,' হরি পাওয়া, কালী পাওয়া, শীতলা পাওয়া ইত্যাদি কতরূপ ভঙামি বে প্রতি বৎসরই দেখিতে পাওয়া বায় তাহার অন্ত নাই! বিক্রমপুরের ভায় শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এ সমুদ্র বড়ই লক্ষাজনক! দয়হাটার 'কক্ষি-অবতারের' কলক্ষাহিনী বিক্রমপুরের ভায় স্বস্তা হানের স্থান ড্বাইয়াছে। বিক্রমপুরের ভদ্র-সম্প্রার প্রার সকলেই চাকুরে, কাজেই প্রতি প্রামে ছোট লোক ব্যতীত বড় কেহ বাড়ীতে থাকেনা, কোনরূপ শাসন না পাইয়া ছ্র্তগণও এইরপভাবে এক এক অর ধর্ম মত প্রচার করিয়াবন। আর মূর্থ নরনারীগণও ভায়তে গোগ দিয়া দেশে একটা হৈ করিয়া তোলে।

এ সকল হুবুৰ্জণণ যাহাতে কোন ওকাপ প্ৰশ্ৰন না পাছ সে বিষয়ে প্ৰত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই বিশেষকণে লক্ষ্য রাখা উচিত। ফিরিলি-বালার ও রিকিববালার ব্যতীত অন্তত্ম প্রীষ্টান দেখিতে পাওয়া যার না। মুসলমান প্রায় প্রতি প্রায়েই আছে। ইহারা বেদিয়া, বেহারা, কোদার, দাই, দাড়িয়া, হালাম, লোণা, কুলু, নাগটি, নিকারী, পাঠান, সৈয়দ, সেখ, মোগল এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত। মুসলমান গণের অধিকাংশই স্থানিমতাবলখী। বিক্রমপুরের হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রিয় কালার বিশ্ব প্রায় সকলের মধ্যেই বছ হিন্দু রীতি নীতি প্রবেশ করিয়াছে। কালীর বাড়ী পাঠা মানত, লক্ষ্মী প্রান, শীতলা পূজা, ছুর্গাৎসৰ ইত্যাদিতে নববল্প পরিধান।ইত্যাদিই ইহার উৎক্লই দুইাস্ক। বিশেষ আনননের বিষয় এই বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনওজন কলহ নাই।

হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে দাদা, দিদি, নানি, মামু প্রভৃতি নানাবিধ সম্পর্ক প্রচলিত বাকার উভরের মিলনের পথ স্থানত করিয়া দিতেছে। Taylor সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন যে "Religious quarrels between Hindus and Mahomedans are of rare occurence. These two classes live in perfect peace and contend." এক ভাৰা ছকোতে (জলবিহীন ছকো) হিন্দু মুসলমানকেও বছন্তলে তামাক খাইতে দেখা যায়। অন্তান্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুসতা ও ত্রিনাথের সেবকগণকেও বিক্রমপ্ররে দেখিতে পাওর যায়। সাধারণত: হিন্দু সমাজের নিমুশ্রেণীত জনসাধারণই গুরুপতা মতাবলম্বী। এই ধর্ম মতের লোকেরা অধিকাংশই সংসারে নিলিপ্ত। हिन्दु मच्छ्रानारवर मास्य बाकान, देवना, कावन, मुख, त्रावाना, दन्ती, (धार्था, नाशिक, कुमात्र, नमःगुज, वानिया, वाक्ट, इँटेमाली, बाल, माल, कर्मकात, भाषाती, मालाकत, शक्करिक, स्वर्गविक, मारा, সদগোপ, আগুড়ি, চাষাধোপা, প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর লোকেরই বাস। বিক্রমপরের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্ত এই তিন জাতি, বিশেষ উন্নত ও ক্ষমতাশানী। শিক্ষিত জনসংখ্যা এই তিন শ্রেণীর মধ্যেই বেশী, ব্রাহ্মণ মধো, রাটী, বারেজ, বৈদিক, অগ্রদানী (মহাশ্রাদ্ধি বা মহা প্রোহিত) গণক বা আচাৰ্য্য ব্ৰাহ্মণ প্ৰধান। ব্ৰাহ্মণগণের বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মধ্যে বাচী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপরে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও উন্নত। বলের অক্সান্ত জেলার ক্সার বিক্রমপুরে বৈদ্যজাতির সংখ্যা অল। কিন্তু তাহা হইলে কি হর শিক্ষায় ও সভাতায় ইহারা সমাজের উচ্চ স্থানে অবস্থিত। ন্ত্রী-শিক্ষার ইহারা বিক্রমপুরের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট হইতেই তাহার প্রকাশ। কারত্ব সম্প্র-দায়ের মধ্যে মালখানগরের বস্তু, শ্রীনগরের গুড় ঠাকুরতা, সেধরনগরের ৰস্থ ও ওছ, বয়রাগাদীর বস্থা, যোলদরের ঘোষ, ভাস্থলদির মন্ত্র্মদার প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের ও জ্বী, পুরুষ প্রায় সকলেই শিক্ষিত। বিক্রম-পুরের কারস্থ সম্প্রদারের মধ্যে এমন অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন

যাহাদের গৌরবে সমগ্র বন্ধদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, মনোমোহন ও লালমোহন এই লাভ্রুরের নাম সমগ্র ভারতের কোন্ প্রান্তের নর নারীর অপরিজ্ঞাত ? নবশাশ সম্প্রদারের মধ্যে শৃত্র, কামার, কুনার, নাপিত, তেলী, তাঁতী, কাঁসারী, শাশারি, সদ্গোপ, এই ক্য়প্রেণী জলাচরনীয়।

বাঙ্গাণার অক্সান্ত স্থানের ন্যায় এথানেও তওুনই প্রধান খাদ্য। विक्रमशूख मुनलमान, गुज, नम्हार्गाश, ठखान ক্ষিও উত্তিশ। এই কয় জাতিই ক্লিকার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে। এ অঞ্চলে চারি প্রকারের ধান্ত উৎপন্ন হয়; আমন বা হৈমন্তিক, আউশ বা আন্ত, বোরা এবং উড়ি। উড়ি সাধারণত: জলা অঞ্লেই হয়। অক্তাত খন্দের মধ্যে জোরার, বাজবা, বিদল, কুস্তু, यद, जिल, कलाई, कार्शाम, कालिखिता, त्मिथ, भण, किनाई, कामन, व्यामा, श्रिजा, गर्वभ, हेक, भाग स्थाति, नातिरकन ७ भारे खामा। পাটের চাষ আজকাল খুব বেশা হয়, গ্রামে গ্রামে পাট বিক্রীর জ্ঞ গুদাম ও আফিদ আছে। ফলের মধ্যে আম, কাঁটাল, কালজাম, আমজাম, তেঁতুল, আমলকি, কদলী, আনারদ, লেবু, আমির, পেরারা, অমুরা (বাতাবি লেবু) লট্কা, কুমুরা, ঝিলা, শদা, লেচু, জামরুল, চালতে, জলপাই, সিম বা ছিম্রা, উচ্ছে, ফুটি ইত্যাদি। ফুলের মধ্যে গেন্ধা ( গাঁদা ), যুঁই, বেলি, মালতী, অপরাঞ্চিতা, টাপা, স্বর্ণকলিকা, গন্ধরাজ, দোপাট, কামিনী, শেফালি, টগর, জবা খেত ও লাল, বকুল, ট্ৰাপা, কনক টাপা, কাটালে টাপা, আকন্দ, কৰরী রক্ত ও খেত, কুমকো खरा ( शक्यूबी ) भागना, देशानि । निमून, बढ़े, व्यव्य, जाउन, छेष्टिवाम. হিৰুব, বউনা, ছায়তান ( সপ্ততাল ) গাছ ও বাঁশ প্ৰচুৱ পরিমাণে ৰুদ্ধে।

বিক্রমপুরে প্রায় প্রতি গ্রামেই একটা না একটা বালার আছে। প্রতিদিন ভোরে বালার মিলে। এ সকল বালারে সাধারণতঃ তরকারি, চাল, ভাল, তেল, লবণ, মাছ, কাপড় ইত্যাদি নিত্য বাৰহাৰ্য্য দ্ৰবাদি
হাট বাৰার।

হাট বাৰার।

হাট বাৰার।

হাট বাৰার।

হাট বাৰার।

হাট বাৰার।

হাটী চাউনের দোকান, কাপড়ের দোকানও
থাকে। অধিকাংশ হলেই দোকান কেবল হাটের সমর বসে। এখানে
বিক্রমপুরস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাট ও বন্দরের নামোরেখ করিলাম। যথা,—
মিরকাদিম (ঢাকা জেলার মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান হাট) তালতলা,
সেরাজাদিমা, মুন্সীর হাট, প্রীনগর, ধানকুনিরা, কল্মা, রাজাবাড়ী,
দিখীরপাড়, থালিপাশা, হল্দিয়া, লৌহজ্ঞ (বিক্রমপুরের সর্বপ্রেশ্রই বন্দর,
এখানে চাউল, কাপড়, টিন, কাঠ, কাঁসের ও পিত্তলের দ্রব্য, পাথুরে
কঙ্গলা প্রচুর পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি হয় ইংলাইল, দেরাজাবাজ,
ভবচনী, মধ্যপাড়া, ইচ্ছাপুরা, মুন্সীগঞ্জ, ফিরিজীবাজার, রিকাবীবাজার,
ক্ষমলা ঘাট ইত্যাদি প্রধান।

মুন্দীগঞ্জে প্রতিবংসর একমাস স্থায়ী একটা মেলা বসে। ইহা
সাধারণতঃ কার্স্তিক বারুণীর মেলা বা 'বায়ীর
মেলা কার্স্ত হয় বলিয়া ইহার নাম কার্স্তিক
বারুণীর মেলা ইইয়াছে। এরুপ বৃহৎ মেলা বঙ্গনেশে অতি বিরুল।
ইহাতে ভারতের নানা স্থান, এমন কি স্থাব্র দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান
প্রভৃতি স্থান ইইতেও সওলাগরগণ পণান্তবাদি লইয়া আগমন করেন।
সে সময়ে এ স্থানের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হয়। নদীতীরবর্ত্তী সারি
সারি বিপনি শ্রেণী, বৃহৎ তেজপত্রের স্তুপ, কার্স্তের স্তুপ, টিনের ওলাম,
ভূলা, ঔষধ পত্র, পিত্তল ও কাঁসের বাসন ইত্যাদি দেখিলে মন মুদ্ধ
না হইয়া বায় না। নদীতটবর্ত্তী বালুকাময় ভূমি আরব্যরক্ষনীয় স্থার
কুহকের স্থায় এক মাসের ক্ষম্ত নাগরিক লোভা-সৌন্দর্য্যে লোভিত
হয়। পুর্ব্বে কার্ডিকমানে এই মেলার আরক্ষ' হইড। এখন প্রতি

बदमत अध्यक्षत्रम् भारमत् त्नव अथवा त्भीव भारमत व्यथरम गज्दर्भके কর্ত্তক দিন স্থিরীকৃত হইরা মেলার কার্যারম্ভ হয়। বিক্রমপুরের ষ্মতি দুরবর্ত্তী প্রাম নিবাসীগণও ক্রয় বিক্রয়াদি কার্যো এই মেলায় সমাগত হন। মেলার সময়ে এখানে একটা অস্তারী পোষ্টাফিস. ডাক্তারধানা এবং মুন্সীগঞ্জের পুলিশ ষ্টেসনটি উঠিয়া আসে। মালের শেষে কিংবা ফাল্কনের প্রথমে গভমে তের আদেশে মেলা বন্ধ হয়। \* বাহুণী বা বানীর মেলা বাতীত প্রতিবৎসর বর্ষের প্রথম দিনে অর্থাৎ ১লা বৈশাধ একটা মেলা হয় তাহার নাম 'গলইয়া'। এই মেলাও প্রায় প্রধান প্রধান হাট বাজারেই মিলে। চাচরতলা সিজেম্বরী कालीबाफीत मार्फ, मालधा कालीवाफीत मतलात्न, ख्वानीत हाटि शलहता মেলা হয়। গলইয়ার মেলা হইতে বিক্রমপুরবাসীগণ এক বৎসরের বাৰহাবোপ্যোগী, ধনিয়া, সবিষা, কালিজিবা প্রভৃতি মসলা সংগ্রহ করে। এ মেলার ছোট ছোট ছেলে মেরেদের কত আনন্দ, এক প্ৰসাৰ একটা বাঁশী কিনিয়া, তেলে ভাঞা জিলিপি খাইয়া কতই না ভপ্তি লাভ করে। বাশীর পোঁ, পোঁ ধ্বনি—দ্রীলোকের কল-কোলাহল এ সকল মেলার জীবন। এ সব মেলায় স্ত্রীলোকের সংখাতি খব বেশী হয়। রাস্তা খাটের মধ্যে একটী মুন্দীগঞ্জ হইতে রাজাবাড়ী, এবং মুন্দীগঞ্জ হুইতে জ্রীনগর, এই রাজা ছুইটাই প্রধান। ইহার মধ্যে প্রথমটা বাধান ट्य नारे। এर मूल बाखा प्र'ि ছाড़ा कार कीत नवला, महेक शूरवत

Talyor's Topography of Dacca P. 104.

<sup>\*</sup> Idrackpore is celebrated for a Barnee or fair, which is held in month of October. \* \* \* attended by people from all the eastern districts, as well as by a few merchants from the upper Provinces and Calcutta.

দরজা প্রভৃতি এখনও উল্লেখ যোগ্য। খালের মধ্যে মাকুরাটির থাল ও তালতলার থাল ব্যতীত তেমন উল্লেখ যোগ্য বৃহৎ কোন থাল নাই। বর্ষার সমর বাতীত অন্য কোন সময়ে এই থাল ছ'টির ও সর্ব্ধ বারগার নৌকা চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ জলও থাকে না। এ সকল রাস্তা ঘাট ছাড়া এখন প্রত্যেক প্রামেই শিক্ষিত যুবকগণের সেটা ও যদের রাস্তা, ঘাট, খাল ইত্যাদির সংস্কার সাধিত হইয়া প্রত্যেক প্রামেরই বিশেষ উন্নতি হইতেছে।

পুর্ব্ধে বিক্রমপুরে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনাগণের
নিকট সভীদাহের বিবরণ ভানিতে পাওরা
সহমরণ।
যায়। গভমে দেউর নিষেধাক্কা প্রচারিত হইলে
পর এ অঞ্চলে কোনও সভীদাহ হয় নাই। ১৮১৫—১৮২৮ খুটাব্বের
মধ্যে ১৮৫ জন বিধবা সমগ্র চাকা জেলায় সহমূতা হন। এখানে উহার
একটা ভালিকা দিলাম।

২০ বৎসরে নান ১০ জন। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বরসের মধ্যে ৪০ জন। ৩১ ,, ৪০ ,, ,, ৪৯ ৪১ ,, ৫০ ,, ,, ৪৬

৫১ ,, ৭০ ,, ,, ১২৭০ বংসরো উপর ১ ,,

১৮6৭ খৃ: অবেদ বিক্রনপুত্ত ভামসিদ্ধি গ্রামে একটা রমণী সংমৃতা হইরাছিলেন।

অতিপ্রাচীন সমরে বিক্রমপুরের শির্মজাতক্রব্যাদি বিশেষ প্রাসিদ্ধি
লাভ করিয়াছিল। আবছ্লাপুরের স্কুল্ল বস্ত্রশিল্পর কাহিনী আজ স্থপ্নমন্ন বলিয়া প্রতীনমান হয়। এখানকার কর্মকার, স্থর্শকার, এবং তদ্ধবারণণ বিশেষ

ম। ঐসার দিগম্বরী ভলা।

বিধাত। এক সময়ে ঝায়টিয়র বাউ, খ্রামসিদ্ধি ও বোলঘরের কর্ণা ভরণ, কাণ এবং উড়ানির বিশেষ আদর ছিল। এতছাতীত বিক্রম পুরের কাষ্ট নির্মিত জ্ববা সামগ্রীও উল্লেখ যোগা। বিক্রমপুর হুইতে ত্বত এবং সামান্তরশে তাঁতী ও জোলাদের তৈয়ারী ব্রাদি অন্তান্ত স্থানে প্রেরিত হইয়। থাকে।

এক সময়ে বিক্রমপুরের নানাস্থানে নীলের কুঠি ছিল। তথন
বর্ত্তমান সময়ে বেমন পাট, তদ্ধপ নীলের
নীলক্ষি।
চাষও খুব বেশী হইত। নীলকর সাহেব
ওয়াটসের অভাাচার সম্বন্ধ নানাদ্ধণ জনপ্রবাদ এখনও বিক্রমপুরের
ঘরে ঘরে আলোচিত হইতে শোনা যায়। সে সময়ে রাজনগর, সেরাজা
বাদ, ইছাপুরা, হাঁসাইল প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠি বিদ্যমান ছিল।
একমাত্র সেরাজাবাজের কুঠিটি এখনও নিজ অভিত্ব লইয়া বিদ্যমান,
নচেৎ অভাভা কুঠিওলি ভূমিশাৎ হইয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রায় সর্ব্বেই মঠ ও মন্দিরাদির আধিক্য দৃষ্ট হয়।
মঠ, মন্দির, মস্থিন ভার্থহান
দেউলবাড়ী, দাখা, সরোবর।
বিদ্যামান দেখিতে পাওরা যায়। মঠ

সমূহের মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠ, ধাইবার মঠ, মাল্দার মঠ, আউটিসাভীর মঠ, শ্রামাসিদ্ধির মঠ, চৌদহাজারীর মঠ, কামারশাড়ার মঠ ও আকিরা ধলের শিববাড়ীর মঠ, চলীবাড়ীর মঠ, প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য ৷ ইহার প্রার প্রভাকটীই শ্মশানোপরি নির্দ্ধিত এ সকল প্রত্যেক মঠের নির্দ্ধাণ সহদ্ধেই নানা প্রকার কিছদভাও প্রচলত আছে ৷ বাবা আদমের মস্ভিদ্, রিকিব বাজার, পাথর ঘাটা, কাজির মস্ভিদ ইত্যাদির কথা পুর্বেই উল্লেখ করিরাছি, এই বিখ্যাত মস্ভিদ করটি ছাড়া, আউটসাহীর মস্ভিদ ও কার্তিকপুরের মস্ভিদ

উল্লেখ যোগ্য বিবেচনা করি, ইহাও পাঠান শাসন সময়ে নির্দ্ধিত হুইরাছিল।

তীর্থস্থান বা দেবমন্দির সম্পর্কে উত্তর বিক্রমপুরের চাচুরতলা, কালীবাড়ী, মালদার কালীবাড়ী, বাঘরার বাস্থদেব ও প্রীনাথের বাড়ী,

লন্দীনারারণের মন্দির আটপাড়া কালীবাড়ী। বানারীর মনসাবাড়ী, মুন্সীগঞ্জের যোগিনী ঘাট, দিঘীর পারের অষ্টমী স্নান ঘাট ইত্যাদি প্রধান। দক্ষিণ বিক্রমপুরের মাঞ্চদারের

কালীবাড়ী দিদ্ধপীঠ। চাচুরতলা কালীবাড়ী সাধারণতঃ ঠারইন (ঠাকরুণ ৰাজী বা দিকেখনী কালী মন্দিরনামে পরিচিত। রাজাবাজীর মঠের অর্দ্ধ মাইল দুরে চাচুরতলা নামক গ্রামে এই কালীমন্দির স্থাপিত। পদ্মাতট হইতেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন স্থান্তর শান্তিপ্রদ স্থান উত্তর বিক্রমপুরের আর কোথাও বিদ্যমান নাই। প্রাচীন এমন কোনও কাগজ পত্ৰ এখন বিদ্যমান নাই বৰারা ইহার প্রক্রুত অতীত ইতিহাস জানা ঘাইতে পারে। জন-কোলাহল হইতে দুরে একটা খালের পাড়ে (চাচুর তলার খাল) স্থরমা তপোবনের স্থার বট, তেঁতুল, আম প্রভৃতি প্রাচীন মহীকহরাজির শীতল ছায়ায় শম্পাত্মাদিত প্রান্তরভূমে জগন্মাতা ৰিক্রমপুরবাসীর স্নেহমগ্রী রক্ষবিত্রীরূপে বিরাজিতা: নানাদেশ দেশাল্পর হুইতে প্রতিদিন দেবীকে দর্শনের নিমিত্ত এখানে লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই কালী প্রতাক জাগ্রতা দেবী। ইহার মাহাত্মা সম্বন্ধে নানাপ্রকার স্থন্দর কিম্বনস্ত্রী গুনিতে পাওয়া যায়। সে সকল লিপিৰদ্ধ করিলে ছোট খাট একখানা পুথি বিরচিত হইতে পারে। মাল্লার কালীবাড়ী প্রভৃতি স্থলেও 'মানত' ইঙ্যালির জ্ঞ পर्वापि উপলক্ষে বহু জ্ঞী ও পুরুষ যাত্রীর সমাগম হর। চাচর অর্থে কেশ, লোকে চাচুর তলা 'চুল দের বলিয়াই ইহার নাম চাচরের তলার অপত্রংশ চাচুরতলায় পরিণত হইরাছে।



नऋत भीचीत्र भिवमन्मित्र।

উত্তর বিজ্ঞমপুরের চাচ্ব তলার দিছেখরী বাড়ীর স্থান্ত দক্ষিণ বিজ্ঞমপুরের মাঞিদার নামক প্রামের দিগখরী বাড়ী।
ইহারা উত্তরই আগ্রতাদেবী। কথিত আছে
যে, স্থ্রেসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড গিরি চাচ্ব তলাতে এবং মাঞিদারে চাঁদ কেদার
বাবের শুক্ত গোসাঞি ভটাচার্য্য দিছিলাভ করেন। এই উভন্ন
স্থানই দিছ্পীঠ।

বাঘিয়া (বাইগা) গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড দীঘীর थां विमामान आहि. उशाह नाम नकद नीची. लक्द्र मेचित्र निवसम्बद्ध । এই দীঘীর তীরে একটা শিবমন্দির আছে. ইহা সাধারণত: লক্ষর দীখীর শিবমন্দির নামে পরিচিত। উহা ১১১২ সনে রূপরাম লছর (গুপ্ত) কর্তৃক নিশ্বিত হয়। রূপরাম নৰাবের কর্মচারী ছিলেন এবং তাহার লম্বর উপাধি থাকার এই দীমীর নামও লঙ্কৰ দীঘী হইয়াছে। দীঘীটি দৈৰ্ঘো প্ৰায় ছয়শত হাত এবং প্ৰত্তে প্ৰায় তিনশত হাত হইবে। বর্ধার সময় যখন ইহা জলে পূর্ণ হয়, তখন ইহার দৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পুর্বতটে শিবমন্দিরটি বিরাজিত, এই মন্দিরও রূপরাম গুপুই নিশ্বাণ ক্রিয়াছিলেন। এরপ স্থানর কাব্লকার্য্য সম্পন্ন ইষ্টক-ব্রথিত শিবমন্দির বিক্রমপুরের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া বার না। ছইশত বৎস্র পূর্ব্বে ইষ্টকালয় কিরূপ স্থন্দর ও স্থগঠিত হইত, এই শিবমন্দিরের প্রভ্যেক খানা খোদিত ইষ্টকের মূর্ত্তি সমূহ হইতে তাহা বিশদরূপে অব্যাহন করিতে পারা বার। মন্দিরের চতুর্দিকস্থ ইউকগাতে নানাবিধ পৌরাণিক চিত্ৰ বিদামান । কোথাও দিগ্ৰসনা লোলরসনা কালিকা মুন্তি, কোথাও বা মহিবামুরমর্দ্ধিনী দলহত্তে দল প্রহরণধারিণী শক্তি ক্ষপিনী দেৰা ভগৰতীর মৃতি, কোখাও বা কৃষ্ণ বকাস্থ্যকে ৰধ করিয়া তাহার বদন-বিরর হইতৈ বহির্গত হইতেছেন; আবার একধারে আঞ্চীর

পল্লীর চিত্র, গোপবধুগণ গো-দোহন রত, গোপগণ ভাড় কাঁধে করিরা ষাইতেচে. তাহারি পার্খে আবার কোন রমণী প্রদাণনে রত, এক স্থী জাচার কেপপাপ বন্ধন কবিয়া দিতেচে, আবার একদিকে কে একজন পুরুষ জ্ঞানকা যুবতীর খোপা ধরিয়া টানিতেছে। এরপ ষে কত চিত্র তালা বর্ণনা করিয়া উঠা স্থকঠিন। মন্দিরটীর কোন কোন অংশে লোনা ধবার সে সে দিকের মর্ত্তি ধবংস হইয়াছে। দীঘীর তীরে এখন করেক ম্বর মাত্র মুসলমান বাস করে। চারিদিকে একটা নীরবতা ইহাকে বেভিয়া রহিয়াছে। এখন মন্দির মধ্যে শিবলিক নাই. একদিন বে ছিল তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। পল্লীস্থ একটা অভিজ্ঞ প্রাচীন বৃদ্ধ রখন আমাদের নিকট ইচার প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন. তথন সেকালের বিক্রমপুরের সামাজিক মিলনের স্থমধুর চিত্র, শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুন্ধরিণী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম ও পুণ্য কর্মাদির অমুষ্ঠান, হিন্দুর হিন্দুত্ব ও প্রকৃত লোক-হিতকর কাহিনীর সহিত বর্ত্তমান ধনীদের বিলাস কাহিনীর কথা মনে হইয়া যুগপৎ ঘুণা ও ক্ষোভের সঞ্চার হুটুয়াছিল। এই রূপরাম গুপ্ত একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন. কিন্তু নিজ পারিবারিক স্থ-স্বচ্ছন্দতার দিকে বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত না করিয়া নানাবিধ লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে ধর্ম্মের ও পুণ্যের কীর্ত্তিম্বস্ত স্থাপন করিরা গিয়াছেন, তাহা কি অক্ষয় ও অমর নহে ১

ক্ষিত আছে বে, করেক সহত্র মুলা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোধিত করিরা তছপরি এই শিব-মন্দির নির্মিত হুইয়ছে, ইহা অবিখাস্য নহে। কারণ সেকালে দেব মন্দিরাদি নির্মাণ সম্পর্কে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। প্রীপ্রের কোটিষর শিব-মন্দির সম্পর্কে এইরূপ জনপ্রবাদ চির প্রচলিত। এই দীমী ও শিব মন্দির সম্বন্ধে নানা প্রকার জন প্রবাদ তনিতে পাওয়া বার, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বে নানা প্রকার অন্তুত করনা প্রস্তুত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুরের দেউলবাড়ী বিশেষ রূপে আলোচনার বোগা।

ধেউল বাড়ী বিক্রমপুরে জোড়াদেউল, রাউতভোগ,
স্থানপুর ( স্থাবানপুর ), দেওসার,
সোণারঙ্গ, চূড়াইন একরটী প্রামে দেউলবাড়ী বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন
বন্ধ সাহিত্যে দেউল' অর্থে দেবালর বুঝার, অতএব ইহা অন্থমান করা
অসঙ্গত নহে বে এক সমর এ সকল স্থানে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাপিত
ছিল, কালবশে দেবালয়ই দেউলে পরিণত হইয়ছে। দেউলবাড়ী
স্বন্ধে নানা প্রকার মতামত শুনিতে পাওয়া বার। ইহার মধ্যে কোনটি
উপন্যাদের মত অসত্য এবং কোনটী বা কতকটা ব্যার্থ বিলয়্প অন্থমান
হয়। কেহ কেহ বলেন রাজাবলাল সেন তদীয় উচ্চ পদত্ম কর্মচারী
দিগকে বে সকল দেয়াল বেরা আবাস বাটা নির্মাণ করিয়া
দিয়াছিলেন তাহাই দেউল বাড়ী, দেয়াল হইতে দেউল হইয়াছে।

আর এক প্রকার মন্তব্য এই বে রামপালের নিকটবর্ত্তী কোনও 
প্রাম নিবাসী জগরাথ বণিক নামক একজন ধনশালী ব্যক্তি প্রামে প্রামে 
বে সকল দেবালর প্রতিষ্ঠাণিত করিরাছিলেন তাহাই দেউলবাড়া। 
আবার কেহ কেহ এ শুলিকে বৌদ্ধ সন্থালাম বলিরা অন্থমন করেন। 
এ সিদ্ধান্ত ও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, কারণ দোণারল প্রাম নিবাসী 
মর্গার বৈকুঠনাথ সেন মহাশয় এই সকল দেউলবাড়া হইতে বে 
সকল প্রস্তুর মুর্ন্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া ছিলেন তাহার অধিকাংশই 
বৃদ্ধমূর্ত্তি, অতএব এ সকল দেউল বাড়ীই বে মুফনচয়ঙের বর্ণিত 
বৌদ্ধ সন্থারাম সমূহ তাহা অন্থমনে করা অসম্পত্ত নহে। এহল্যতীত 
রায়পুরা, বন্ধবোগিনী, বেজিনীসার, প্রনগর, ক্ময়পুর, ক্ময়ভোগ, 
তেলির বাগ প্রস্তুতি প্রামেও এককালে দেউল বাড়ী ছিল বলিলা শুনিকে 
গাওয়া যায়। দেউলবাড়ী সমূহ বে সন্থামা ছিল তাহা নিঃসন্পেষ্ঠ, 
কারণ নবাবিদ্ধত অবলোকিতেশ্বর মুর্ণ্ডিই তাহার বিশেব সাক্ষা।

এই দেউল বাড়ীগুলি সম্পর্কিত বিষয়ণ, যথার্থ রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে ধনন ব্যতীত আর কোনও রূপ উপায়ই নাই। কালের ভীষণ আক্রমণে, বংশগরস্পরা-সঞ্জাত অলসতায় এমন অবস্থাই এখন দাঁড়াইরাছে যে অতিবড় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ প্রাদ্ধতক বিদের পক্ষে ও দেউলবাড়ীর প্রাকৃত ইতিহাস উদ্বাটন করিতে হইলে ক্রমার সাহায্য বাতীত অক্ত কোনও উপায় নাই।

বিক্রমপুরে দীঘী ও সরোবরের সংখ্যা অভ্যক্ত বেশী। এমন পল্লীগ্রাম অতি বিরল যে গ্রামে একটা দীঘী বা সরোবর নাই। এ সকল দীঘী ও সরোবরের মধ্যে রামপালের দীঘী. কেশারমার দীঘী. वयुवामशूद्वव मोधी, नामिमनाव मीधी **बीधी मार्**बावद (দশলজ), নয়ননের দীঘী, কান্দার ৰাছীর দীঘী, স্থলাসপুরের দীঘী, ভাঙ্গইনার দীঘী প্রভৃতি প্রধান। রামপালের দাঘী ও কেশারমার দাঘী সম্বন্ধে পর্বেও উল্লেখ করিয়াছি. এখানে রামপাল দীঘী সম্বন্ধে আর একটা জন প্রবাদ উল্লেখ করিলাম। (১) "রাজা বল্লাল স্বীয় জননীর সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে. তাঁহার মাতা কোন স্থানে দ্থায়মান বা উপবিষ্ট না হইয়া একদিকে যতদুর গমন করিতে পারিবেন, তিনি দেই দিনের রাত্তিতে ততদুর পর্যান্ত একটা দীঘী খনন করাইবেন। তদমুদারে তাঁহার মাতা এক দিৰস বৈকালে বাহির বাটীর দক্ষিণ হইতে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে চলিরা বাইতে লাগিলেন। তিনি অধিক দুর গমন করিলে পর বলালদেনের মনে এই ভাবনা উপস্থিত হইল বে, ভাঁহার মাতা অনেক দুর অতিক্রম করিয়াছেন, আরো গমন করিলে তিনি এক রাজিভে এক দীঘী খনন করিতে পারিবেন না। কেবল ভাঁহাকে মাত প্রতিতা লভ্যন করিয়া নিরয়গামী হইতে হইবে, মনে মনে এইরূপ আন্দোলনের পর রাক্ষা শ্বির করিলেন বে, এখন বদি কেই তাঁহার জননীর চরণে

আগতা দিয়া বলে যে, আপনার পায়ে জোঁক ধরিয়াছে, তাহা হইলে
তিনি উহা দেখিতে স্থগিত থাকিবেন। স্থতরাং সে পর্যান্তই এক
দীঘী খনন করা হইবে, তদহুসারে তিনি আপনার কয়েক জন ভ্তাকে
তদ্বাক্য স্থধাইয়া তদহুবায়ী কার্য্য করিতে আদেশ করতঃ গম্যমান জননীর
সন্নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল,
রাজমাতা প্রেরিত লোকদের বাক্য শ্রবণে যে হানে দ্বায়মানা হন
স্থোনেই কর্মচারীরা চিক্ত স্থাপন করিয়া (খোটা গাড়িয়া) রাজমাতা
সম্ভিবাহারে রাজবাটাতে প্রত্যাগমন করিলেন। অনস্তর স্থপথ্য
লোক সংগ্রহ করা হইল, এক রাত্রিতে এ পর্যান্ত দীঘী খনন করা
হইল।
\*

অনেক দিন পর্যন্ত দীঘীতে জল উঠিয়ছিল না, রাজা বদ্নালের পরম মেহাম্পদ ভূত্য রামপাল অপ্লাবিষ্ট হইয়া, অথারোহণ পূর্ব্ধক দে দীঘীতে প্রবেশ করে। এবং প্রবেশ কালীন উহার চতুম্পারে লোক রাখিয়া বলে ইহা জল পরিপুরিত হইলে তোমরা সকলে উহাকে রামপাল প্রোক্ত দীঘীতে প্রবেশ করিবা মাত্র উহা কল কল অরে জল পরিপূর্ব হইতে লাগিল এবং রামপাল তখন সকলের নরন পথাতীত হইয়া কোষার গেল, কেছই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। আর সেই সমরে সকলের মুখ হইতে রামপাল, রামপাল এই শক্ষ বিনির্গত হইতে লাগিল। তদবধি উহা রামপালের দীঘী বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইরাছে।" †

शही विकास >वर्ष >२१७ 'ब्रामनान, नीर्बम धारक जहेंगा ।

<sup>†</sup> এই নাৰীৰ উৎপত্তি সক্ষে কৰ্মীয় লাজতোৰ তথ্য বহাপত্তেৰ নিৰ্দিত বুভিকেই আবৱা বৰাৰ্থ বনিয়া বনে কৃতি, ভিনি বৰাৰ্থই নিৰিয়াক্তন :—'Bampal is also the

বন্ধবোগিনী প্রামের উত্তর পূর্ককোণে রব্রামপুরে একটা বৃহদারতন দীর্ঘিকা রাজা হরিশ্চন্তের দীঘা বলিয়া সর্কাত্র প্রাসিদ্ধার রব্রামপুরে অদ্যাপি হরিশ্চন্তের দাঘা বলিয়া সর্কাত্র প্রাসিদ্ধার অদ্যাপি হরিশ্চন্তের বাটার ভিটা দৃষ্ট হয়। ঐ ভিটার দক্ষিণ পার্বে প্রায় স্থাইশত হয়ে দীর্ঘ এবং ৮০।৯০ হয় প্রশন্ত দীঘীট অদ্যাপি বিরাজিত আছে। এই দীঘা বার মাস বড় বড় জল্প ও ভীট সকল হারা পূর্ণ থাকে, কিছ প্রতি মাঘা পূর্ণিমার দিবস ২০।১২ হাত পরিমিত স্থানের ভাট সকল জল মধ হইরা পরে পুনরায় ভাসিতে থাকে। অনেকেই এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত

name of Ballal sen's city. Is it not very strange that Bullal's city and the largest lake he excavated should be named after an obsqure person unknown to history? Rampal is by the name of a person and is analogous to the names of Bhim Pal and other Pal kings of Bengal, I conjecture that he was a king of the Fal dynasty which reigned at Rampal after the death of Ballal Sen, and that it was he and not Ballai who excavated the lake, and the city and the lake have been named after him. To the, north of the Burhi Ganga there are still many remains to show that the Pal kings reigned in that part of Bengal, and it is a historical fact that they flourished both before and after the sen dynasty. But as they were Buddhist, ruling a population, which were Hindus, there names have not been handed down to posterity with that halo of glory which surrounds the sen kings, who were orthodox Hindus and great patrons of Brahmans and Brahmanical learning. Again, it is a well known fact that one of the chara cteristics of the Pal kings was to excavate large lakes and tanks wherever they lived. The Mahipal dighi, still existing in Dinaj pur, is perhaps the largest lake they cut in Bengal, for all these reasons I am of opinion that the prince who gave his name to the city and lake of Rampal was a king of the pal dynasty.

. /

হইতে পারেন নাই। এই রাজা হরিশ্চন্ত্র কে । তবিষর নানারূপ প্রশ্ন মনে উদর হয়। আমাদের মনে হয় এই হরিশ্চন্ত্রই—বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ পাল। \* 'স্থব-প্রামের ইতিহাস' প্রনেপতা অরূপ বাবু এবং এসিরাটিক সোসাইটির জার্নেবের † রামপাল শীর্ষক প্রবিদ্ধ বেশকক ভাততোব ভগুও এই মতাবলম্বী।

অক্সান্ত প্রার প্রত্যেকটি দীঘী, সরোবরের সম্বন্ধেই নানাবিধ জন প্রবাদ প্রচলিত। কোনটি বা এক রাত্রিতে ভূতেখনন করিবাছিল, কোনটি বা 'সোনার নাও প্রনের বৈঠা' ওয়ালা কোনটি বা বক্ষের 'আমল' করা ইত্যাদি। পল্লী বুদ্ধদের মূখে এসৰ উপক্রা শুনিতে বেশ লাগে। এ সমুদর দাঘী ও পুক্ষরিশী দুটে আমার মনে হর সে সকল মহাত্মাদের কথা, যাহারা জন সাধারণের জল কট দুরীকরণার্থ এ সমুদর জলাশর খনন করিরা দেশে দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পুক্ষরিশী প্রতিষ্ঠা ও দেবালর স্থাপনই ছিল সেকালের ধর্ম। একদিন বে সমুদ্ধ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদের অধিবেশনে পঠিত শীবৃদ্ধ হথবিন্দুনেন ওপ্ত বি, এ মহাশয়
একটা প্রবদ্ধে এই রাজা ছরিশ্চল্র সহছে বে সকল জনপ্রবাদ সংগ্রহ করিরাছেন ভাহাও
আলোচনার বোপা।

<sup>†</sup> There is a comparatively small tank in the south west part of Rampal, which deserves a passing notice. It is called Raja Haris chandra's dighi. It is overgrown with trees and shrubs which are flooded over with water for a week once a year of the time of the full moon in the month of Magh. Before and after this period the tank is dry \* \* \* This tank is said to have been excavated by Raja Haris Chandra, probably one of the Kings of the Pal dynasty.

P. 22. J. R. H. S. 1889.

মহান্দ্রারা লোকের নির্মাণ পানীরের সংস্থান নিমিত্ত আগণন জলাশর খনন করিয়াছিলেন—আজ উাহাদের বংশধরেরা এ সকল কার্দ্য অপেক্রা বিলাদব্যসনে অর্থ ব্যয় করাকেই ধর্ম বলিয়া বরণ করিয়া লাইয়াছে। প্রীয়কালে বিক্রমপুরের আভ্যস্তরিক গ্রাম সম্ভের জলাভাবের শোচনীয় অভাব দৃষ্টে আপনা হইতেই নয়নমুগল অঞ্ততে ভরিয়া যায়, হায় ! আজ তাঁহারা কোথায় ! তাঁহাদের খনিত দীঘী, সরোবর গুলির পক্ষোদ্ধর করিলেও দারুণ জলাভাবের হস্ত হইতে আমরা উদ্ধার পাইতে পারি ।

সাহিত্যের সন্থক্ষে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচনা করা
সাহিত্য, রাজনীতি, সভা,
সমিতি, বঙ্গবিভাগও বংশী
আলোচন, পত্র ও পত্রিকা।

ক্ষিত্র স্থান কেবলমাত্র ত্থকটী কথা
বিলিয়াই ক্ষান্ত রহিব। করেক বংসর পূর্বের
লোহজক্ষের পাল বাবুদের চেষ্টাও যদ্ধে
"বিক্রমপুর" নামক একথানা সাপ্তাহিক পত্র

প্রকাশিত হইয়াছিল, ছ:থের বিষয় উহা করেক ব্ৎসর পরিচালিও হইয়াই কাল-সাগরে বিলীন হইরা গিয়াছে। ''পরীবিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্র খানাই বিক্রমপুরের সর্বাপেকা প্রাচীন পত্রিকা। ইহা জৈনসার গ্রাম নিবাদী স্বর্গীয় খ্যাতনামা 'জ্ঞ বাবু' অভয় কুমার দত্তগুপ্তের অর্থানুক্লো

পদা বিজ্ঞান।

ক্ষিত্র বাব্ রাজনোহন চটোপাধ্যার মহাশরের
সম্পাদনে ১২৭০ সনের মাঘ মাসে (ইং ১৮৬৭ খুটাব্দে জানুয়ারা মাসে)
প্রথম প্রকাশিত হয়। বিক্রমপ্রের ও বিক্রমপুরত্ব অধিবাসিগণের
অবস্থা, অভাব ও অভিবাগ বর্ণনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল।
প্রিকা খানি বছ সার গর্ভ ফ্লের স্থলর প্রবদ্ধাদিভূষিত হইরা প্রকাশিত
হইত। প্রথমতঃ ইহার একশত খানা মার মুক্তিত হইরা বিনাম্ব্রে
বিভারিত হইত, পরে প্রাহক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অনেকে
বিনাম্ব্রে প্রিকা গ্রহণ করিতে অভীক্ত হওয়ার ইহার বার্ষিক ছই

টাকা মৃশ্য ধার্য্য হয়। রাজমোহন বাবু ১২৬৪ সনের অগ্রহারণ মাস হইতে সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, জৈনসার স্থলের শিক্ষক বাবু আনন্দ কিলোর সেন মহালয় পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য ভার গ্রহণ করেন। ১২৭৫ সনে পত্রিকা থানি উঠিয়া যায়! বর্ত্তমান সময়ে "পদ্দী বিজ্ঞানের" নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জৈনসার গ্রামম্থ প্রকাগারে মাত্র ইহার এক যাও রক্ষিত আছে। এই পত্রিকা থানিতে গ্রাম্য লাদলী, রাজ্ঞা থাটের সংঝার, ক্রী-শিক্ষা, সাময়িক সংবাদ, বিক্রমপ্র ও রাম পালের প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। দেশের মঙ্গলের জন্ম অনেশবাসীকে আহ্বানই ইহার মৃশমন্ত্র ছিল। পত্রিকার শিরোভূষণ স্বরূপ বে চারি পংক্তি কবিতা প্রকাশিত হইত আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতেই পাঠকবর্গ ব্রিতে পারিবেন বে পরিচালক বর্ণের কিরুপ উৎসাহ ও উদাম ছিল—এবং উহারা মাতৃ ভূমির কল্যাণ কামনায় কিরুপ দৃঢ় চিন্ত ছিলেন।

"গেল পক্ষ গেল মাদ কি করিলে কাজ। তোষিতে আনেতে দগ্ধ বলের সমাজ॥ দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত। হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত॥"

বর্তমান সময়ে আবার এইরূপ একখানা মাসিক পজের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইরাছে। লোহজল, মুন্দীগঞ্জ ও সোনারকে তিনটা মুদ্রা বন্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে এক মুন্দীগঞ্জের মুদ্রা বন্ধটী বাতীত আর ছটী মুদ্রাবন্ধ নই হইরা গিরাছে।

বিক্রমপ্রের প্রাচীন সভাসমিতির মধ্যে শ্রীনগরের কৌমার-বিনোদিনী সভা, কোরহাটীর জ্ঞানদাহিনী সভা, কাঁচাদিরার শুভকরী সভার ও ব্রাহ্মপর্গার প্রামহিতৈবিনী ও বৌহক্তের জ্ঞানপ্রকাশিনী নাম উল্লেখ করা হাইতে পারে। কোরহাটীজ্ঞানদারিনী সভার নাম বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কাঁচাদিয়ার শুভকরী সভাই নব পর্ব্যারে কামাড়থাড়া প্রামবাসীগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে 'রাহ্মণসভা' ও 'অথ্ঠ সন্মিলনী সভা" নামক ক্ইটী সভা আছে। প্রতিবংসর একবার করিয়া ইহাদের অধিবেশন হয় এবং তাহাতে সর্ব্বভৌমিক ভাবে কোন বিষয় আলোচিত না হইয়া কেবল নিজ নাজ বীয়

সভাসমিতি।

উন্নতির বিষয়ই আলোচিত হয়। ছঃখের বিষয়

বে এ ছ'টে সভার হারা দেশের আলাফুরপ

কোনও উন্নতি হইতেছে না। বিক্রমপুরের প্রায় প্রতিগ্রামেই পাঠাগার আছে। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঞ্জের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে রাজনীতির আলোচনা সভা সমিতি ও স্বদেশী আন্দোলনের স্ত্রপাত হয়। তথন প্রতিগ্রামেই সভা, বক্ত তা ও বিলাতী বর্জনের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্রমপরের জন সাধারণ ভীত্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। বিখ্যাতবাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিন চক্র পাল মহাশয় বিক্রমপুরের প্রবাঞ্চলবাদীগণের নিমন্ত্রণে বিক্রমপুরে আগমন করিয়া বিদ্গাঁ, স্বর্ণগ্রাম ও মুন্সীগঞ্জে বক্তৃতা করিয়া খদেশী আন্দোশন আরও দুঢ়ীভূত করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে 'অফুশীলন সমিতি', 'স্থছদ সমিতি' ও 'শক্তি সমিতি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। কিন্তু গভমে টের আদেশে ঐ সকল সমিতি এখন উঠিয়া গিয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টান্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে বন্ধ ভন্ন স্থিরীক্কত হইলে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন আরও দুঢ়ীভূত করিবার জন্ম প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সভা সমিতির অধিবেশন হুইয়াছিল। পরে গভমে ণ্টের আদেশে উহা নিবারিত হওয়ার পর হইতে আর কোনও রাভনৈতিক সভা সমিতির অধিবেশন হর নাই। বিক্রমপুরে অদেশী সংশ্লিষ্ট বলিরা বে কর্মট মামলা মোকন্দমা উপস্থিত হইরাছে, তক্মধ্যে দিখীর পাডের হাটে ঢাকার ম্যান্ডিপ্টেট এলেন সাহেবের প্রতি চিল ছোডার মোকদ্মা, নডিরার ডাকাতি সম্পর্কিত ধর-পাকডা এবং

কলমার অন্ত আইন ৰটিত মোকন্দমা বাকীত তেমন উল্লেখ যোগ্য কিছুই বটে নাই। কলিকাতা হ্যারিসন রোডের বোমা ঘটিত মোকন্দমার দণ্ডিত আসামীগণের মধ্যে ত্রীযুক্ত ধরণী ধর গুপ্ত গুলীযুক্ত নগেক্স নাথ গুপ্ত কৰিরাজ ত্রাত্বয় বিক্রমপুরস্থ বিদ্যায়ের অধিবাসী।

মশোবস্ত রায়ের স্থাপন প্রভাবে বিক্রমপুরে তেমন ক্ষমতাশালী প্রাচীন লমিধার বংশ।

কোনও ক্ষমিদার বংশ নাই। বাঁহারা আছেন, তাঁহালের ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি বিক্রমপুরের বাহিরে, বিক্রমপুরের সীমার অস্তর্ভুক্ত নহে। এ সকল প্রাচীন ক্সমিদার বংশের মধ্যে বল্পবীর প্রতাগাদিত্যের খুক্লতাত রাজা বসস্ত রায়ের বংশধরগণ, নওপাড়ার চৌধুরী, শ্রীনগরের কালীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যার বংশ, আউটসাহীর গুপ্ত, বহরের চৌধুরী, তারপাশার মহাশর, মালখানগরের বস্তু, মাইজপাড়ার রায়, ভাগ্যকুলের কুপু, লোহজ্বের পাল প্রভৃতি প্রধান। ইহাদের বিবর পরবর্জী অধ্যায়ে আলোচনা কহিলাম।

বিক্রমপুর সম্পূর্ণরূপে সমতল ভূমি নছে। অনেক স্থানে অত্যন্ত উচ্চ, এমন কি বর্ধার প্রবল প্রকোপের সমর ও ভূমির আকৃতি ও জলবায়। তথার জলাধিকা হয় না, রামণাল, বজ্পযোগিনী পঞ্চসার প্রভৃতি পদ্মীনিচর এইস্থানে অবস্থিত। বিধ্যাত পাল ও সেন রাজাদিগের রাজধানী এক সমরে এখানেই প্রতিঠাপিত ছিল। এ দিকের ভূতাগ ব্যতীত জলান্ত স্থান সমূহ নিমভূমি বলিরা বর্ধার সমর একেবারে জলে প্লাবিত হইরা বার। সে সমরটা বড়ই স্থান্থাক্তর ও বিপজ্জনক হয়। উপরেও জলধরের জলধারা, নিম্নেও বরুপদেকের জলধারা; কাজেই বিক্রমপুরের অধিবাসীদিগকে দাঙ্গণ ক্রেপে দিনাতিগতে করিতে হয়। এমন কি, অনেকের গৃহের মধ্যে পর্যান্ত জল উঠার বাধ্য হইরা তাহাদিগকে বংশ ও কাঠাদি নির্দাহত মঞ্জের উপর বাল করিতে হয়। অতি বর্ধা নির্দ্ধন সমর সমর শক্তাদি বিনত্ত হয়া ছার্ডক্রের সৃষ্টি করে।

বিক্রমপুরের জনবায়ু ঋতুভেদে পরিবর্তনশীল। তবে সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বিক্রমপুরের প্রায় সকল স্থানেরই জনবায়ু। জনবায়ু আহ্যপ্রদ। ম্যালেরিয়ার নাম-বংশও বিক্রমপুরে নাই, বোধ হয় বর্ধার প্রবণ পরাক্রমে আবর্জনা রাশি ঘৌত হইয়া যায় বলিয়াই এয়ানে ম্যালেরিয়া নাই। বিক্রমপুরে অপ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্যান্ত স্বাস্থ্য উত্তম, তথন একদিকে বেমন মাতা বহুদ্ধরা হরিৎ শভ্যের সাটি পরিধান করিয়া নবীন সৌন্দর্য্য ধারণ করেন, ওক্রশ অধিবাসী-বর্গও স্বাস্থ্যত্বও উপভোগ করে। এসময়ে খাদ্য স্বায়াদিও স্থাভত হয়। ফাল্কন মাস হইতে জ্যান্ত সাধিক্য পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে ওলাউটা, জর, আমাশয়, হাম, অলবসম্ভ প্রভৃতি প্রধান। এসময়ে ঝড়, ঝড়া প্রভৃতি প্রাক্ষতিক বিপ্লবও বিক্রমপুরবাসীর আত্রের স্থার করে।

বলের সর্ব্ব যেমন বলভাষা প্রচলিত, বিক্রমপুরেও তজ্ঞপ সেই
ভাষাই প্রচলিত আছে। বোজনাস্করেই বখন
ভাষা ভোষা ভোগ পরিলক্ষিত হয়, তখন এ অঞ্চলেও
তাহা হইবে না কেন ? বিক্রমপুরের প্রাদেশিক কথিত ভাষার সহিত
বলের অভান্ত জেলার কথোপকথনের বছ প্রভেদ বিদামান। শব্দের অর্থ
এবং উচ্চারণেও ভাহা পরিক্রিট। বিক্রমপুরের প্রাদেশিক কথিত
ভাষার মধ্যেও আবার ছুইটী স্তর দেখিতে পাওরা যায়, একটী উচ্চ
শ্রেণীর অপরটী নিম্নশ্রের। উচ্চশ্রেণীর পোকের কথার মধ্য দিখিত
ভাষার শব্দাড্বরের সংখ্যা খুব বেশী, আর নিম্নশ্রেণীর গোকের
কথোপকথনের মধ্যে গ্রাম্য সরল ভাষার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।
প্রাদেশিক কথিত ভাষার ইতিহাস বেশ কৌত্হলোদ্ধীপক। এতহাতীত
প্রবাদ, ছড়া, প্রবচন, ডাক্ষচন প্রভৃতিও বহু প্রচলিত আছে।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

### প্রাচীন জমিদার বংশ।

বিক্রমপুরে ভূমাধকারীর সংখা। অভি অর, কেন অর তাহাও পুর্বেই বিরুত করা হইয়াছে। আমরা এখানে যে কয়ট প্রাচীন জমিদার বংশ শোর্বের বার্বের ও মহন্তে এক সময়ে বিশেষ ষশস্বী হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রাচীন অবচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রাচীনদ্বের ছিলাবে নপাড়ার চৌধুরী বংশের পরেই শ্রীনগরের জমিদার বংশ। এই বংশের প্রাচীন ইতিহাস কৌতুহলোদীপক ও আলোচনার যোগ্য।

এই বংশের স্থাপরিতা বিখ্যাত জমিদার ৮ লালা কীর্তিনারারণ

বস্ত্র পিতা ৮ কংসনারায়ণ বস্তু গৈত্রিক

বাসাহান ইদিলপুর ত্যাগ করিয়া বেজগ্রামে

আগমন করেন। তখন কংসনারারণ দারিত্য-

वरमध्यत्रमं ।

পরিত্যাগের কারণ; কিন্তু ষ্টকদের প্ররোচনায় এবানেও তিটিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিয়া বদিলেন "বেজপ্রামে কুলং নান্তি"; কাজেই কোঁলীক্ত-রক্ষার্থ কংসনারায়ণকে বেজগাঁ পরিত্যাপ করিবা রায়েসবরে আসিতে হইল। কিন্তু বেজপ্রামে বাকার প্রায়শ্চিন্ত-স্বরূপ কুণীন হইতে কুলজে নামিতে হইল।

প্রপীড়িত। এই দারিক্রাই তাঁহার পূর্ব-নিবাস

কংসনারারণ রায়েসবরের কুলীন শুহ মুক্তমীদের কঞা বিবাহ করিরা সেই থানেই বাস করিতে লাগিলেন। ই হার তিন পুত্র;—৮লালা কীর্ত্তিনারারণ, রামভক্ত শু শিবনারারণ।

কীর্ত্তিনারায়ণ কায়স্ত হইয়াও আলস্যে কাল কাটাইতে লাগিলেন। বিজ্ঞ কংসনায়ায়ণ কর্ত্তব্য-বিমুখ পুত্রকে লালা কীৰ্মিনাৱারণ। কাৰ্যাক্ষম কবিৰাৰ নিমিত আনক প্ৰধাস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অবশেষে একান্ত বিরক্ত হইয়া এক দিবস স্ত্রীকে আদেশ করিলেন, 'ইহাকে ভাতের পবিবর্ত্তে ছাই বাডিয়া দাও। স্ত্রী স্বামীর এই কঠোর আদেশ গুনিয়া বিস্মিত হইলেন। মা হইয়া কোন প্রাণে পুত্রকে ভাতের বদলে ছাই বাড়িয়া দিবেন ? কিন্তু ওদিকে পতি প্রত্যক্ষ দেবতা, পতির আদেশ কেমন করিয়া অমান্ত করেন। তখন ত আর বর্ত্তমানের নভেল পড়া মেয়েদের মত স্বামীর দক্ষে তর্ক করার অভ্যাস ছিল না। কাজেই তিনি কৌশলের স্তিত স্থামীর আন্তঃ প্রতিপালন করিলেন। কীর্নিরারায়ণের ভাতের থালার এক পার্শ্বে যৎকিঞ্ছিৎ ছাই রাখিয়া দিলেন। যথা সময়ে কীর্ত্তিনারায়ণ ভোজন করিতে আসিয়া উহা দেখিলেন। কি মা বাপের প্রত্রের প্রতি এত অবহেলা ! অপমানিত কীর্তিনারায়ণ দে দিবদই বাসী পবিভাগে কবিয়া বাজনগবে উপনীত হুটালন।

তথন রাজনগরের খ্যাতি ও রাজা রাজবন্ধতের প্রতিপত্তি বজের সর্বার বিদামান। কীর্ত্তিনারারণ এ হেন মহং ব্যক্তির অরণ লইলেন। রাজবন্ধতের অন্ধর্যাহে সামান্ত নকলনবিশ হইতে নিজ বৃদ্ধিনতা ও কর্ম্ম-কুশলতার শীছই উচ্চপদে উন্নীত হইলেন। একদা মূর্শিদাবাদে নবাব সরকারের হিসাব সম্বন্ধে রাজা রাজবন্ধত অত্যম্ভ গোলবোগে পতিত হ'ন, কিন্তু কীর্ত্তিনারারণের প্রত্যুৎগন্ধমতির ও কিন্তার অচিয়ে সমন্ত সোল-বোগ হইতে রক্ষা পান।

এই স্ত্রে কীর্ত্তিনারায়ণ নবাবের দৃষ্টি আফর্বণ করেন এবং ওাঁহার অনুপ্রহে ও রালা রাজ্যনতের সহায়তায় হৈকুষ্ঠপুরের সমগ্র জমিদারীর অধিকারী হ'ন। তৎপরে নবাব দরবার ছিইতে গ্লালা উপাধি প্রাপ্ত

হ'ন। তদবধি বংশ পরস্পরার এই উপাধি চলিয়া আসিতেছে। লালা কীর্দ্তিনারারণ মাতুলালর রায়েসবর হইতে তৎপার্শন্থ শ্রীনগর পশুন করিয়া চতুর্দিকে পরিধা খনন করতঃ স্বদৃঢ় বাস-ভবন প্রস্তুত করেন। গ্রাম রক্ষার্থ পাইক নিযুক্ত হইল। তাহারা তীর, বর্ধা প্রভৃতির সাহায্যে প্রাম রক্ষা করিত। বিপৎকালে তাহাদের আত্মরক্ষার্থ আটটা গোলাকার উচ্চাক্তি বুকুজ তৈরার করান হয়। এখন অতীতের গর্ভে সে সকল

ৰীঃস্কৃতিক লুপ্ত। আলও একটা বিদীর্প বুকক্ষ কীর্ত্তিনারায়ণের কীর্ত্তি। অতীতের সাক্ষীস্তর্কণ মাধা তুলিয়া আছে। সংস্কারাভাবে তাহাও শীত্র কালের গর্ডে বিলীন হটবে।

ইহা ছাড়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাও জাঁহার অক্ততম কীর্ত্তি। শিব মন্দির এখন ভগ্ন ইষ্টক-জ্বপে পরিণত।

কুল দেবতা অনম্বদেব ও কাতাারনী—কীর্ত্তিনারারণ স্থাপন করেন। সমস্ত জমিদারী এই বিশ্রহের নামে ক্রের করা হয়।

আজও এই বিগ্রহ-মন্দিরে মঙ্গল-আরতির শব্দ নিতা তনা বার। এখনও প্রতি সদ্ধার এই মন্দির ধুগ চন্দনাদির পুত গদ্ধে পরিপূর্ণ হয়। উৎসব আনন্দে এখনও এই মন্দিরপ্রাঙ্গল-কোনাহলে মুধরিত হয়।

কীর্ত্তিনারায়ণের অক্ষয় কার্ত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা। অন্যাবধি এখানে অতিথিসেবা পূর্ণমাত্রায় চলিয়া আসিতেছে।

কীর্ত্তিনারারণের মৃত্যুর পর জাহার সহধর্ষিণী এবং অপর ছই ত্রাতা জমিদারী বিভাগস্ত্রে মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। কীর্ত্তিনারারণের দ্রী অতি দয়াবতা নারী ছিলেন। তিনি আঁহার বিশ্বত কর্মচারীদিগের সম্পূর্ণ অমতে জমিদারীর কিরদংশ দেবরদিগকে ছাড়িরা দিয়া আসর গৃহ-বিবাদ দূর করিরাছিলেন।

কীর্তিনারারণের জার্চ পুত্র লালা কৃষ্ণচন্ত্র অভ্যন্ত সৌধীন লোক ছিলেন, তিনি অমিলারী কার্ব্যাহিতে তাদুশ পটু ছিলেন না। তৎপুত্র পুণ্যশ্লোক লাগা জগন্বন্ধু বহু মহাশয় অতি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যে এ অঞ্চলের লোক তাঁহাকে দেবতার ক্সায় ভক্তি করিত। অতিথি অভ্যাগতের অক্স তাঁহার দার সর্ম্বদা মুক্ত থাকিত।

শ্রীনগরে প্রতি বৎসর ব্রহ্মপুত্র স্থানের সময় ৪০.৫০ হাজার অতিথি দালা লগছন।

সমবেত হয়। ইহার সময়ে একবার অতিথি সংখ্যা এত অধিক হয় যে মজুত জালানি কাষ্টে অকুলন হয়; জাগছন্ধ তাঁহার বড় বড় আটচালা ঘর ভাঙ্গিয়া অতিথির জালানী কাষ্ট্র যোগাইয়া ছিলেন।

শ্রীনগর হইতে কথনো কোন অতিথি অভ্ক ফিরিয়াছে বলিগ শুনা যায় না। লালা জগবজুর এই অতিথিপরায়ণতা এবং অমারিক ব্যবহার সর্ব্বতি প্রচারিত ছিল। ঢাকার অনামধন্ত নবাব ভারে আবিত্রণ গণে সাহেব জগবজুকে বড় সম্মান ক্রিতেন।

জগদদ্ম ঢাকার আসিলে এই মহাত্মন্তব নবাব তাঁহাকে আহার্য্য ক্রবান সম্ভার পাঠাইরা স্বায়,গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেন। স্বর্গার নবাব বাহাত্মর লালা মহালয়কে বলিতেন ''আপনি শত শত অতিথিকে দেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, এমন পুণাবান লোককে বাটাতে আনিয়া খাওয়াই দে সাধ্য আমার নাই,—স্বত্রাং আমি ভেটস্বরূপ বাহা কিছু পাঠাই, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে ক্কৃতার্থ করিবেন।"

হায়! আজ দে পুরাতন দৌজন্য ও সৌহার্দ্য কোখায় ?

জগৰজু জ্রীনগরে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহরের বিখ্যাত মহারাজা বসস্করারের বংশধর হার পানাব রায় মহাশ্রালা জগবজুর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আনন্দদাসীকে বিবাহ করেন।

প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হওরায় জ্বগদ্ধ ভাগিনেরগণকে তাঁহাদের বাসস্থান চিকিবেশ পরগণা পুঁড়া গ্রাম হইতে উঠাইরা জ্রীনগরে আনিলেন। সেই সময় হইতে মহারাজা বসন্ধ রায়ের একশাধা জ্রীনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। লালা জগৰজুর ভগ্নী আনক্ষময়ী পিতৃবংশ লোপের ভয়ে, নিজ সন্তানদের ভাবী সমৃদ্ধি উপেকা করিয়া বিতীয় ভাতা জগৰজুকে উাহার অনিচ্ছায়—বিতীয় বার পরিগ্রহ করান।

এই বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভলাত ছই পুত্র প্রীযুত রাজেক্রকুমার বহু এবং ব্রজেক্রকুমার বহু বংশগত সৌজস্ত ও অতিধি পরায়ণতার অধিকারী হুইয়াছেন।

লালা রাভেক্রকুমার প্রথম বুদ্দিশালী ভেক্সবী জমিদার বলিয়া বিক্রমপুরে খ্যাত। তৎ কনিষ্ঠ লালা এজেক্রকুমার ধীর ও নির্দ্মণ চরিত্রের জন্ত সর্বজন প্রশংসিত।

কীর্ত্তিনারারণের প্রতা রামভন্তের বংশে শ্রীনাথ বস্থু মহাশন্ত অতি প্রানিধ বাজি ছিলেন। ইনি অত্যন্ত ধর্ম-পরারণ লোক বনিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে কাশীবাসী হন এবং সেখানেই জীবন শেষ করেন। ইহার পুক্ত শ্রীযুক্ত কালীনাথ বস্থু অতি সাধু ব্যক্তি। ইহার সৌজন্য ও বিনম্রব্যবহারে সকলে ইহাকে সাধু বলিয়া সন্মান করেন। এরপ নির্ভিমান চরিত্রবান লোক সর্ব্বাংশেই অতি বিরল।

শিবনারারণের বংশের মধ্যে অধুনা শ্রীযুক্ত হরলাল বস্ত্র মহাশর সর্বজ্ঞন-প্রির লোক।

মহারাজা বসম্ভরারের শ্রীনগরত্ব শাধার বংশাবলী পর পৃষ্ঠার প্রদত্ত হইল।

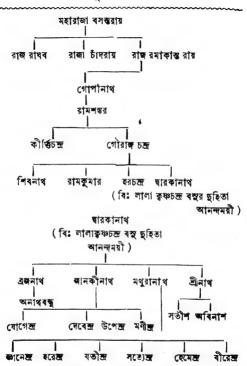

এই বংশের ব্রজনাথ রার মহাশর অতি সাধু লোক ছিলেন। ইনি সরিব্রাজকবেশে পদব্রজে সমস্ত দাজিণাতা হ্বীকেশ, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ এবং ভগবান শবরাচার্য্যের চারি মঠ পরিভ্রমণ করেন। ইনি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। ইহার তথ্যকাঞ্চনবং বর্ণ, আবক্ষবিদ্যিত শ্রশ্র এবং দীর্ঘকেশ দেখিয়া ইহাকে প্রাচীন ঋষ বলিয়া মনে হইত। আহারের সময় যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইক না কেন, তাঁহাকে কিছু না দিয়া তিনি কখনও আহার করিতেন না। সর্কাদা হরিণাম গানে তল্মর থাকিতেন। ৭৬ বৎসর বয়দে গত ১৩১১ সালের ১৮ই ভাজে ইনি সম্ভানে হুগ্রাম শ্রীনগরে পরলোক গমন করেন। ইনি অতি পুরাতন "ধর্মগীতা নামক পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়া সাধারণের জন্ম মুদ্রিত ও প্রচারিত করেয়াভিলেন।

বহর প্রামের বহুবংশ সভূত জমিদারগণ চৌধুরী বলিরাই সমধিক
পরিচিত। বহরের চৌধুরী বিক্রমপুরে
বহরের চৌধুরী।
স্থারিচিত। বহর প্রামের অভ্যন্তর দিয়া
প্রবাহিত যে থালটি উত্তরাভিমুখে গিলাচে, তাহার উত্তর তীরে এক সমরে
এই চৌধুরিবংশ বাস করিতেন। এখন সে বহর আার নাই, পল্লার
তর্মভল্পে তাহার বহু পরিবর্তন সাধিত ইইয়াছে। জমিদারী বহু অংশে
বিভক্ত হইয়াছে। রাক্ষনী পল্লার তীবণ আক্রমণে পুন: পুন: আবাস ছল
পরিবর্তন করায় আর্থিক অবস্থা হীন ইইয়া পড়িয়াছে, কালেই এই
চৌধুরি বংশের অতীতের সহিত বর্তমানের তুলনা অসম্ভব। এক সমরে
মুস্সেফী বিচারালর ও ছোট আদালত নদীর তটে বহর প্রামেই অবস্থিত
ভিল।

বহরের চৌধুরিগণের প্রবাদ প্রতাপে এক সমরে বিক্রমপ্রের

অবিকাংশ অবিবাদির্কট আভত্তিত

হইতেন, বালা হালামার, নাঠি খেলার

অভ্যাচার অবিচারে কোন দিকেই ইহার কাহাকেও ভর করিতেন না।

দশ-মহাবিদ্যা পূলা ভাহার একটা উজ্জ্য দুইান্ত। এ পূলার কাহিনী

এখনও পানী-বৃদ্ধাপ গল্প করিয়া থাকেন। কথিত আহে বে, এই বংশের
কাহারও প্রতি দ্বী কালিকার এইর্ন্স আবেশ হর বে, মন্দির মধ্যে

আমার দশমহাবিদ্যা মুর্ত্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া একর নরবলি প্রদান করিতে হইবে, নচেৎ যারপর নাই অকল্যাণ সাধিত হইবে। স্বপ্ন-কাহিনী প্রচার হইবামাত্র চৌধুরিগণ বলির অফুসদ্ধানে প্রবন্ত হইলেন। প্রামে গ্রামে গুপ্তভাবে চর প্রেরিত হইতে লাগিল. একটা আতত্ত্বে ভাব সর্ব্বত ছড়াইরা পড়িল। কেছ ঘর হইতে ছেলেদের বাহির হইতে দিতেন না। 'ঐ ছেলে নিতে এলরে,' এইরূপ জনরৰ প্রায় প্রতি গ্রামেই শোনা যাইত। জনরবে প্রকাশ বে, অবশেষে চৌধুরিগণ নিজেদের একজন শ্রীহট্টবাদী ভূতাকে অতিরিক্ত মদাপানে বিভোর ক্ষাইয়া দশমহাবিদ্যাৰ সমীপে বলিদান কবেন। আবার কেচ কেচ বলেন যে, ধীবর জাতীয় একটা শিশুকে নানা ছলে ভুলাইয়া ভাহাকে বধ করা হয়। ধর্মের নামে যে জগতে কত প্রকার নিষ্ঠর ও পৈশাচিক ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা চিস্তা করিলে বিশ্বিত হইতে হয়। যিনি দরামর, যিনি জায়বান, অথিল ব্রহ্মাণ্ড বাঁহার রাজা, আমরা কিনা তাঁহারি করণা কণা-লাভের বুথা আশায় জীবহত্যা করিয়া পুণা সঞ্চয় করি ৷ তন্ত্রমতের জন্মস্থান বিক্রমপুরে এইরপ নরহত্যা কিছুই বিচিত্র নছে। এখন ट्रिके ट्रिकाटनंद द्रिक्तर—खंडांश्रमानी क्रीधृति दश्म निकीट्गृब्ध खेमीट्रिक् ম্বার অতি ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।

তারপাশার মহাশয়গণ চৌধুরিগণের সমসাময়িক। যথন চৌধুরি
বংশের প্রতিপত্তি সর্ব্বত ছড়াইয়া পড়িয়া
ছিল, তথন তারপাশা গ্রামবাদী 'মহাশয়'
গণও নানাবিধ সাধু অফুচানবারা প্রতিষ্ঠাভাদ্দন ইইয়া জনসাধারণের
নিকট হইতে 'মহাশয়' এই সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হন, মহাশয়গণের
সেই ধনেবর্গা আজ এখন কোঝায়! এক সমরে স্থন্দর স্থন্মর সৌধমালা গরিশোভিত ইহাদের আবাদবাটী দর্শকগণের চক্রর ভৃতিঃ উৎপাদন
করিত, আজ কোঝায় সেই বিংহবার, কোঝায় সেই বিরাট জয়্রীলিকা ?

দীঘী সরোবর সকলি এখন পদ্মার গর্ভে। মহাশর গণের বাস ভবন বছ খণ্ডে বিভক্ত ছিল ' অস্তঃপুর, বহির্বাটী, দেবালয়, অতিধিশালা, কাছারী গৃহ, লাঠীয়ালদের বাড়ীবর কত কি ছিল! ইহাদের বাটির চতুর্দিকে এক স্থপ্রশন্ত প্রাকার বিদামান ছিল, সেই প্রাকার মধ্যে বাটীস্থ পুরুষগণ বাতীত অপরের প্রবেশাধিকার ছিলনা। এমন কি কোন ও **অন্তঃপুর** চারিণী বধুগণের অল্প বয়স্ক ল্রাতা আসিলেও তাহাকে বহির্বাটীতে অবস্থান করিতে হইত. ইহারা তাহাকে ও বাটীর ভিতরে ষাইয়া ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। মহাশ্রগণের এই রীতি আমাদের নিকট কিন্তুত কিমাকার বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাঁহারা কিছু ইহা একান্ত সভাতা ও সম্মানের চিক্ন বলিয়াই মনে করিতেন। এখন আমরা ইহাকে দীনবন্ধ বাবুর 'লামাইবারিকের' অক্তম সংস্করণ ৰাভীত আর কিছুই মনে করিব না। পুর্বে ইহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল। মহাশয়গণ ভামপুর ও ভুলুরা পরগণার অধিকারী ছিলেন। দানে, ধনে, প্রতাপে, অতিথিসেবার এই আহ্মণ জমিদার বংশ সে সমরে বিক্রমপুরে বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আজ কিছ তাঁহাদের বংশধবর্গণ অতি তীনাবস্থার দিন বাপন করিতেছেন।

পূর্বে ভারপাশা প্রামে কোনও কুণীন ব্রাহ্মণের আবাস ছিলনা, মহাশরগণ বছ অর্থবায় করিয়া কুণীন প্রধান বেইছে বা বেছে প্রাম হইতে কুণীন আনিরা স্থাপিত করেন। তদবধি তারণাশা প্রাম কুণান-প্রধান। প্রায় প্রবল আক্রমণে এই বংশের সমুদর কীর্তি বিশৃপ্ত হইরাছে।

বিক্রমপুরের কালীপাড়ার জমিলার বংশ ও বিশেষ বিখ্যাত। কালীপাড়া পদ্মার গর্ভে নিহিত হওরার পর হইতে এই জমিলার বংশ 'চন্দন
ব্ল,নামক প্রামে বাস করিতেছেন। কালীপাড়ার
প্রেনাম ছিল কাভনীপাড়া, তখন এ প্রাম
কাপালিক জাতীর অধিবীসিবৃদ্ধে পরিপূর্ণ ছিল, তাহারাই ঐ প্রামের

আদিম অধিবাসী। এই বংশের পূর্ব্ধ পুরুষ রামনারারণ বন্দ্যোপাধ্যাদ্র মহাশর চাচরপাশা গ্রাম হইতে আগমন করিয়া কালীপাড়া লামে বাসস্থান স্থাপন করেন। ইনি নিতান্ত হীনাবস্থাপর ছিলেন। রাম নারাণের পুত্র সূর্য্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইতেই এই বংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পার। বাবু স্বর্যানারায়ণ সূৰ্বানারারণ ৰন্যোপাধার। অতাম বিষয়-বৃদ্ধি-সম্পন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কলিকাতা নিবাসী গোকুলচক্র ঘোষাল নামক জনৈক খ্যাতানামা জমিদারের নীলামে ক্রীত চিরণীমধুর নামক অদ্ধলি জমিদারী নানাবিধ কোশল পূর্ব্বক তাঁহার অধিকার ভুক্ত করিয়া দেওয়ায় উক্ত ঘোষাল মহাশয়ের নিকট হইতে বহু অর্থোপার্চ্ছন করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। গ্রাম্য জনপ্রবাদে প্রকাশ, বে স্থ্যবাবু স্বীর বাস প্রাম কালীপাডার একটা প্রকাও দীর্ঘিকা খনন করিতে যাইয়া খনন কালে মোহর পূর্ণ কতিপর কলদ প্রাপ্ত হ'ন এবং তাহার সাহায্যেই অমিদারী ক্রের করিয়া প্রাসিদ্ধি লাভ করেন। স্থা বন্দ্যো-পাধ্যারের ছই বিবাহ ছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভে বন্ধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার অন্ম গ্রহণ করেন, দিতীয়া স্ত্রীর সন্তান না হওয়ার তাঁহাকে দত্তক রাখিয়া দিরাছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে উভর ভ্রাতার মধ্যে ধন-সম্পতি লইয়া বছ গোলযোগ উপস্থিত হয়, পরে পিড় নিয়োগ প্রাম্থ দারেই मीमांश्निक इत्र, वक्राट्स बल्लाशांशांत्र इटेटके देशांत्रत 'क्रीधूती খ্যাতি। বন্ধ চল্লের তিন পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহারা কেহট জীবিত নাই। কাম্ব বাবুর পুত্র শ্রামাকাম্ব বাবু এখনও জীবিত আছেন।

কাণীপাড়ার থ্যাতি এখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের আছে। বিক্রমপুরস্থ কুমারভাগ গ্রামে বেমন সর্ব্ধ প্রথমে বদ বিদ্যালয়ের স্থাট, তক্রপ কাণীপাড়া গ্রামেই সর্ব্বাগ্রে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হর। ইহারা স্থীর বাসগ্রামে একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় ও স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখানে জয়কালী নামী এক মৃন্মর কালীমূর্ব্তি প্রতি-ষ্টিতা ছিলেন, এই দেবীর সন্মূধে সে সমরে প্রতি অমাবস্থা তিথিতে একটী করিয়া ছাগ বলি হইত। কালীপাড়া বছদিন হইল পদ্মাগর্ডে বিলীন হইয়াছে।

আউট সাহীর শুপ্ত গোষ্ঠী এখন বেস্থানে বাস করিতেছেন সেস্থানের

নাম পূর্ব্ব আউটসাহী। পুরাতন নেতাবতী ও দাসপাড়া গ্রামের অনেক স্থান উহার অন্তর্গত হইয়াছে। আড়াইশত বৎসর পুর্বের সে স্থানের অধিকাংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। আউটসাতির ওপ্থ ত্রীযুক্ত হরমোহন গুপু মহালয় এখন যে বাড়ীতে বাস করিতেছেন, আউট সাহী গোষ্ঠার আদি পুরুষ রুঞ্চরাম গুপ্ত সেই বাড়ীতেই আসিয়া বাস করেন। কথিত আছে, ক্লঞ্চরাম গুপ্তের পিতা কুরমিরা গ্রামে বাস করিতেন, ১০৬০ সনের ১২ই আখিন ছুইজন মুসলমান জমিদার হুইতে মিরাস পাটা বুইয়া ক্লঞ্চরাম গুপ্ত আউটসাহী আসিরা বাস করেন। পূর্ব্বকালের কাগত পত্তে আউট সাহীর নাম "আহট সাহী" দেখা যায়। ক্লফরাম গুপ্তের তিন পুত্র नक्त्रीय, व्यवख्रतीय ও त्रायनातात्रण। ১०৮৮ मत्नत्र १हे सहत्रम सूत्रल-মান জমীলার হুইতে ব্রীসরাঞাম বন্দোবস্ত করিয়া লন। বাসিরাঞাম এই সমরে জনশুরু পতিত ভূমি মাত্র ছিল। ইহারা বন্দোবন্ত পাওরার পরেট জন্মল আবাদ ও তথার লোকের বসবাস হইতে আরম্ভ হর। সেই হটতেই বাসীরা প্রাম "শুরের বাসীরা" নামে প্রাসিদ্ধ লাভ করে। গুরুদের দৈঞ্চদশা ৰশতঃ ৰাসীরা গ্রামের কিছু কিছু অঞ্চদের হাতে গিরাছে; কিন্ত অধিকাংশ এখনও গুপ্তব্যেই রহিয়াছে।

১১৭২ সনে কৃষ্ণনাম গুণ্ডের সন্তানগণ আপনাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করিবা সন । নন্দরামের সন্তানগণের বড় হিছা অনন্তরামের সন্তানগণের মাঝার হিছা, এবং রাম নারাবনের সন্তানগণের ছোট হিছা নাম হইল। ৰাসীরা আমে অদ্যাপি বড়, মাঝার ও ছোট হিস্তা বলিল। তিনভাগ বর্জমান আছে।

১০৬০ সন হইতে ১১৭১ সনপর্যান্ত ইহাদের কাগজ পত্রে নামের পূর্বের "ত্রী" ব্যবহার দেখা যার না। এই সমরের কাগজ পত্রেগুলির প্রথম আর্ক্ষেক পার্সীতে এবং শেষার্দ্ধ বাঙ্গালার লিখিত দেখা যার। বোধহর নবাবী আমলে দলিল দত্তাবেজ এইরূপই লিখিবার নিয়ম ছিল। পার্সীতে মূল লিখিরা উহার তরজনা বাঙ্গালাতে লিখিত থাকিত। কাজেই নামের পূর্বের "ত্রী" ব্যবহৃত হইত না।

নন্দরামের পৌত্র রমানাথ ও জীবনক্কঞ্চ এবং অনস্করামের পৌত্র হরিরাম ঢাকার বাঙ্গালার নবাব সরকারে চাকরি করিরা বহু সম্পত্তি অর্জ্ঞান করিরা ছিলেন এবং তদানীস্তন প্রথা অন্থসারে তাঁহারা সরকার নামে অভিহিত ইটতেন। ইহাদের মধ্যে রমানাথ সরকারেরই প্রবল প্রতাপ ছিল। সম্ভবত: ১১৫০ সন হইতে ১২০০ সন পর্যান্ত অর্দ্ধশতান্ধীকাল রমানাথ, জীবনক্ষণ্ণ ও হরিরামের বিশেষ ক্ষমতার ও ধনৈখর্ঘ্যে বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র এবং অক্সত্রও আউটসাহীর গুপ্তগণ বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত হরমোহন গুপ্ত মহাশয় ক্রক্ষরামের অতিবৃদ্ধ প্রশোস্ত সুতরাং ক্রক্ষরাম হইতে ৬৮ পুক্র এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রাসর গুপ্ত মহাশয় গম পুক্র। আউটসাহী গুপ্তগোঞ্জীর মধ্যে নাম করিতে এখন ইংলেরই নাম করা যাইতে পারে। ক্রক্ষরাম হইতে দশম পুক্র পর্যাক্ত ক্রান্তাহে। মোটের উপর ক্রক্ষরামের ৬৮ পুক্র হইতেই এই গোঞ্জীর পতন হইতে আরক্ত হইরাছে। বহু পরিবার হইলেও প্রত্যেক পরিবারের তালুক্দারীর আরের বারাই "বার মাসের বার ক্রিয়া" ও জীবিকা নির্কাহ হইত। গুপ্তগণ শাক্ত; শুক্তরাং পুর্ববর্ত্তিপুক্ষরণণ অপরিমিত মদাপান এবং উৎকৃষ্ট কুলসম্বদ্ধ করিতে বহুবার করিরা বৈক্সদশার উপস্থিত হইরাছিলেন, মরে থাবার ছিল বলিরা চাকুরি করাটা অপ্যানের কাঞ্ক বলিরা ইহার।

মনে করিতেন। শেষে আর উপারাস্তর না দেখিরা চাকুরি প্রহণ করিতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত রাজেখর শুগু মহাশরই এই বংশের মধ্যে প্রথম সরকারি চাকুরি প্রাপ্ত হন।

গুপ্তদের বাড়ীর প্রায় প্রতি পরিবারেই হস্তালিখিত নানা সংশ্বত প্রস্থ অতিবন্ধে রক্ষিত হইত। তন্মধ্যে অনেকগুলিই পটল ছিল। দে সকলের অনেকগুলি এখনও কোন কোন পরিবারে রক্ষিত আছে। আয়ুর্কেদের চর্চা ইহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া বায় না। প্রাচীন পার্সী গ্রন্থগুলি অযদ্ধে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীর আনন্দ চক্র সেন মহাশর চাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িয়া বালালাশিক্ষার চর্চা গুপ্ত গোষ্টীর বালকদের মধ্যে আনরন করেন। আনন্দ বাবু গুপ্ত গোষ্টীরই স্থাপিত কুলীন, প্রায় ৩০ বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। উাহারই যত্নে আউটসাহী সার্কেল স্কুল স্থাপিত হয় এবং অনেকগুলি বালক লেখাপড়া আরম্ভ করে। আনন্দ বাবুই বন্ধ করিয়া পূর্ক আউট সাহীতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। অনেকগুলি বালিকা এবং কোন কোন কুলবধু ও তাঁহার যত্নে লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করে। তিনিই গুপ্ত পাড়ার যুবকদের সঙ্গে মিলিয়া প্রথম ব্রক্ষোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন।

এখন পরাজকুমার গুপ্ত মহাশরের ছই প্র প্রীযুক্ত ইক্সভূষণ গুপ্ত ও প্রীযুক্ত রাজেক্সার গুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালরের B. A. পরীক্ষার উদ্ধীন হইরা শিক্ষিত সমাজে গুপ্ত গোষ্ঠার নাম রক্ষা করিতেছেন। জ্ঞানে ও সম্পত্তিতে এখন ইহাদের নাম করা বাইতে পারে। প্রীযুক্ত কাশীচক্র গুপ্ত মহাশার চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া 'সংশোধনী' নামী পজ্জের সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। চট্টগ্রামে 'সংশোধনী' এখন প্রাচীনতম প্র ।

বজের শেষবীর কেলার রারের অধ্যাপতনের পর, বে থাাতিমান বংশ বলাভার চৌধুরী। আমরা এখানে সেই প্রাসিদ্ধ নপাভার চৌধুরী বংশের বিষয় আলোচনা করিলাম। মহারাজা মানসিংহ ভাষণ যুদ্ধের পরে বছ সৈন্ত নাশ করিয়া বিক্রমপুর অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেদারের বীর্যাবতা জাঁহাকে বিক্রমন্তাগরে নিমগ্র করিয়াছিল। স্বদেশের জন্ত এইরূপ নির্ভাক আত্মতাগে, বিক্রমপুরের এই মহাপুরুষের অপুর্বাচরিত্র গৌরব, দেব-ছিল ভক্তি, দানশীলতা প্রভৃতি গুণের কাহিনী বালাণীর অভীত ইতিহালকে গৌরবাহিত করিয়াছে।

বিধাস বাতকতাই আমাদের দেশের অধংপতনের মূল কারণ। সেই অতি প্রাচীন ইতিহাস জয়টাদের বিধাসবাতকতা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যান্ত আমরা অক্ষরে অক্ষরে ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া থাকি।

বিশ্বাদ ঘাতকের কপটতার কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হইলে পর মানসিংহ দিরী অভিমুখে অগ্রাদর হওয়ার পুর্বে বিক্রমপুরের জমিদারী কেদার রারের প্রধান অমাত্য প্রভূ বৎদল, যুদ্ধ-কলাভিজ্ঞ এবং রাজনীতিজ্ঞ রাজা রব্রামকে অর্পণ করিয়া যান। রাজা রব্রামের নানাবিধ সদ্ধেণ রাজি ও অপূর্বে ক্লতিত্ব দর্শনেই বে, তাঁহার এই দান-প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা অস্থমান করা অসক্ষত নহে। মানসিংহ হিন্দু কুলালারই হউন, আর যাহাই হউন, তিনি যে একজন বীর, রাজনীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা ইতিহাদ অস্থীকার করে না। রাজা রব্রামের উপরে বিক্রমপুরের রাজ্যভার অর্পণ করায় তাহার স্ক্র দৃষ্টিরও ভূষদী প্রমাণ পাওয়া বায়। 'জাকৈর' হইতে আমরা রাজা রবুরাম সহজ্ঞ লানিতে পারি বে—

ভিরবাজ গোতে দাশ আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়াগুণে দোবে ভাবাভাৰ পরিচয় ॥
ভরবাজ রবি রাজা রভ্রাম রার।
সমস্ত বিক্রমে বার রাজস্ব ঘোগার॥
হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির।
বার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর টি

যার থাবে থানাদার বিস্তর লছর।
শত শত ছিল যার চাকর নকর॥
যাহাদের মধাে বছ বেরে ভিন্ন সান।
লভিল ক্রমশঃ কালে বিপুল সম্মান॥
বিক্রমে সমাক্ষ পতি রঘুরাম ছিলা।
বক্ত ক্রিয়া গুলে বত সম্মান লভিলা॥

রাজা রঘুরাম কর্তৃক বিক্রমপুরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়, তিনি ভিন্ন ভিন্ন হান হইতে প্রান্ধন, বৈদ্যা, কারস্থ প্রভৃতি আনম্বন করিয়া বিক্রমণ্পুরকে বহু ভক্ত-পরীতে অশোভিত করিয়া গিয়াছেন। নামে মাত্র অধীন হইলেও, প্রক্রত পক্ষে তিনি একজন স্থাধীন নরপতিই ছিলেন। এক রাজস্ব ব্যতীত তাহাকে মোগলের নিকট অস্ত কোনও রূপ বস্তাতা সীকার করিতে হইত না। তাঁহার স্বয়প ও স্থনাম দিল্লী দরবারে স্বয়ং সমাট পর্যান্ত অবগত ছিলেন। রাজা রাজবল্লভ ক্রতী পুক্র হইলেও সারা জীবন 'গোলামী' করিয়া জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু রঘুরাম স্বীয় শক্তি প্রভাবে নামে মাত্র অধীন হইলেও কার্যান্তন, কিন্তু রঘুরাম স্বীয় শক্তি প্রভাবে ক্রিমা বংশকে সমুজ্বল করিয়া গিয়াছেন। রঘুরামের অধন্তন পুক্রগণের ক্র্শিকা ও বিলাদিতা দোবেই এই ধ্যাতি মান চৌধুরি বংশের দারুল ছুর্গতি হইয়াছে।

উত্তর কালে রাজস্ব সংগ্রহ বিষরে এই চৌধুরীরা অতান্ত অতাচারী হইরাছিলেন। বিক্রমপুরের সর্বাক্তই ইহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার শৈশা-চিক উৎপীড়ন কাহিনীর কথা শুনিতে পাওবা বার। গম্পটতা, নরহত্যা দালা, হালামা, এমন কি গর্জিনীর গর্জ বিদারণ প্রস্তৃতি কতক অসম্ভব দোবারোপও ইহাদের ক্ষমে নিপতিত হইরাছে।

এই বংশের অধংশতন সম্বন্ধে জানিতে পারা বার বে, বর্থন আরাকান দেশে ব্রহ্মবাদীদের সুহিত ইংরেজ রাজের বৃদ্ধ চলিতেছিল, সে সমরে করেক দল পশ্চিমাঞ্চলবাদী দিপাইী রণপোতারোহণে আরাকান যাইবার পথে নপাড়ার নিকট নোঙর করিয়া আহারাদির আয়োজন করতঃ কদলীপত্রে বাদনের কার্য্য নির্বাহ করিবার নিমিন্ত তাহারা চৌধুরিগণের বাগানে প্রবেশ করে। প্রবেশ কালে চৌধুরিগণের লোকেরা তাহাদিগকে অনেক প্রকার নিষেধ বাক্য বলে। কিন্তু রণকুশল উদ্ধৃত প্রকৃতির দিপাইগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা আবশুকীয় মনে না করিয়া নিঃশক্ষ চিন্তে পাত কাটিতে থাকে। হার পালগণ চৌধুরিদিগকে এ বিষয় আপন করিলে তাঁহারা তাহাদিগকে। (দিপাইদিগকে) প্রহার ও তাহাদের বান সমূহ নদী গর্জে নিমগ্র করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদমুনারে চৌধুরির্দ্দের দেনাগণ বীয়ত্ব প্রদর্শন পূর্বাক দিপাই দিগের আনেককে হত ও অনেককে আহত করে। তাহাদিগের পোতাবণী জলন্ম করিরা তাহাদিগকে বার পর নাই দুরবন্ত করিয়া দেয়।

এই সংবাদ কর্ত্বপক্ষের গোচরীভূত হইলে উাহারা চারিজন প্রধান দারোগার উপর এ বিষয় তদস্ত করিবার ভার দেন। দারোগাগণ নপাড়ার উপনীত হইবা মাত্র তাঁহাদের তিন জনকে চৌধুরি বৃন্দ নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিরা পরিশেষে বন্দী করিয়া রাখেন। অবশিষ্ট ব্যক্তি অতি করে প্রশান করিরা এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গভমে শ্রের এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গভমে শ্রের এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গভমে শ্রের এই সমস্ত শোচনীয়

গভর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে এরূপ অত্যাচারী মনে করিয়াছিলেন বে, তাঁহারা, বাহাতে সমূলে চৌধুরিগণ বিনষ্ট হয়, তক্রপ আদেশ করিলেন। চৌধুরি-দিগের গৃহ তোপ হারা আলিয়া দেওয়ার অনুমতি হয়। অনস্তর গভর্মেণ্ট প্রেরিত সৈম্ভবৃন্দ তোপায়িতে চৌধুরিদিগের বাটা ভত্মীভূত করিয়া ফেলে।

রাজগুল্ল ভ, কাশীনাথ ও জগন্ধাথ প্রভৃতির সময়েই এই পরিবারের সমগ্র ভূসম্পতি ব্রাস হইরা বার। এই ছুই পরিবার বিক্রমপুরস্থ রাজা বাড়ী থানার অস্তর্গত বাহেরক প্রামে শেষ বসতি করিয়াছিলেন, সে প্রামে এখনও চৌধুরী বাড়ীর ভিটা বর্তমান আছে।



বিদামান আছে। এ বংশের ন্থার দাতা, ভোক্তা তৎকালে অতি বিরল ইহাদের পুর্ব্ব পুরুষগণ গুরু, পুরোহিত ও আত্মীয় কুটুম্ব গণকে যে কত ভূমি সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ন্তা নাই। কুলপুরোহিত, ইষ্ট দেবতা এবং বলুর ও বিদ্ঞাম প্রভৃতির ঘটকবংশ এখনও ইহাদের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিয়া আদিতেছেন। অধুনা ত্রিপুরা জেলার অস্তর্গত মতলবগঞ্জ থানার অধীন গৰুৱা গ্ৰাম নিবাদী প্ৰীযুক্ত অৱদা প্ৰদাদ দাশ চৌধুৱী এবং তাঁহার ছই পুত্র এীযুক্ত যোগেকত চক্র দাশ চৌধুরী ও এীযুক্ত রাজেক্র চক্র দাশ চৌধুরী ও বানারী আমনিবাদী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্র দাশ ঋপু ঠাকুরতা এই চরিটী প্রাণী এই বংশের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বিদামান। আমরা এখানে এই বংশের একটী সংক্ষিপ্ত বংশাবলী দিলাম। এতদ্বাতীত খ্যাতিমান জমিদার বংশের মধ্যে কার্ত্তিকপুরের মুন্সী এবং কলমার ভূঁইয়া ও সাত-কের মূললমান ভূঁইয়া প্রসিদ্ধ। কলমার ভূঁইয়াগণ ও বছদিনের প্রাচীন জমিলার। নবাৰ সর্ভরাজ খাঁর রাজতে ইহারা জমিলারী প্রাথ হন। কলমার ভূঁইয়াগণ জাতিতে বৈদ্য। এই বংশের লক্ষ্মী ভূঁইয়ার নাম বিক্রমপুরের সর্বাত্র প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত তারা কান্ত দাশ শুপ্ত শুল্মী ৰাবুর সহোদর ভ্রাতা। এই বংশের যুবকগণের মধ্যে প্রীযুক্ত फुপতि कांस माम **७४** विश्व विमागितात वि, u डेला मिश्टी। देशामित श्वाणिक উक्र देश्द्रकी विमानिश्वती इंदेशवश्यात विमास्त्रांशीकात পরিচায়ক। সাথকের মুসলমান জমিদার বংশের অবস্থা এখন অতিশয় শোচনীয়। ইহারা এককালে বিশেষ ক্ষমতাশালী ও অত্যাচারী ছিলেন।

ৰিক্ৰমপুরের ইতিহাস এখানে শেষ হইল। আমরা দেখাইতে চেষ্টা
করিয়াছি যে অতি প্রাচীন বৈদিক মুগ হইতে
উপসংহার।
কর্জমান সময় পর্যান্ত বিক্রমপুর প্রত্যেক
বিষয়েই উন্নত ছিল, ধনে, ঐশ্বর্ষ্যে, পাঞ্জিয়ে, মাহাজ্যে, ধর্মে

বিক্রমপুর, বিক্রমে বিক্রমপুরই ছিল। একদিকে বেমন প্রক্লতি-কুলরীর কোমল ক্ষেহ-কর-ম্পর্লে মা আমার সৌলর্ব্য গৌরবে গৌরবান্বিতা ছিলেন,তেমনি তাঁহার সম্ভানগণও বীরত্বে,প্রভুত্বে ও স্বাধীনতার গৌরবে বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহাকে গৌরবান্থিত। কবিতে সমর্থ হটরাছিল। মা আমাদের একদিন স্কুজলা স্থফলা এবং শক্তপ্তামলা ছিলেন, একদিন তাঁহার গৌরবময় ৰক্ষে সম্ভানগণ যে আনন্দ, যে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিলেন কল্লনা বলে আজ সে কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, কতশত শোণিত-ক্রীড়া, কতশত অল্লের ঝন ঝনায়ই না একদিন স্বাধীনতার रगीवन-ध्वजा जननीत बटक उडिजीन श्रेशांहिन। त त्यथात आह, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, প্রীষ্টান, ছোট বড় ভোমাদের সাধের বিক্রমপুরকে, দোণার বিক্রমপুরকে মনে রাখিও, মনে রাখিও মাতৃভূমি **স্বর্গ হইতেও** শ্রেষ্ঠ। তাহার কল্যাণ কল্পে যে যতটুকু পার ভাই স্বার্থত্যাগ করিও ! কোনদেশে এমন পন্মার কল-প্রবাহে জ্যোৎস্না নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ায় ? কোনদেশের মেখনা নদীতে কালোক্রপে কালো ঢেউ ছোটে ? কোথার সোণার মাঠে সোণাধান শোভা পার ? কোনদেশে এত স্থুৰ, এত সৌ ন্দর্যা, এত বীরত্ব, এত মহত্ত ?

ওগো! কল্যাণী জননী জন্মভূমি, তোমার শ্রামণ তরু পর্মব ছারার নিভ্ত কুটারে প্রতিপালিত হইরা আরু বাঁহার। দেশে দেশে সন্মান ও স্বয়ন লাভ করিরাছে, সে সকল প্রির সন্ধানদের বেন তোমার প্রতি অন্ধ্রাগ, প্রীতি ও ভক্তি হয়, তাহার। বেন তোমার কল্যাণে আপনাদের শক্তি নিরোজিত করে। দীনাহীনা জননীকে আবার বেন নবোৎসাহে শিক্ষা, দীক্ষা, শির-বানিজ্য-ক্রবি প্রান্থতি প্রত্যেক বিবরে উন্নত করে।

নির্জন নদীতীরে, আমবন-বেরা বেপুবনের ছারার—বেতস-বনা-জাদিত পরীর পথে সর্বত্ত এস মারের প্রিয়সস্তানগণ ভক্তি-নম-চিন্তে মিলিত কঠে বলিঃ— ø

## জননী অশ্বভূমি।

তোমারি মাটিতে দেহ, তব বায়ু—এইপ্রাণ, তোমারি কল্যাণে মোর হয় বেন অবসান।



# পরিশিষ্ট।

# পরিশিষ্ট।

#### প্রথম অধ্যায়।

বিক্রমপুরের প্রাচীনত সভজে সেন রাজাগণের ভারশাসনাদি হইতেও বথেট প্রমাণ পাওয়া বার। কেশব সেন, লক্ষণ সেন, মাধ্য সেন, বিষয়প সেন প্রভৃতির ভারজ্লাকে বিক্রমপুরের বছল উল্লেখ আছে।

- ১। স ধনু বিক্রমপুঃসরাবাসিত শীনক্ষরক্ষাবারী মহারাজাধিরাক শীবরালসেন-পাদারুখানাৎ পরবেশর পরন বীরনিংহ পরবত্তাক ইত্যাদি।
- ( এই তাত্ৰক্ষকথানি ২০ প্ৰপ্ৰণাৰ অন্তৰ্গত মৰিলপুৰেৰ ক্ষমিদাৰ হৰিদাস বস্তু সহাশৱেৰ ক্ষমিদাৰিতে পাওৱা গিৱাছিল, ত্ৰিবেণীৰ হলধৰ চূড়ামণি সহাশৱ ইছাৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰেন।
- ২। \* \* \* বলে বিজ্ঞাপুরভাগপ্রদেশে প্রশন্ত লতাবৈড়াঘাটকে পূর্বে স একাধি গ্রামনীয়া দক্ষিণে শাছর বসা গোবিল বনান্ত ভূসীয়া পশ্চিমে পশ্চিমে পঞ্চাপা পাছাপা: প্রাম নীয়া উত্তরে বাঞ্জীহিচর গাতা ভূগুমান ভূং নীয়া ইবং ইত্যাদি।
- (এই তাত্রকলকখানা বাধরগঞ্জের অন্তর্গত ৺কানাইলাল ঠাকুরের লমিধারীতে পাওরা দিরাছিল। এসিরাটক সোনাইটির লার্থেলের ১ন জংশের ৮০ পৃঠার ইহা প্রকাশিত ক্রইবাছিল।
- । \* \* পৌও বর্ত্তনভূত্তপোতি বলে বিক্রমপুর ভাগে পূর্বে অঠপাগ্রগ্রাহে কলল
  ভূনীবা দক্ষিপে বারব্রীপাড়া আন ভূনীবা পক্ষিকে উল্লেটকানীপ্রাব ভূনীবা ইত্যারি।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

बीनका क्षेत्रांन ... मून अंक >७ शृः ।

Dipankara was born A. D- 980 in the Royal family of Gaur at Vikramanipur in Bangala, \* \* \* \* \* Dipankar wrote several works and delivered upwards of one hundred discourses on the Mahayans Buddhism. Indian pandits in the Land of now. P. 50, 76.

দাদশহত্তবিশিষ্ট অবলোকিতেখন বৃত্তি—বিক্রমপ্রের ইতিহাস সংকলন কার্বো, ব্রতী হওরার পর আমাকে বিক্রমপুরের বছগ্রামপর্বাটন করিতে হইরাছিল। সেই পর্বাটনের কলে বে সকল প্রাচীন দর্শনবোগ্য ও আলোচনার উপযুক্ত ক্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তক্মধ্যে দাদশহত্তবিশিষ্ট করলোকিতেখন বৃত্তি একটা।

বিক্রমপুরে যে এক সময়ে বৌদ্ধর্যাধিপতা বিস্তৃত ছিল একখা সর্ববাদিসয়ত এবং প্রত্যেক প্রত্যুত্ত্বিব পতিতও তাহা একবাকো বৌকার করেন । প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিবালক মুর্ননচঙ্গের অবণবৃত্তান্ত মধ্যে যে সমতটের বর্ধনা আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে সম্ব্যু পূর্ববিক এবং স্কর্মবনের কতকাংশ পর্য ত সমতট বিতৃত ছিল। \* বিক্রমপুর এই সমতটাখাপ্রাপ্ত এনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীপক্ষর অতিব শ্রীজ্ঞান, বঙ্গের আদি গৌরব শীলভক্ত প্রমুধ প্রখ্যাতনামা বৌদ্ধয়তিগ বিক্রমপুরে অধিবাদী ছিলেন। অতএব বৌদ্ধ প্রধান্তরাবিত বিক্রমপুরে অবলোক্তিব্যর মুর্বিটি পাওয়ার তেসন বিশ্বরের কোন কারণ নাই। প্রায় প্রতি বংশরই প্রাচীন পূক্র ও দীবিতা ইত্যাদি খনন করিতে করিতে নানাবিধ প্রস্তুর্যুত্তি পাওয়া বাইতেছে। বর্জমান রাজ্যা ধর্মের প্রাবল্য হেতৃ দে সমুদ্র মুর্ব্তি এখন হিন্দু দেবতান্ধণ ছিল্ব দেব মন্দিরে পুরিত ইইতেছে।

হিন্দ্ধর্মের বধ্যে যেরপ ভগবানকে আরাধন। করিবার নিনিও সাকার ও নিরাকার উপাসনার ছুইটি তার আছে, বৌদ্ধর্মের ক্রমাবনতির সঙ্গেও তদ্রপ নানাবিধ মুর্জিপুল। তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিমাহিল। পুরাতত্ত্বপুসকানের সুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন আমরা যে সকল বৌদ্ধবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছি, ও হা সেই ক্রমাবন্তির সজে সঙ্গেই উত্তত ।

প্রত্যেক ধর্মনত্রাগরের মধ্যে ছুই শ্রেণীর লোক থাকে। এক প্রেণী শিক্ষিত ও উন্নত, আপর প্রেণী আশিক্ষিত অবচ ভান্তিতে নত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বখন দেখিতে পার দে, তাহারা ধর্মের বে সকলগৃঢ়তত্ব ও প্রকৃত জ্ঞান বিদ্যা ও জ্ঞানবন্তার যারা আরম্ভ করিতে সমর্থ ইয়াছে, তাহাগেরি সমধ্যা আজনেকালে রা অজ্ঞান নিবছন তাহা অস্তুত্ব করিতেছে না, তথনি তাহারা সমধ্যা লোকনিগকে ধর্মের সংকীপ্তার মধ্য দিয়া প্রকৃত মুল্-কেল্রে পৌছাইবার কল্প নামারিধ পদ্মার স্কাই করে, সে সকল সহন্ধ ও সরল পথ সাধারণে অসুসরণ করে বলিয়াই উহা সর্কান্ত সহলে বাধ্য ইইয়া পদ্ধে, এবং কালবণে আরও বিকৃত হইয়া অনুত অনুত ধর্ম ও নতের স্কাই করে। তারিকতাপুর্ণ মহাবান নত, এইল্লপেই ভারতবর্ষীর বৌছসপের সংগ্রে বিতৃত হইয়া পদ্ধে। এই নিস্তিই ভারতবর্ষের প্রার প্রতি প্রাক্ষি

প্রাচান বৌদ্ধ তাল্লিকতাপুর্ব বহাবান্যতাপুরায়ী নানাবিধ কলিত আকুতিবিশিষ্ট বৌদ্ধসূর্তি-সূত্র ধেবিতে পাওরা বার i\*

এ সৰল রূপকর্ধি সর্হ এতদিন পর্যাভ কাহারো বনোবোগ আকর্ষণ করিতে পারে
নাই, এমন কি পুরাতত্ব বিভাগের কর্তৃগক্ষপণও এ সকলের কোনও গুচ্ছ অসুভব করেন
নাই। হিন্দুগণ কর্তৃক পুলিত বলিরা উহারাও এতদিন পর্যাত এই সকল মুর্তিকে কোনও
অনুতাক্তিতি হিন্দুর পৌরাণিক মুর্তি মনে করিরা আলোচনার অনাবশ্যক আনে উপেকা
করিরাছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও বে এই সকল পরিভাক্ত মুর্তিসমূহের বিশেবরূপে আলোচনা
কর্তিততে তাহা বলা বার না।

আলোও ছায়। লগতের খাভাবিক রীতি। বেখানে আলো দেখানে অজকারকে থাকিতেই হইবে। একদিকে বৌদ্ধর্পের উজ্জল জ্ঞান-তপনালোকে বেরূপ স্বৰ্গ চীন, জাপান প্রভৃতি আলোকিত হইর। উঠিয়াছিল, আবার তেমনি ইহার একাশে গাঢ়তম অকলারে আনৃত ছিল। বুনচয়তের ভারভাগযনের পূর্বেও বে ভারতবর্ধে বৌদ্ধর্পের এ সকল রূপক মৃত্তির পূলা ভারতবর্ধীর বৌদ্ধর্পের নথা প্রচলিত হইয়। উঠে, সে সময়কার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে হইলে এ সকল মৃত্তির স্থা আবোতন বাতীত প্রাচীন অজ্ঞান্ত বিবরণ সমূহ লানিতে পারা অসক্ষর।

অবলোকিতেখন বোধিসৰ মূর্তি ভারতবর্ষীর বৌদ্ধবর্ষীবলবিগলের মনঃকলিত বেকভা।
প্রত্যেক ধর্মের বেমন জ্ঞান ও কর্ম এই মুইটা আদ আছে, তক্ষণ বৌদ্ধবর্মিওও মুইটা আছে,
একটা নানাবিৰ লাগনিক মতামুখারীর সমন্তি, বিতীরটা আমুটানিক বা সাংবিধ বর্ম ।
ভারতবর্ষীর বৌদ্ধসণ বৃদ্ধবর্ধমর্থতিত প্রথমোক্ত জ্ঞানধর্ম প্রচার করিবার লক্ত এবং
সাধারণের নেকট উহার নিগৃত্তব্ব, সরল ও সহল ভাবে প্রকাশ করিবার নিবিত্ত হিল্পুণের
পৌত্তশিক্তার বহু বেব দেবীর পূলা প্রবর্জিত করিবা বৌদ্ধবর্মের একটি প্রশাধার স্কট্ট
করেন। বৌদ্ধবর্মের মূর্জিপুলার এইত সরস্বাক্ত অক্তরণ করনা করিবেও বোধ হয় অসক্ত

<sup>\*</sup> Nearly every village throughout the Buddhist Holy Land contains old Mahayana and Trantrick Buddhist Sculptures, and I have also seen these at most of the old Budhist sites visited by me in other parts of India. J. R. A. S. 1894—L. A. Waddell M. B. M. R. A. S.'s. article on The Inndian Buddhist Celt of Avalokita, p. 51.

হইবে না ধর্মের পোন্তলিকতা প্রির জনসাধারণের মধ্যে শুক দার্শনিক মতের সমন্তর করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা অনন্তর বোধে, ঠিকু সেই জলে ক্ষল নিশাইয়। অর্থাৎ হিন্দুর্মের পৌন্তলিকতার সলে সামঞ্জন্ত রাখিয়। ধর্মাপ্রচারের কৌশল রূপে এই সকল মুর্প্তির প্রবর্তনি করাই বৌদ্ধর্মের তদানীন্তন নেতৃত্বন্দের উদ্দেশ্য ছিল, নচেৎ বৌদ্ধর্মের মধ্যে মৃর্প্তিশ্যা প্রবর্ত্তিক করিবার উদ্দেশ্য কি ?

এ সকল ধর্মনত তুল দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতা বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্তু মূলতঃ সেই নহান্ সার সতোর সহিত একই ভাবে শৃথালাবদ্ধ, যে মহান্ সতা ও ধর্ম আপনার মূল কেন্দ্রে অবিচলিত রহিয়া শ্নাংর মধাও এই দৃচ বিশ্বাসকে পোষণ করে যে ধর্মশীল মানবের সহিত অজ্ঞের ও মহান্ বিষপতির প্রভাক্ষ বোগ হইতে পারে। এ কথাটা আরও পরিদ্ধার করিয়া বলা যাক্। ভগতের প্রত্যেক ধ্রের মূল লক্ষা সংরঃ। কিন্তু ভাহাকে উপলন্ধি করেয়ার জন্ম বা তাহার অভিক্র সংক্ষা নিংগলেক হইবার নিমিন্ত বেমন কতক্তলি ভিন্ন ভিন্ন মত ও মৃত্তি বিদ্যান, তেমনি জগতের প্রত্যেক ধর্মের সার বা মহৎ শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন মত ও মৃত্তি বিদ্যান, তেমনি জগতের প্রত্যেক ধর্মের সার বা মহৎ শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন মত ও মৃতি বিদ্যান, তেমনি জগতের প্রত্যেক ধর্মের সার বা মহৎ শিক্ষা নির্বাণ বা আত্মার সেই মহান্ শক্তির সহিত সন্মিলন। ইহা সকল ধর্মেরই প্রেট সাধনা। কিন্তু এই শ্রেট সাধনাকে আহত করিতে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষা ও জ্ঞান সময়ে মধ্যে বানা প্রকার পাথ। প্রশাধা বিদ্যান। এই শাধা-প্রশাধানিক প্রথম দৃষ্টিতে জ্ঞানবানের চক্ষেহাজপদ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্তু মূলতঃ এক বৃক্ষে ফুইটা কুলের ভার, উভয়ে একই কুক্ষাভার প্রেহ-কোলে বর্দ্ধিত ও পুট। এক ট্টা প্রনাক্ষার প্রথম ও প্রত্যাক্ষ্ঠন হইতে আপনাকে বিকাশ করিবার শক্তির জন্ত পথ চাহিরা আছে। অগ্রেম স্বানার ও বিরাদ্ধি ও স্বানার ও নিরাদ্ধি ও স্বহান চিনিরা আছে। অগ্রমণ সাক্ষার ও নিরাদ্ধি ও বিরাদ্ধি ও বিরাদ্ধি ও বিরাদ্ধি বিরাদ্ধি ও বিরাদ্ধি ও বিরাদ্ধি ও বিরাদ্ধি বিরাদ্ধি বিরাদ্ধি ও নিরাদ্ধি হীন্দ্রান আছে। অগ্রমণ সাক্ষার ও নিরাদ্ধি হীন্দ্রান বিরাদ্ধ করে ভক্ত পথ চাহিরা আছে। অগ্রমণ সাক্ষার ও নিরাদ্ধি হীন্দ্রান বিরাদ্ধি বিরাদ্ধির বিরাদ্ধি বিরাদ্ধির বিরাদ্ধির বিরাদ্ধি বিরাদ্ধির বিরাদ্ধির বিরাদ্ধির বিরাদ্ধির বিরাদ্ধির বিরাদ্ধির বিরাদ্ধির বিরাদ্ধির বিরাদির বিরাদ্ধির বির

আবার উভয়ে একই কেল্লে শীনাবছ। এই নিমিন্তই সাকার ও নিরাকার, বৈতবাদ ও অবৈতবাদ সেই এক বিশ্নস্ত্রী জগনীখনকে পাইবার জন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত ছু'টী নদীর ভায়ে সাগরে নিশিবার জন্ত একটী একটু খুরিল্লা এবং অপরটি একটু সরল পথে একটানা লোতে বহিংয় চলিংয়াছে।

অবলোকিতেবর মুর্তিঃ অর্চনাও জন্তাণ ভারতবরীর বৌদ্ধানের দার। বোকিদেরের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বনাধারণের মধ্যে সহলে প্রচাতিক করিবার জন্ত প্রবৃত্তিক ইইরাছিল। অবলোকিতেবর মুর্তির গঠনের মধ্যে হল্ম শিল্পকার্থের বাহাছ্টীর সঙ্গে কলনারও বধেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়।

অবলোকিতেখন মূর্ত্তি গুলি ছুইহাত, চারিহাত, ছরহাত, দশহাত, বারোহাত এমন কি সময় সময় সহত্র হস্ত সময়িতও কেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অবলোকিতেখন তিন বা একাদশ শীর্ষ বিশিষ্ট। বেমন শিবের পার্কাতী, বিক্ষর লন্দ্রী, ইন্দ্রের শচী, তেমনি অবলোকিতেখন দেবেরও এক শক্তি আছেন তাঁহার নাম তারা। এই শক্তিমূর্ত্তিই বৌদ্ধ তাল্লিকতারপরিচারক।

অবলোকিতেবর সম্বন্ধে ডাব্রুগর আইটেন (Dr. Eitel) তও প্রণীত HandBook of Chinese Buddhism নামক প্রস্থে, বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। চীন ও জাপানে অবলোকিতেবর দেব ক্লাম্ব্রিতে এবং তিব্বতে ও ভারতে পুরুষমূর্ত্তিরূপে আর্চ্চিত হইতেন। চীনদেশে অবলোকিতেবর সম্বন্ধে একটা কুল্বর প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই গল্প বা প্রাচীন কাহিনীটি এই:—

অতি প্রাচীনকালে চীনদেশে এক রাজা ছিলেন তার নাম ছিল ফুতর নাম্পো (Shubharyynpu)। ইনি আমাদের দেশের হিরণাকশিপুর ভার ছর্দান্ত প্রকৃতির নরপতি ছিলেন, এই রাজার গুছে অবলোকিতেশর দেবকনাারপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম হইল কোরান্টইন (Kwanyia)। কোরান উইন রালার ততীয়া कना। वरमदात भन्न वरमत अखिवाहिक इटेंडि गामिल, क्रांस (कादान ऐटेन वद्व: शाशा इटेरनन, त्राका विवारहत भाजायूमकारन धावत इटेरनन, अनित्क किन्न भक्षविखाहे. কোয়ান উইন বিবাহ করিতে নারার। রাজা ইহাতে ক্রন্ধ বইয়া কনাকে একটি बर्फ ( बाजर ) भागिष्टियी किरमन अवर बाजरमत कविवासिनी वर्मकेशभात सर्विवध नीम कार्या সম্পাদনে বতী করিলেন। তথাপিও কিন্তু কনারি মত পরিবর্ত্তিত হইল না। রাজা ইকাতে আরও জোধান্তিত ছইলেন, তিনি কোরান উইনকে হত্যা করিবার জনা করাবের হত্তে অর্থণ করিলেন। কিন্তু কি আকৰ্ষ্য, জন্নাদ কোৱানউইনকে অসি বারা আঘাত করিবামাত্রই তরবারিধানা সহস্র থণ্ডে চুর্ণবিচূর্ণ হইরা গেল—কিন্তু কোরান উইনের জীবননাপ বুরে থাকুক একটা কেশাগ্ৰও কম্পিত হইল না। রাজার ক্রোধ আরও বাছিলা পেল। তিনি কোলান উইনকে খাসরোধ করাইর। হত্তা করিতে অপুণতি প্রবান করিলেন। এবার ভাহার মৃত্যু इडेल । किछ त्यारामारक नहाविखाते । नतक वर्षा श्रीशंत बहेल, यम महा धामान जनितन, अ त रहे तराज्यन यात, निवनमधना किहूरे बाटक ना। नदरक मुख्ना श्वाभारतत बक्त । यन क्लाबान । धेरैनरक भूनक्रकोषित क्रिया क्रियन । अक्की महत्ररामधित निक्रांशांत्र (Ningpo) विक्रिक्तों शांकिमां (Potala) वा शृहेबीला किनि नम् বংসর পর্যান্ত বমালয় হইতে পুনক্তজীবিত হইরা বাস করিরাছিলেন। কোরান উইনের কার্ত্তিকলাপ দিন দিন চতর্দ্ধিকে প্রচারিত ছইতে অবেম্ব করিল, পীড়িতের পীড়ামুক্তি সমুদ্রের করাল কবল হইতে পথন্তই নাবিকের জীবন রক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ সংকার্তিরালী লোকের মূখে মূখে সর্বতে বোবিত হইতে লাগিল। এরপ সময়ে কোরান উইনের পিতার দারণ পীড়ার সঞ্চার হওরার কোরান উইন নিজের বারু জেদন করতঃ সেই সাংস ছারা উবধ প্রস্তুত করিরা শিতার জীবনরক্ষা করিলেন। এইবার নির্মন্ন পিতার হাবর ক্রবীভূত হইল। ক্লার এইরপ মহরের স্থৃতি রক্ষা করিবার জন্ম তিনি ভাস্করকে কোরান উইনের একটা প্রস্তরগঠিত মুর্তি প্রস্তুত করিবার আদেশ করিবেন। ভাকর রাজার আদেশ গুনিতে ভুল করিয়া সহত্র চকু এবং সহত্র ভুলসমধিত এক মুর্ত্তি নির্দ্ধাণ করিরা কেলিল। কালবলে তাহাই বোধিনবও অবলোকিডেখর মৃত্তিরপে চতুর্দ্দিকত্ব জনসাধারণের শুক্তি ও শ্ৰহা আকর্ষণ করিল। কোরান উটনতে অবলোকিতেশ্বর অবভারক্রপে প্রমাণিত করিবার লক্ষ চীনদেশবাসী বৌদ্ধগণ কোৱান উইন অর্থে বে দেবতা উর্দ্ধ হইতে অংগোনে দৃষ্টি করেন धार विनि लारक्वत ७ जानरवत मर्व्यविध लाक फुरध्यत विधान कर्छ। धार प्रश्नात व्यवजात এইরপ ব্যাখা করিরা অবলোকিতেখনের লাভিখানিক বা প্রকৃতি বাংপরিগত অর্থের সামপ্রকারকা করিহাছেন। জাগানেও বৌছেরা কোরান উইন দেবীকে অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে অর্চনা করিয়া থাকে। দেখানেও তিনি সহত্র হস্ত এবং সহত্র চকু বিশিষ্টরূপে ক্সবিত।

ভিসত দেশে অবংশানিভকে চে-ন্নি-সাই (che-re-si) বা দীপ্তনয়ন সম্পন্ন দেবজা কছে। আইটেল সাহেব বলেন বে "Avalokta is the first ancestor of the E Eitel's Handbook of Chinese Buddhism and Three lectures on Buddhism, pt 123-131 and 23-8.

Tibetan Nation." তিবতিরের। কিন্ত ইহা বিখাস করে না। তাহার। কিন্ত ভার-উইনের সিদ্ধান্তামুখারী আপনাদিসকে খানরের বংশলাত বলিরাই প্রকাশ করে। এ বানর— সাধারণ বানর নহে,—বরং অবলোকিতেবর কেব বানরমূর্ক্তি পরিপ্রাহ করিরা এক রাক্ষসীর সহিত বাস করেন, তাহাতেই তিবকতীয়বিসের উৎপত্তি।

তদ্দেশখাসিগণ অবলোকিতেখরকে আবাবের বিকুর অবভারের ন্যার বানবের শোকছ:থ বোচনার্থ বোদিসথের অবভাররপে অর্চনা করেন। ব্রব চরতের অবণকাহিনী পাঠে জাত হটু বে ভিনি অবলোকিতেখর বেবকে পূশক্তাছ অর্পণ করিরাহিনেন। অবলোকিতেখরের সুলরত্ন ও নপিপতে হঁ (Om mani padme Hun) এবং বীজনত্র হাঁ, ইহা কার লক্ষেত্রট রূপত্তির মতে।\*

অবলোকিতেশ্বর সাধারণতঃ 'মহাক্রণা' এবং 'পদ্মাপাণি' নামে অভিভিত চইরা থাকেন ষ্ঠির অর্চনা ও অভাগন্ধ কোন সময়ে বৌদ্ধর্শে প্রথম প্রবেশলাভ করে, সে সময়ের নির্ণন্ধ এখন পর্যাপ্ত হর নাই। তবে কেছ কেছ অনুসান করেন বে রাজা কণিছের সময় হইতেই অবলোকিতেখন দেবের পজার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বৃল কারণ এই যে প্রথম থঃ অং রাজা কনিছের নামাছিত একটা অবলোকিতেখর মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ত'হার পূর্বে ভারিখের কোনও মূর্ত্তি অন্যাপি প্রাপ্ত হওরা বার নাই। আজ পর্বাস্ত অবলোকিতেখনের খোট ৮২টা বর্জি পাওরা গিরাছে। এই ৮২টা বৃত্তিই অবলোকিতেখন বছৰৰ্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইরাছে। এতজ্ঞির কোন কোন মৃদ্ধিতে তিনি বোধিসৰ দীপক্ষ প্রভৃতি রূপে অভিত হইরাহেন। † ভাষরা ৮২টা বুর্তির উল্লেখ করিলাম তল্পখো ক্যাখি রু Bendall ( বেঙেল ) এর পুশুক তালিকার ১৬৪৩ সংখ্যক অভিরিক্ত পান্ত লিপিতে এক-ত্রিশটা অবলোকিতেখনের পরিচর আছে। কলিকাভার A 15 সংখাঁক পাওলিপিতে আরও দশটা অবলোকিতেখনের উল্লেখ দেখিতে পাওরা বার। এ সকল মুর্দ্রির নধ্যে ইংটা বৃত্তি নিম্নলিখিত ছান সৰ্হ হইতে পাওৱা পিরাছিল। কটাছ প্রবেশে ছুইটা, একনে চারিটা कांत्रज अक. शाक्षांत >, विकर्गांश्व २, व्यक्तिक >, नरकक >, निर्माण २, शाकांवक २, क्षप्र र महाहीन ), द्राष्ट्रा २, द्राष्ट्र ), बब्दीरकांड्र ), बरहरू ४, किरहादवर्ग ), नवलंड ७, সিংহল্ছীপ ২, কুবৰ্ণপুর ১। 'ললিত বিস্তব, বা বৃদ্ধদেশের জীবনী গ্রন্থে অবলোভিতেশ্বর स्रायत्र कान्छ नात्राह्मच ना शांकिरमछ छाहात्र जनामा नात्र. स्वयन पहाकक्ष्मा. 'ध्रवीचळ-রাজ, প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওরা বার। লাগত বিশ্বর প্রস্থ ২১১ খঃ আঃ চীন ভারার অনুদিত হইয়াছিল। 'সাধারণ পুঞ্জিক নামক অপর একথানা বৌদ্ধ গ্রন্থে কিন্তু অরজো-কিডেবর সম্বন্ধে বিভারিত বিবরণ আছে। উক্ত পুস্তকে অবলোকিডেখর কেব মহান বোধিনত্বরূপে বর্ণিত ক্টরাছেন। 'সাধারণ পুঞ্জিক' এছ ২৬৫ গুঃ আ চৈনিক ভাষার অনু-ৰাখিত হটৱাছিল।

<sup>\*</sup> E. Eitel's Three lectures on Buddhism. pp. 123-137.

<sup>†</sup> Anderson's catalogue and handbook of Arch. collection, 1883 volumes.

গ্রীষ্টব চারিশত অবল প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিবালক কাহিয়ান এবং সপ্তর প্রীপ্তালে যুরনচন্ত্রও ভারত পর্যাটনে আগমন করিয়া অবলোকিংখন ও নঞ্জুশী মুর্তি বিশেষরূপ পুজিত হইতে দেখিরাছেন। জ্ঞান ও বিধানের অবতার রূপে নহাযান গ্রন্থে নঞ্জুশী দেব উল্লিখিত ইইয়াছেন। উল্লেখন গীতিও গ্রন্থের প্রারন্থেই লিপিবন্ধ ইইয়াছে। ভিন্নত দেশীয় বৌদ্ধলামাগণের 'ব্রিশৃত্তি ভোৱে' নঞ্জুশীর নাম সর্কাণ্ডে উচ্চাতিত ইইলেও কিন্ত ভাষারা নঞ্জুশী অপেক্ষা অবলোকিভেম্বরকে প্রেষ্ঠ বলিরা বিবেচন। করেন। উল্লেখন এই বিশাসাম্বায়ী ব্রিশৃত্তি কথা অবলোকিভেম্বরকেই স্বধায় আসন প্রান্ধ বিশ্বাসাম্বায়ী ব্রিশৃত্তি কথা অবলোকিভেম্বরকেই স্বধায় আসন প্রাণান করিয়াছেন।

ভাক্তার বৃত্তানন ও ছেনিলটন সাহেবের বিহারের সাভেরিপোর্টে এবং প্রজ্ববিধ কানিংহারের সাভেরিপোর্টের ছানে ছানে অবলোকিতেরও দেবের নানোরেও থাকিলেও তেমন বিস্তারিত কোনও বিবরণ উহাতে দেখিতে পাওয়া বার না । ঐ সকল রিপোর্টের মস্তব্য পাঠে সহরেই অসুনিত হয় যে উহারা অবলোকিতের মস্বন্ধে বিশেবরূপে কোনও তত্ত্বাস্থানান করেন নাই । কানিংহার ও বৃত্তানন ব্যাতীত Geog's Csoma Korosi নামক গ্রন্থে এবং সিক্নার (Schiefner) ও Schlagin tweit's এর পুস্তকে অবলোকিতেরই স্বত্তা বারি। তিক্বতদেশীয় জনসাধারণের বিশাস দশুইনারা অবলোকিতেরই অবতার।

বৌদ্ধ পুরাশোক্ত এ সমূদর দেবসূর্তির আলোচনার প্রবৃত্ত হইলে সহজেই বনে হর বে এইরূপ মুর্কিপুলার পদ্ধতি বৌদ্ধপণ হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু আনদামুকরণে মুর্কিপুলা। বৌদ্ধ সমাজে গৃহীত হইলেও, উভয় সম্প্রদারের মুর্কিপুলির গঠনে ও শিল্প নৈপুণো বহু প্রভেগ বিদামান। গঠনে ও শিল্পে উভয় বুর্কিটে এন্ত পার্থকা বে একজন অনভিচ্কে ব্যক্তিও সে পার্থকা অনার সে অমুভব করিতে পারে। অপর পক্ষে উভয়ের নামেরই বা কত প্রভেগ।

এীশ, রোম প্রভৃতি পাশ্চাতা দেশে বেষন হয়, বর্ম ছান্ন পবিত্রতা, শান্তি, ভৃতি, হখ
প্রভৃতি নানবের ঋণ ও প্রবৃত্তিঞ্জানর স্কণক বৃত্তি দেশিতে পাওয়। বার, ওচ্চণ বৌদ্ধবর্দ্ধর
এ সন্তর বৃত্তিঞ্জিপত কোন না কোন নৈতিক ভিত্তির উপুর হপ্রতিন্তিত। অবলোকিত,
ভারা, মন্ধ্র প্রভৃতিও এই কাণ ভাবেই অবভাররপে পুত্রিত হইরা আদিতেহেন। বৌদ্ধপুরাণ প্রছে ১০৮টী ক্রপক বৃত্তির উত্তরেখ থাকিলেও অভি অর করেকটারই সন্ধান পাওয়া
বার। ডাক্টার ওর,ডেল (Waddel) সাংহ্ব অবলোকিতেহর অর্থে (Lord of the
world) ক্রগংগতি বৃথার বলিয়া ভাহার সহিত আনাবের হিন্দু বেষতা প্রকাপতি অর্থাং

লোকপালনকণ্ড। একার দলে নৌনাগৃত এগর্ণন করিবাছেন। উাহার নতে বৌদ্ধাণ একার আনুর্শাসুকরণেই অবলোকিতেশ্বর দেশকে গঠন করিয়াছেন। \*

ওয়াডেল সাহেবের এই যুক্তি আবরা গ্রহণ করিতে সন্মত নহি। এক হতে বিকলিত শতদল, এক হতে কমগুলু, এক হতে আলীবলাৰ প্রদান করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মার সহিত অনেক সামৃষ্ঠ বিদ্যানান থাকিলেও আমরা অবলোকিতেরর দেবকে একমাত্র ব্রহ্মার আদর্শীন ক্ষরণে পঠিত বলিয়া মনে কবি না। আইটেল সাহেবের বুক্তিই এ বিবয়ে সন্মত বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, বিষ্ণু ও মহেবর এই তিন্টা হিলু দেবতার প্রত্যেক্টির মধ্য হইতেই কিছু কিছু লইয়া অবলোকিতেরর দেবের স্তি হইয়াছে। মুর্ভিগুলি পর্যাবেক্ষণ করিলেও এই সিছাজেই উপনীত হইতে হয়। †

আমরা এখানে অবলোকিতেখর দেবের কতকণ্ঠলি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও তাহার ব্যাখ্যা প্রভান করিলাম।

- ১। বহাকরশা—তিজতীর নাম Thugs-rjschen-po। ইনি বেতবর্ণ, একর্মুখ ও চতুর্হত্তবিশিষ্ট এবং দঙারনানভাবে নির্দ্ধিত। উাহার প্রথম দক্ষিণ হতে বঃমুলা, ভিতার দক্ষিণ হতে অসমালা, প্রথম বাম হতে প্রক্ষাটিত শতদল, ভিতার বাম হতে কম্প্রশ্ন।
  - ২। আর্থা অবলোকিত—তিব্বতীয় নাম h phagsha-s pyanras-g zigs. ইনি খেতবৰ্ণ এবং ছিডুজবিশিষ্ট ।

<sup>\*</sup> Avalokita's image was modelled after that of the Hindoo Creator, prajapati or Brahma; and the same type may be traced even in the monstrous images of the later Tantrik period. This observation is important with reference to the original functions attributed to the god Avalokita as a Lokesvara or Lord of the World, and prajapti or Lord of animals' and active creator of the universe, both being titles of Brahma. Though the ordinary function of Avalokita is more strictly a preserver and defender like Vishnu, his image, excepting the presence of a lotus which is common to Brahma and many other Hindu gods, has nothing in common with that of Vishnu or did he seem to be in any way related to Surya or Solar myths."

J. R. A. S. of Bengal 1894, p.57.

<sup>+</sup> Eitel's Three lectures on Buddhism.

- । অবলোভিত—অষ্ট্রীতিনিবারক মুর্দ্তি। তিকাীয় নাম—s Pyan-ras-g zigs n jigs-pa br gyad s kyobs.
- হ। সিংহনাদ অবগোধিত বা গর্জনকারী সিংহ। তিববতীর নাম—s Pyan-ras-g zigs Seng-ges gra. সিংহনাদের গাত্রবর্গ বেড—এক মুধ এবং ছুই বাছ। বিনি একটি প্রেবর্গের সিংহের উপরে চল্লের মত গোলাকার আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার মুধ একটি প্রিবর্গের সিংহের উপরে চল্লের মত গোলাকার আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার মুধ একটি প্রিপাদিকে হেলাগো, মন্তকে মুকুট। দলিক বাঁট্ আর্ক্ড উর্জোলিত, এবং তাাহারি উপরে দলিক হন্ত রক্ষিত, বাম বাহ লম্বিত। গলার বজ্ঞোপবীত, এবং লোহিতবর্ণের রেশনী বন্ধ পরিহিত। ত্রিনেত্র, নর্মনত্র নিয়াভিমুধে নত। বামদিকে একটী প্রক্ষিত শত্রব্য আমিতাত বৃদ্ধ ধানাসনে উপবিষ্ট।
- । সাগর লিং—বা সমুছবিজয়ী। তিবর চীর নাম—s Pyan-ras-gzgs-r gyal-wa-rgya-mtsho. ইইার গায়বর্গ লোহিত। ইনি চতুর্ভা ছইটা হক্ত পরশার সংলয়, নিয়নিকের বাম হত্তহের একটাতে অপমালা এবং অপর হত্তেরক পয়। তিনি বক্স পালাকে অর্জোপরিয়।
- ৭। চতুত্ a—তিকাতীয় নাম—s Pyan-ra-gzigs-zhal-gchigs-phy agbzhi (p. Che-re-sizhal Chik-chag-zhi) এই সবলোকিত শেতবৰ্ণ, একমুখ এবং চতবঁপুৰিশিষ্ট।
- ৮। ত্রিবল্প অংলোজিতেশ্বর বা বিচাহপতি অবলোজিতেশ্বর। ভিজ্ঞতীয় নাম—s Pyan-ras-gzigs-hjig-rten-dn g-phyug(-gtsa-hkhor gsum-pa (P. Che-re-si-jig-ten wang-Chuhatso-kho-rsum) ইয়ার পারবর্ণত লোভিত।

ত্রিমণ্ডল অবলোভিতেখনের দক্ষিণ হজে বেঁ গলা, বাস গলে আপীর্কার প্রবানোখ্যত পরিধানে মণি-সন্থাচিত বন্ধ ও অক্তব্য । ইনি বঙারমান ভাবে অবস্থিত। ভাঁহার ক্ষিপ্র প্রজ্ঞানি, এবং বার্মান্ত হরতীর বঙারমান।

১। বৰ্ষেপ্ৰ বন্ধ—তিকাতীৰ নাস—s Pyan-tas-g zigs-tdorjeclhes d bang (P—Che-re-si-derje chhe wang) ইহাঁৰ গাঁৱবৰ্ণ বেড, মন্তকোপৰি অনিভাত। ইনি দক্ষিণ হত যাবা বব প্ৰদান কবিতেছেন—বাম হত্তের নহাম ও অনামিকা অনুস্তির যাবা একটি প্রক্ষৃতিত কমল মৃত, যক্ষিণ পদ সমুবের দিক প্রসারিত কবিলা ইনি পালন্তের উপর অর্জোপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ ছিকে শক্তিকাপিশী তারা এবং বাম দিকে প্রিকৃটি। সমুখ ভাগে Vasudhara-g zhon-meu করাঞ্চলি কবিলা দভাষ্যান।

## ২০। শ্রীখেচর অবলোকি ভেশ্বর।

ভিষ্যতীয় নাম—(s Pyan-ras-grigs-dhal-iden-mkkha-spyod (P-Che-re-si-pal-den-kha-cho) ইহার গাত্রবর্ণ থেড, একমুখ এবং দ্বিভুজ। দ্বন্দিশ হল্পে বর প্রধান করিতেহেন, বাম হল্প দার। একটা শভাবত হৃত, কুলটি কর্ণ পার্থে প্রস্কৃতিও। রেশনী বত্র ও অকালারে ইনি সজ্জিত। ইহার দান্ধিশ দিকে হরিম্বর্ণা ভারা এবং বাদ দিকে পেতবর্ণা ক্রিক্টা। সন্মুখভাগে পীতবর্ণা বহুছারা করবোড়ে দ্বারন্থানা।

- >>। ত্রিবঞ্জ অবোধবন্ত নহাকলা। তিবকীয় নাম—Thugs-rje chhen-pedon-yod-rdrov-gtse hkh or-gsum-pa P.—Thuk-je-cheh-bo-ton-dortso-Khorn sum। ইহার গাত্রবর্গ থেক। ইহারও দক্ষিণ হত্তে বর, বাম হত্তে কমল
  অপমালা, কমগুলু ইত্যাদি। স্বেশনী বক্তে এবং নানাবিধ অলভারে ইনি হুণোভিত।
  ইহার দক্ষিণ বিকে তারা মুর্দ্ধি এবং বামদিকে ত্রিকুচী মুর্দ্ধি।
- ১২। হুখবড়ী—ভিজাতীয় নাম Tib.—s Pyan-vas-gzigs. Su-Kha-wa-ti (P.—Che-re-si Sukha-wafi)

হথবতী অবলোভিতের গান্তবর্গ থেত এক মুখ এবং ছর হছ। ইহাঁর ছর হতেও বর, কবল, বাই, কবওসু প্রভৃতি আছে। ইনি বঙারমান রহিয়াছেন। পরিমাণে বনিরছ ঘটিত রেশনী বর কুওল এলারিভ। ভারা এবং নির্কুটী হন্দিশে ও বাসে বঙারবানা।

১৩। অনোৰ ভবুত (Amogha Vavritha)

তিব্যতীয় নাব Tib.—s Pyan-ras-gzigs-don-yod-mchbod-painor-bu (P.—Che-resi-ton-yod Chho-pai-norbu) ইহাঁয়ও গালবর্গ থেড এক মূব ও বালন হস্ত। ইনি ন্যায়নে কডায়নান, যদিশ পার্বে নহন্দ্ররা কেনী এবং নাম পার্বে নামরাজা নন্য এবং উপানন্দ যালে ক্যন্ত ক্ষমন, বর. বেল, শুখ, ক্ষমতন্ অপনালা ইত্যাহি বিহামান । কঠে কঠনালা, সভকে মুক্ট্, পরিবানে ববি বন্ধ বচিত বেশনী বন্ধ, বনে বন্ধোপনীত।

এতব্যতীত খেচরপাণি প্রভৃতি আরও অনেক অবলোকিতেখন মৃত্তি আছে।

অবলোকিতেখর, মঞ্জু এবং তারা দেবীর পূজা বে গীপকরের সমন্ত্রও আমাদের দেশীর বৌদ্ধাণের মধ্যে বিশেব প্রচলিত ছিল তাহা গীপকরের তিব্বতবারা সম্বন্ধীর বিবরণ পাঠ করিলেই জানিতে পারা বার । বখন নাগাংহ্ (Nag-tcho) গীপকরেক তিব্বতে লইরা বাইবার নিমিত্ত তিব্বতীর নরপতি কর্ত্বক প্রেরিত হইরা বিক্রমণিলার আগমন করেন, মে সমরে তারতের সর্ব্বত্র, বিশেবতঃ বঙ্গদেশে অবলোকিতেখন এবং তারা দেবীর পূজা বিশেব-রূপে প্রচলিত ছিল। নাগংহ্র প্রমুবাং উছিকে তিব্বতের নূপতি তিব্বতে বাইতে অপুরোধ করিয়াছেনে,—একখা গীপকর তানিলে পর উছাকে তিব্বত বাতরা উচিত কি অসুচিত তৎ-সম্বন্ধে কর্ত্বর নির্দ্ধারণের ক্রপ্ত দেবী তারার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিব্ব-তের প্রথম বংগা করির ক্রিতে দিলিছেন করিবের ক্রপ্ত দেবী তারার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিব্ব-তের প্রথম বংগা করিবের ক্রপ্ত বাবরা ক্রিক প্রথম বংগা করিবের ক্রপ্ত বর্তিক স্বতিত পাই—'বাত্তবিক হিন্তত করেতে গীপকর ক্রপ্তর্বের ক্রের ধর্মানতান্দ্রন্ধকারীরের উপবৃক্তা বাসকান। 
বংলাকিতেখন পর্বান্তান্দ্রন্ধকারীরের উপবৃক্তা বাসকান। 
বংলাকিতেখন দেবের পূজা বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষীর বৌদ্ধ সম্প্রণারের মধ্যে প্রথমানিত হর না

ওল্লাভেল সাহেব খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাক্ষীর পূর্ব্ধে কোনও অবলোকিতেখন মুর্ত্তি প্রাপ্ত হ'ব নাই।

আমরা বিক্রণপুরে বে অবলোকিতেখর মুর্ভিটি প্রাপ্ত ইইরাছি ইবা কতানিকো প্রাচীন ভাষা নির্মীত বহু নাই। তাহা না হইলেও ইবা বে বহুদিনের প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে? এ পর্যান্ত বে কয়টি অবলোকিতেখর মুর্ভি প্রাপ্ত হওয়া দিয়াহে তাহার কোনটির সহিতই এই মুর্ভিটির সম্পূর্ণরূপে সৌসাদৃষ্ঠা বিদানান নাই। অন্য কোন মুর্ভির মধ্যেই সর্প চিত্র পেথিতে পাওয়া বার না, কিন্তু এই মুর্ভির নির্মোপরি সাভাচী সর্প দেখিতে পাওয়া বার। (১) অন্যান্য অবলোকিতেখর মুর্ভির মধ্যে সর্প অভিত নাই বালার এবং এইটাতে সর্প অভিত রহিমাছে বালারা বে ইহা অবলোকিতেখর মুর্ভি নহে, তাহা নচ, কারণ সর্পসমন্তি অবলোকিতেখর মুর্ভির হয় এইরূপ নৌছ প্রথানিতে বহুস উল্লেখ আছে। (২) এই সুর্ভিটি উত্তে জাত ইকি, প্রহে ৩ই কি। দিরে কিনীট, গলে বজ্ঞো-

<sup>\*</sup> It is, indeed, true that Himavat is the province of Avalokitasvara's religious discipline. Indian Pandits in the Land of Snow page 52, 63 by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. 1. E. p. 74.

প্রবাত ও কঠাতরপ, কর্পে অতুতাকুতি কর্ণভূষা, ত্রিনেত্র, বন্তকের উপর সাতটা সর্প কণা ধরিয়া আছে। মন্তকের উপরিছিত সর্কর্ত্বং মধ্যবর্ত্তা সপটির উপরে ধানী অমিতাত মুর্ত্তি। অমিতাত প্যাসন করিয়া ধানে করিতেহেন, উাহার নহনহর নিনীলিত। হাদশ হত্তের একটা হন্ত ভয়, সে হাতথানাও অভয় ছিল কিন্তু ছোট ছোট থেলেরের ক্রীড়নক রূপে অব-লাকিতেহর সেব হিকলি করিছে হাটারের একটা হন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। অবলোকিতেহর দেব বিকলিত শতনলোপরি করায়ন্ন, তাহার ছুই পার্কে হুইটা পুরুষ মুর্ত্তি। সেই শতহলের নিয়াংশে আবার ছুটি প্যাকোরক, প্যা কোরকের উভয় পারে ছুটি পুরুষ মুর্ত্তি, উভরে কংবোড়ে ইটি পাড়িয়া অর্ক্রোপতিই। ইহানিগকে দেববোনি বলিয়া অমুমতি হয়, কারণ পক্ষ রহিয়াছে। অবলোকিতেহর দেবের পরিহিত বল্প আলাক্ষ্রকাহত । উাহার সৌমাশান্ত মুন্তন্তী, নত নয়ন, হুংরে ভক্তিও আছার উদ্যেক করে। হাদশ ধানা হন্ত হাদশ প্রকার অব্যাদি ধারণ করিয়া আছে। প্রথম ছুগ্নান হন্ত খোলা ভাবে প্রশান ছন্ত থোলা ভাবে, প্রদান, ইভানি বৃত্ত-সবক্তিল পরিছাঙ্কলপে ব্যিতে পারা হায় না। কৃক্ষপ্রতারে নির্মিত হলির। ইভার চিত্র ভাল হয় নাই।

- (১) কিয়দিবেদ হইল কলিকাতার নিউজিয়াবেও একটা বাবশ হন্তাবিশিষ্ট ব্যবলাধি-তেখর মুর্ত্তি বেহার অঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছে, সেটি দেবিন বেখিতে পিয়াছিলাম। এই মুর্ত্তিটি আনার সংগৃহীত মুর্ত্তিটি হইতে অনেক বড়, বাবশ হন্ত, সর্পের কণার নিয়াংশ দৃষ্ট হয়, উর্দ্ধাংশ ভালিয়া পিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে আনার এই ব্যবলোকিবেশ্বর মুর্ত্তির সক্ষে বিলেনা, বহু পার্কতা বিশ্বান। এ মুর্তিটির শীর্ষস্থা ও নিয়াংশ ভগ্ন।
- (2) Wassiljew "Der Buddhism 1860. Buddhism in Tibet by Schlagintweit, page 54.

আমরা এখানে কারও বৃংহ ইউতে অবলোকিতেশ্য দেবের খ্যানের উল্লেখ করিলাম, খ্যানটি এই:—

"ও ননো ভগবতে আৰ্থাবলোকিতেখনায়। এবং সম্বাক্তং ক্রান্তন্ত্রন্দ্র সময়ে ভগবান্ প্রাবন্তাং বিহণভিত্য। ক্রেডবনে অনাথণিভিত্যানানে সহভাভিত্ত সাজ্যব.....বোধিসতে বহাসতৈ অনুবধা বন্ত্রণাশিনা অবশাশিনা চ বোধিসতেন সহাসতেন। বলপাশিনা বন্ত্রাসনে চ বোধিসতেন। বাবশাশিনা চ বোধিসতেন মহাসতেন। বলপাশিনা বন্ত্রাসনেন
চ বোধিসতেন বাবশাশিনা চ বোধিসতেন বহাসতেন। অবশাশিনা বন্ত্রাসনেন
চ বোধিসতেন বাবশাশিনা চ বোধিসতেন বহাসতেন। অবশাশিনা বন্ত্রাসতেন। আক্রান্তন

পর্তেশ চ বোধিসংজন মহাসত্তেন অনপারিধৃতেন চ বোধিসত্তেন মহাসত্তেন। পঞ্চপানির চ বোধিসত্তেন মহাসত্তেন। সমস্তত্তেন চ বোধিসত্তেন মহাসত্তেন ভুকুজীনে দেন চ বোধিসত্তেন মহাসত্তেন।—"কারও বৃহে (থান) কলিকাতা এসিরাটিক সোসাইটির অমৃত্রিত কারও বৃহে প্রত্বের পাঞ্জিপি হইতে এই ধানটি উদ্ধৃত করা গেল।

আমি বিক্রমপুরছ দোনারল আমে এক গোঁলাই বাড়ী হইতে এই মুর্জিটি সংগ্রছ করিলাছিলাম।

আন্ধ এই মূর্ত্তি দৃষ্টে উছোলিগকে মনে পড়ে, যাঁহারা ধর্মের জন্ত আপনালিগকৈ সম্পূর্ণক্লপে সংসারের বন্ধন হইতে মূক্ত করিয়া লইরাছিলেন। কেনন শিল্পী উছোরা, বাঁহারা এনন
করিয়া কুক্ত প্রভাৱ বংগুল নধা আরাধাের, মানসনোহন মূর্ত্তি গড়িরা ভাক্ষরসৌন্দর্যো ও ভাক্তির
নাধুর্যো বিশ্ববেতাকে কুক্ত মূর্ত্তির মধােও অসীর শতিবর করিয়া প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন।
ভাইবের সেই মহতী কল্পনা ও ভাক্তিকে ধনা।

এই অবলোভিতেশ্ব সুর্তিটার নাার এরূপ ফুলর ও কুদ্র মুর্তি এ পর্যন্ত জার কোখাও আবিকৃত হর নাই; ইহা সম্পূর্ণ রক্ষের নুচন মুর্তি। ইনি কোন নামান্তর্গত অবলোভিতেশ্বর ভাহাও এখন দ্বির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব, খৌছমর্শ্বের
প্রাধান্য ইত্যাদি কি এই অবলোভিতেশ্বর মুর্তি শ্বারা প্রমাণিত হর না?

এই অবলোকিত্বের বৃত্তিকে দেখিতে দেখিতে আমার সেনিনের কথা মনে প'ড়, বেছিন বর্ত্তমানের স্থানকদুশ রামপালের মধ্যে বেছি বতিগগের মধ্য কঠনিংশত ধর্মস্ত্রীতে চতুর্দ্ধিক সুধারত হইত, বেছিন শীলতক্ষ, নীপছর প্রভৃতি ননীবিগণের নিগন্তবিক্রত আনগারিনার বাণী প্রস্থা তিব্বত ও চীন হইতে বিধ্যার্থিগণকে আহ্বান করিয়াছিল। বাংলারের কীর্ত্তিলোরর ইতিহাসের বক্ষে জীবিত রহিয় আল—আমারিগকে আনলে উদ্ভানিত করিতেছে, আল সেই পৃণাতীর্থ বিক্রমপুরের নগণ্য অধিবাসী আদি, আপনাবের নর্ত্তমহক্ষে অবলোকিতেছর থেবের সহিমা মন্তিত চিরক্রকর মুর্ত্তি ছাপিত করিয়া অতীত পৌরবকাহিনীর পুণাস্থাতিতে আপাবাকে বন্য আন করিতেছি। আল আমার নর্ত্তমত্ব রাপালের স্থানাক্ষ্য ভূরে চলিয়া পিরাছে, আল দেখিতেছি সৌধ্যালাগিরিশাভিত, উজ্জ্ব আলোক-কণাবিজ্ঞ্বিত নগরীর নাগরিক সমুদ্ধি ও অনসম্ভেব কলনাবের বন্য দিয়া রামপালের সভ্যারাবে শত শভ ভিত্নপার মধ্বতেও অবলোকিতেছর থেবের গ্যানমন্ত্র ক্ষানিত হইতেছে ও পরেমণি হু। আর সেই একছিনের ভিত্নপুলান্ত্রিক-প্রাপ্ত, ভক্তপুলার চির-আরাব্য বেৰ অবলোকিতেছর আপানার অভ্যেহণ সইরা কালের বিকর-প্রান্ত বেৰাণা করিতেত্বন।

শীলভক্ত — আসুমানিক ১৪৭ শকাংশ এই বহান্ত। বিজ্ঞসপুরস্থ রালগাল নগরে জয়প্রথণ করিরাছিলেন। কোন কোন প্রাচীন বৌদ্ধগ্রছে ইহাকে বওদেন বলিরাও উর্জেও করা হইরাছে। ইনি তৎকালীন প্রাচিত বৌদ্ধ বৌদ্ধ হিছাকে বঙালার অধ্যাপক ছিলেন। যুব্দ চয়তের অবণ বুডান্ডে এই নহান্তার পাভিত্যের বহল উরেধ দৃষ্ট হয়। ১৬০১ সনের প্রথম সংখ্যার "সাহিত্য পত্তে প্রজ্ঞ জাজন ঐতিহাসিক শ্রীবুক্ত কৈলান চক্র সিংছ নহাশ্র একটা প্রথম বিশিষ্টাছিলেন। কৈলান যাবু ঘথাবই লিখিরাছেন "হার হত্তভাগ্য রামপাল। তোমার বর্তমান অবহা দর্শনে হলর বিদীর্ণ হয়। কিন্তু একদিন তোমার হলাড়ে তবানীস্তন বৌদ্ধ একতের সর্ব্বপ্রধান পত্তিভ শীলভক্রের শৈশব জীবন শ্রতিহাছিত হইরাছিল। হার হত্তগায় বিক্রমপুর। তুদ্ধি অব্যা প্রসামর করিরা গৌরব করিরা খাক। কিন্তু আননা এহেন শত সহত্র প্রসন্ধ হাঁহার নিব্য প্রেণীতে স্থান পাইবার জন্য লোলুপ হইত,সেই মহামহোপাখ্যাছ প্রতিতন্ত্র একদিন ভোমার ক্রেড়ে পালিত হইরাছিলেন।" প্রায় নেড্পত বৎসর ব্যবনে ইনি প্রলোক গমন করেন।

## চতুর্থ অধ্যায়।

গজারী বৃক্ষ...

मृत्वह ६२ पृष्ठी।

গজারী বৃক্ষটির সহকে নানাবিধ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাকে হিন্দু স্থাপনান প্রত্যেকেই বেবতা জ্ঞানে অর্চনা করে। কবিত আছে, একবার এক কবির এই বৃক্ষের একটা শিক্ত কাটার রক্ত বনন করিয়া মৃত্যু মুখে গতিত হয়। প্রতি বংসর এখানে একট ফো বনে।

বাবা আদমের মদ্বজিদ...

মুলগ্রহ ৬১ পুঠা।

এই নস্ত্রিনটির সক্তে অধ্যাপক রক্যান, কানিংহান, আত্তোৰ অধ্য, তরাইক সাহেব টেইলার সাহেব প্রভৃতি অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন, আনরা এবানে ভাহাবের সম্ভব্য সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছিলান।

consecrated to the Mahamadan faquir of that name. It is a pretty large, strong, brick-built mosque \* The bricks are of the same small size which characterize old Muhamadan architecture. The mosque has two massive stone pillars which are apparently snat-

ched from a Hindu temple and which tradition identifies as the guda's or clubs of Ballal Sen. It is in a ditapid dated state, but is worth preserving, in front which bears an Arabic inscription.

P. 22, J. R. A. S. 1889 Ashutosh Gupta—Ruins and Antiquities of Rampal.

অধ্যাপক ব্ৰক্ষান বাহেৰ জনীয় History and Geography of Bengal নামৰ আছের ৭৬-৭৭ পৃঠার লিখিরাছেন:—The masjid of Baba Adam has been a very beautiful structure, but it is now fast falling into pieces. Originally there were six domes, but three have fallen in. The walls are ornamented with bricks beautifully cut in the from of flowers and of indicate putterns. The arches of the domes spring from sandstone pillar, 20 inches in diameter, evidenthy of Hindu workmanship. The pillars are eightsided at the base, but about 4 feet from the ground they became sixteen sided. The outside nicely ornamented with various patterns of flowers, in the centre of each is the representation of a chain supporting an oblong frame in which a flower is cut.

ডাক্তার Taylor সাহের তৎপ্রণাত Topography of Dacca নামক গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠান্ব এই মস্ত্রিদ সম্বন্ধে এইরূপ নিধিরাছেন বে "Within a couple of miles of Bullbarise, stads the tomb and mosque of Pir Adam, the Mussulman Caze, who first governed here. The latter is a tolerably large building; the roof is supported by stone pillars which display a good deal of arbesque and ornamental work, forming in this respect a striking contrast to the plain and unadorned tombs in the vicinity."

রাঞাবাড়ীর মঠ সথকে মূল আছমবো আবরা বিস্তাধিত আলোচনা করিছাছি এই মঠ সমকে ডাঙার ওরাইল সাহেব তদীর বারভূইকার অন্তর্গত টাখরায় ও কেদার রায় শীর্থক প্রবাহে নিয়লিখিত রূপ সম্ভবা লিপিখন করিয়াকেম।— "This Math is a four sided tower, twentynine feet square at the base. In the first thirty feet, the walls are ornamented with various patterned bricks in imitation of flowers. The middle of each face is raised and ribbed. The walls are clever but thick, and the bricks used in their construction are of peculiar shape. They are larger than those found in Mahaumedan buildings of the same age, being eight inches square, and one and a half thick, on the summit is a large sperical mass \* \* \* This Mat'h was a shrine dedicated to shiv but as it is buried in the midst of dense Jungle and marses, it is rarely visited at the present day."

J. R. A. S. P. 203, 1894.

এ অনেক দিন আপেকার কথা। এখন পদ্মা তাহার দীতল বক্ষে মাথা ডুবাইয়াঁ নির্কাণ লাভ করিবার অভ অতি নিকটে আসিয়া মঠকে আহ্বান কয়িতেছে।

চাদ কেলার রায়ের বংশাবলী সন্থকে বড়ই গোলবোগ। ১২৯১ সন্তের 'ভারতী' পুত্রে প্রীয়ুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ নহাশদ্র চাদ কেলার রায়ের একটা বংশাবলী প্রদান করিমাছিলেন। বাহারা বাঁহারা কেলার রায়ের বংশধর বলিয়া লাবি করেন, তাহাদের কথা বুল প্রছে নিশিবছা করিয়াছি। আনাদের বিবেচনায় বুলচর প্রাম নিবাসী বর্গাই ভক্তরণ রায়, ও প্রীযুক্ত মুর্গাচরণ রায় আভ্যুবই রায় খংশের প্রকৃত বংশধর। তাঁহারা একবার গতরে ট কর্ভুক অর্থ সাহায্য ও পাইয়াছিলেন। ইহানের বংশাবলী গতরে টের হন্তগত হওয়ার পর আর ইবারা ভিরিয়া পান নাই।

ভরাইল সাহেব এ সহজে লিখিয়াছেন.—'After the death of Chand Rai and Kedar Rai nothing is known of the family. The elder branch it is said, became extinct, but the descendendants of a younger son still survive, and reside at Mulchar, south of Munshigunj." বৰ্তমান সময় ইহানের অবহা নিতান্ত শোচনীয়।

কাচ্কীর দরোজা

300 1

এই গলটির সহিত রাজা বলালেরও নামোলের দৃষ্ট হয়, অতথ্য ইহা অনুযান করা অসলকীনতে বে প্রথমে রাডাটি বর্লালসেনই তৈরী করেন, পরে কেয়ার রায় ও কচকাংশ নিৰ্মাণ কৰেন, কাজেই প্ৰচলিত কাচ্কী মাছের অবপ্ৰথাণ উভরের উপরই আরোপিত হইয়াছে।

द्रश्नमन ... ১১७।

ইহার ছুইনাম ছিল এক নাম রখুরাম এবং অপর নাম রখুনন্দন, কাজেই একই ব্যক্তির বিবন্ধ বলিতে গিয়া কেছ রখুনন্দন ও কেছ রখুবাম নামে উলেধ করিয়াছেন।

ইদ্রাকপুরের তুর্গ · · · ১২২।

এক সময়ে বিজ্ঞসপুরে ও নিয়বলের নানায়ানে সগ ফিরিলিগের অত্যাচারে নিরীছ
অবিবাদী বর্গের নিরাপনে বাদ করা ফ্রকটিন ছইয়া পড়িয়াছিল। ইহায়া স্ত্রীলোকের সতীত্
হরণ, ধনীয় গৃহ নুঠন, বলবান ব্যক্তিগণকে ধরিয়া লইয়া বাইয়া দাসরূপে বিজ্ঞী
ইত্যাদি করিত। "ক্ষিকঠহার প্রণীত" সবৈদ্য কুলপঞ্জিকা পাঠে একটা রোক জ্ঞাত
, হওয়া বায় বে ।মগোরা একজন বৈদ্য জাতিয় লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই
ক্লোকটা এই:—

মহেশ দেন ভৰ্তুগোণীনাধাৎ স্তোহ্ভৰেৎ। চাটীগ্ৰাম মদৌনীতো বনাব্যচস্চটের 1''।

এইগ্রন্থ ১০৭৫ শক (১৬৫৩ খীঃ অঃ) রচিত।

ৰগদের দননার্থ কেল।টি নির্দ্ধিত হইরাছিল বলিয়া অন্যাপি ইহা (মগের কেলা) নাবে পরিচিত। কে নাহেব ভদীয় "Principal heads of the history and statistics of the Dacca division নানক গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় এই ছুর্গ দখনে এইরপ লিখিরাছেন, "To guard against the invasion of Mughs and Portuguse and other frontier tribes from Arracan Mirjumla built the several forts at the confluence of Luckhia and Delessery the ruin of which still remain. The principal of these are the forts of Hajigunj and Idrakpere."

পূর্ব্বে এই তুর্গ ইছানতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, এখন নদী প্রায় একমাইল দুরে সরিঃা সিয়াছে। এক সমরে বে এই তুর্গটা বিশেব দুচ ছিল তাহা ইহার বর্ত্তবান ভশাবশেবের মধ্য বিয়তি অসুভূত হয়।

নওপাড়ার চৌধুরী

ইইানের সথকে িন্তানিক আলোচনা কারা বিহাছে। ডাক্কার গুরাইক লিখিবাছেন, "They were Somajpati of their caste, and held the most prominent portion among the landholders of Vikrampur. Traditions states that they had 700 slaves attached to their establishment, that they gave away a great portion of the Pargannah in small taluqudars to Brahaman and other several of their grants are still recognised as indpendent Taluqu."

রাজবন্ত ... ১৪৪ :

আগারাজা নাবক একবাজি রাজনগর দুঠন করিয়া বহু সর্ব আজ্মাৎ করিয়াছিলেন বলিরা জনপ্রবাব প্রচলিত আছে।

## নবম অধ্যায়।

প্রাচীন সাহিত্য ... ' ১৭৭।

আমার পরম বেহাপান আতা জীমান মাখন সাল সেন বি, এ বিজয়াসকৃষ্ণ নামক অপর একজন বিজ্ঞমপুরবাদী প্রাচীন কবির 'সভ্যনারারণ পাঁচালী, শীর্থক একখানা প্রস্থ সংগ্রহ করিরা দিরা বিশেব উপকৃত করিয়াহেন, আমরা এখানে উক্ত প্রস্থ হাইতে করেন পাছিত উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হুইতেই পাঠকবর্গ কবির ভাষার মাধুর্য এবং চন্দের নুক্তনত্ব অনুভৱ করিতে পারিবেন। সাধ্যন্দ্রের মৃত্যু সংখ্যা উনিরা ত্রীয় পত্নী বিলাপ করিভেছেন।

विण कृष विधित्त कृति मिल मिथिता.

खिन योत्र कृषि एक एषि।

বছ শোক জড়িতে, বিধাতার শাপেতে,

ভূমিতে গড়িতে ভগ্ন হইল।

হেনপতি সঙ্গ, তুরে পেল রঙ্গ,

रेशन तम जन नान्तिजाति ।

জল মুহি দশনে হীন ভসু-বস্বে

वन वन ब्लन एक कारहे ।

হেমনর তকুতে, ধুসরিত বেশাতে,

(रम वर जांकूरक (मर्प रेमंत ।

মধন হকুছে,

কৰক নিত্ৰে

পুরিত দতে দৈনা পাইল ।'

জল বহে রোধনে, ছীন তমু বসনে.

ৰা দেখিয়া মদৰে যেন র্ভি।

इंडल क्षाल, (बाह माँ कि निल्ल.

পরোধর বিপ্লে কুলবভী ।

छ। किएछ हिकूद। समन स्कूद्र,

চান্দকি চকোরে ছন্ন কৈল 🔐

## দশন অধ্যায়।

ৰৰ্তমান সাহিত্য

338 1

কানার খাড়া (বর্ণপ্রাম) গ্রাম নিশানী 'সৌভাগা দোগান' ও ব্যক্ত বন্ধু প্রণেডা প্রবৃত্ত প্রশন্ত কুমার দাশ গুপ্ত ও বন্ধনোনিনী নিবানী নীতি-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণেডা কালী কিশার স্বাহর নাম ক্রক্তমে সুত্যান্ত লিখিত হন্ত্র নাই।

একাদশ অধ্যায়

269 1

হাসাড়া আন নিবাসী অসীর বালী কিশোর সেন মহাশরের জীবনী আলোচনার বোগ্য—
ইনি খীর বাস্তানত উচ্চ ইংরেজী বিশালরের বায় নির্কাহার্থে বহু অর্থ দান করিরা সিরাছেন ।
শিকার নিবিত্ত এইরূপ দান বিশেষ প্রশংসনীয় । আবরা উচার জীবনী প্রকাশ করিতে
না পারার একাজ মংখিত আছি । এতবাতীত হরপাড়ানিবাসী পি. এব, ৩ই, খারসিদ্ধি
নিবাসী ইটাই্টারী সিবিলিয়ান নীল্বঠ সরকারের নাম উল্লেখ বোগ্য।

